## **ग्रीग्राग्यकृष्क्रलीलायप्रज्ञ**

পঞ্চম খণ্ড

#### ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ

an templa

স্বামী সারদানন্দ



উন্তোধন কাৰ্যালয়, কলিকতা

# প্রকাশক বামী আত্মবোধানক উবোধন কার্বালয় ১, উবোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩

মৃত্যাকর শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ইকনমিক প্রেস ২৫, রায়বাগান স্ত্রীট, কলিকাতা—৬

বেলুড় শ্রীরামক্বঞ্চ মঠের অধ্যক্ষ কর্তৃক সর্বস্বস্থ সংরক্ষিত

> নবম সংস্করণ ভাক্ত, ১৩৬২

#### নিবেদন

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণনীলাপ্রদক্ষের' পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হইল।
ব্রাহ্মভক্তগণের সহিত প্রথম পরিচয়ের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া
গলরোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমনপূর্বেক শ্রামপূক্রে অবস্থানকাল পর্যান্ত সময়ের মধ্যে ঠাকুরের
জীবনের ঘটনাবলী ইহাতে যথাসন্তব সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঠাকুর
এই কালে নিরন্তর দ্বিত্যভাবারাক থাকিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত
ব্যবহার ও প্রতি কার্য্যের অষ্ঠান করিতেন। আবার, এখন
হইতে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনকাল শ্রীযুক্ত নরেক্রের (স্বামী
বিবেকানন্দের) জীবনের সহিত ঈদৃশ মধুর সম্বন্ধে চিরকালের
নিমিত্ত মিলিত হইয়াছিল যে, উহার কথা আল্বোচনা করিতে
যাইলে সঙ্গে সঙ্গে নরেক্রের জীবন-কথা উপস্থিত হইয়া পড়ে।
স্বতরাং বর্ত্তমান গ্রন্থখানির 'ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেক্রনাথ' নামে
অভিহিত হ ু ই আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত মনে হইয়াছে।

ঠাকুরের জীবন-লীলা-প্রসঙ্গ যথন প্রথম লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করি তথন আমরা এতদ্র অগ্রসর হইতে পারিব, একথা কল্পনায় আনিতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহার অচিন্তা কপায় উহাও সম্ভবপর হইল! অতএব তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে বারম্বার প্রণামপূর্ব্বক আমরা গ্রম্থানি পাঠকের সমূথে উপস্থিত করিলাম। ইতি—

শুক্লা দিতীয়া ২০ ফ্লাব্ধন, ১৩২৫ সাল বিনীত গ্রন্থকার

#### প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পঞ্চম খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাশীপুর-উভ্যানে থাকাকালীন ঘটনাবলীর কিয়দংশ ১৩২৬ সালে 'উদ্বোধনের' শ্রোবণ ভাত্র এবং আগ্নি-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, ইতিপূর্বের কোন পুস্তকে সন্ধিবেশিত হয় নাই। এই সংস্করণে পুস্তকের শেষাংশে পরিশিষ্টাকারে সেগুলি সংযোজিত ইইল। ইতি—

১৩ই আখিন, বিনীত— ১৩৪২ সম প্ৰকাশক

### স্থচীপত্ৰ

| পূব্বক্ধা              | ****                            | ••••     | 29       |
|------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| দিব্যভাবের বিশেষ       | প্রকাশ ঠাকুরের জীবনে            |          |          |
| কন্তকাল ছিল            | া—ভন্নিৰ্ণয়                    | •••      | >        |
| ঠাকুরের জীবনের ৫       | শৰ দাদশ বৰ্ষে ঐ ভাবের           |          |          |
| বিশেষ প্রকাশ           | ণ কেন বলা যায়                  | •••      | ર        |
| দিব্যভাবের সহায়ে      | ঠাকুর পাশ্চাত্য ভাব-বক্স        | ার       |          |
| গানি হইতে              | ভারতকে মৃক্ত করিয়াছেন          | •••      | •        |
| দিব্যভাবের প্রকাশ      | মানব-জীবনে কখন উপণি             | হত হয়   | 8        |
| <b>অবতারপুরুষদিগের</b> | জীবনে ঐ স্বভাবের বিশে           | ষ প্ৰকাশ | Ì        |
| থাকায় তাঁহা           | দিগের চরিত্র এত তুর্বোধ্য       | ও রহস্ত  | ময় ৫    |
| উক্ত ভাবাবলম্বনে ঠ     | চাকুর যে-সকল কার্য্য করি        | য়াছেন   | i        |
| তাহাদিগের              | <b>দাতটি প্রধান বিভাগ-নি</b> ণে | F#       | <b>6</b> |
|                        |                                 |          |          |
| .otober re             | redado, redenar                 | arin     |          |
| প্ৰথম ও                | यशांश—প্रथम                     | 2114     |          |
| ব্রাক্ষসমাব্দে ঠাকুরের | প্ৰভাব …                        | ••••     | b>b      |
| কেশব-প্ৰমূখ ব্ৰাহ্মগ   | ণের ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা       | ও ভক্তি  | ۲        |
| ঠাকুরের ব্রাহ্মগণের    | া সহিত সপ্ৰেম সম্বন্ধ           | •••      | >        |
| ঠাকুর তাঁহাদিগের       | মতের লোক—ব্রাহ্মদিগের           | ī        |          |
| এইরূপ ধারণ             | া হইবার কারণ                    | •••      | ٥٠       |

| ব্রাহ্ম সাধকদিগকে ঠাকুরের সাধনপথে অগ্রস         | র করা      | 32            |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| ব্ৰাহ্মগণকে 'ল্যান্ধা-মুড়ো' বাদ দিয়া তাঁহার   |            |               |
| কথা গ্রহণ করিতে বলিবার কারণ                     | •••        | <b>&gt;</b> 2 |
| ঠাকুরের রহস্তচ্চলে শিক্ষাপ্রদান                 | •••        | 30            |
| বান্দগণকে শিক্ষাপ্রদান—ঐশ্বর্যজ্ঞানে            | ı          |               |
| ঈশ্বরকে আপনার করা যায় না                       | •••        | 28            |
| ঈশ্বরের স্বরূপের অস্ত নির্দেশ করা যায় না       | •••        | > æ           |
| ভারতবর্ষীয় সমাজের রূপ-পরিবর্ত্তন               | •••        | ১৬            |
| ঠাকুরের আবিষ্কৃত তত্ত্বের কিয়দংশ গ্রহণপূর্ব্বব | 5          |               |
| কেশবের 'নববিধান' আখ্যাপ্রদান ও প্র              | চার        | ۶۹            |
| ঠাকুর কেশবকে কভদুর আপনার জ্ঞান করিচ             | ভন         | 36            |
| ঠাকুরের প্রভাবে বিজয়ক্কফ গোস্বামীর             |            |               |
| মত-পরিবর্ত্তন ও ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ            | •••        | 75            |
| বিজয় অতঃপর দাধনায় কতদূর অগ্রদর হইয়           | ছিলেন      | २०            |
| 'শিব-রামের যুদ্ধ' কথায় কেশব ও বিজ্ঞয়ের        |            |               |
| মনোমালিভা দূর হওয়া                             | •••        | २ऽ            |
| ঠাকুরের প্রভাবে ত্রাহ্মসঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া যাইবে ব   | লিয়া      |               |
| আচার্য্য শিবনাথের দক্ষিণেশ্বর-গমনে বি           | বৈরত হওয়া | २२            |
| ব্রাহ্মদমাজে ঠাকুরের প্রভাব সহক্ষে আচার্য্য     |            |               |
| ' প্রতাপ <b>চন্দ্রের কথা</b>                    | •••        | ર૭            |
| লাধারণ <b>রাহ্ম</b> দমাজে ঠান্ধুরের প্রভাব      | •••        | ₹8            |
| বন্ধসঙ্গীতে ঠাকুরের প্রভাব                      | •••        | ₹8            |
| ব্রাহ্মধর্ম ঈশ্বলাভের হৃত্যুতম পথ বলিয়া        | ly r       |               |
| ঠাকবেব ভোষণা                                    |            | 20            |

#### প্রথম অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

| মণিমোহন মল্লিকের বাটীতে ব্রাক্ষোৎসব      |     | २१७१ |
|------------------------------------------|-----|------|
| ঘটনার সময় নির্ণয়                       |     | 29   |
| বৈকুণ্ঠনাথ সাল্গালের সহিত পরিচয়         | ••• | ২৮   |
| বাব্রামের সহিত প্রথম আলাপ                | ••• | ২৮   |
| মণিমল্লিকের বৈঠকখানায় অপূর্ব্ব কীর্ত্তন | ••• | ٥.   |
| ঠাকুরের অপূর্ব্ব নৃত্য                   | ••• | ره   |
| বিজয় গোস্বামীর দহিত ঠাকুরের রহস্তালাপ   | ••• | ৩৪   |
| ঠাকুরের ভক্তের প্রতি ভালবাসা             | ••• | ৩৫   |
| মণি মল্লিকের ভক্ত-পরিবার                 | ••• | ৩৭   |

#### প্রথম অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

| ব্দয়গোপাল সেনের বাটীতে ঠাকুর             | <b>9</b> | ~ <del></del> 8> |
|-------------------------------------------|----------|------------------|
| জয়গোপাল সেনের বাটা                       | •••      | ೦ಾ               |
| ঠাকুরের উপদেশ দিবার প্রণালী               | • •      | 8•               |
| তাঁহার উপদেশপ্রণালীর অন্ত বিশেষত্ব        | •••      | 8 8              |
| উপলন্ধি-রহিত বাক্যচ্ছটায় ঠাকুরের বিরক্তি | •••      | 88               |
| সংসারে থাকিয়া ঈশর-সাধনা সম্বন্ধে ঠাকুরের | উপদেশ    | 86               |
| कीर्स्त्रशतम                              | ***      | 84               |

#### দ্বিতীয় অধ্যায়

#### পূর্ব্ব-পরিদৃষ্ট ভক্তগণের ঠাকুরের নিকটে আগমনারম্ভ

|                                           | (°         | -62 |
|-------------------------------------------|------------|-----|
| বান্দ্যমাজের নিকট হইতে ঠাকুরও কিছু শিখি   | য়াছিলেন   |     |
| পাশ্চাত্য ভাবসহায়ে ভারতবাসীর জীবন কতদু   | ্র         |     |
| পরিবর্ত্তিত হইডেছে ভাহার পরিচয়প্রাপ্তি   | •          | e > |
| পাশ্চাত্য মনীবিগণের শিক্ষার সহিত না মিলাই | ইয়া ইহারা |     |
| ভারতের ঋষিদিগের প্রত্যক্ষসকল গ্রহণ        | করিবে না   | ¢২  |
| জগদম্বার ইচ্ছায় ঐরপ হইয়াছে জানিয়া      |            |     |
| ঠাকুরের নিশ্চিস্ত ভাব                     | •••        | 60  |
| বন্ধবিজ্ঞানের সমগ্র গ্রহণে বান্ধগণ অশক্ত  |            |     |
| ব্ঝিয়া ঠাকুর কি করিয়াছিলেন              | •••        | €8  |
| ব্রাহ্মগণের দারা কলিকাভাবাসীর মন ঠাকুরের  | T          |     |
| প্রতি আকৃষ্ট হওয়া; রাম ও মনোমোহত         | নর         |     |
| আগমন ও আশ্রয়লাভ                          | •••        | ¢¢  |
| ঠাকুরের অভূত দর্শন ও রাখালচক্রের আগমন     | •••        | 66  |
| রাখালের বালকভাব                           | •••        | eb  |
| রাখালের পত্নী                             | •••        | eb  |
| রাথালের বালক-ভাবের হানি                   | •••        | 63  |
| রাখালকে শাসন                              | •••        | 63  |
| রাখালের মনে হিংসা ও ঠাকুরের জন্ন          | •••        | 63  |
| वर्षशास्त्र जीतस्थात्राच्य संयान          |            | •   |

| রাথালের অহস্থতায় ঠাকুরের ভয়                 | •••    | ৬৽         |
|-----------------------------------------------|--------|------------|
| রাথালের ভবিশুৎ জীবন                           | •••    | ৬১         |
| নরেন্দ্রনাথের আগমন                            | •••    | <i>د</i> ه |
| তৃতীয় অধ্যায়                                |        |            |
| নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়             |        | ৬২—৯৬      |
| দিব্যভাবার্চ ঠাকুরের মানসিক অবস্থার আলে       | াচনা   | ७२         |
| স্বেক্সের ৰাটীতে ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের        |        |            |
| পরস্পরকে প্রথম দর্শন                          | •••    | <b>60</b>  |
| নরেব্রুকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে ঠাকুরের আমন্ত্রণ | •••    | <b>6</b> 8 |
| নরেন্দ্রের বিবাহ করিতে অসমতি ও                |        |            |
| দক্ষিণেখনে প্রথম আগমন                         | •••    | <b>S</b> C |
| নরেক্রকে দেখিয়া ঠাকুরের যাহা মনে হইয়াছি     | 1      | ৬৬         |
| নরেন্দ্রের গান                                | •••    | ৬৬         |
| নরেন্দ্রকে দেখিবার জন্ম ঠাকুরের ব্যাকুলভা     | •••    | ৬৭         |
| ঠাকুরের ঐ দিবদের কথা ও ব্যবহার <b>দদদ্দে</b>  |        |            |
| নরেক্রের বিবরণ                                |        | か          |
| নরেন্দ্রের পুনরায় আদিবার প্রতিশ্রুতি         | •••    | 42         |
| প্রথম দর্শনে ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেক্রের ধারণা— | हेनि   |            |
| অর্দ্ধোন্মাদ কিন্ত ঈশবার্থে যথার্থ ই সর্বাহ   | ভ্যাগী | 9.         |
| নরেন্দ্রের এই কালের ধর্মাহ্নচান               | •••    | 45         |
| ৰান্ধসমাজে গমনাগমন                            | •••    | 12         |
| নরেন্দ্রের অভুত কল্পনাদ্য                     | •••    | 99.        |

| নরেন্দ্রের স্বাভাবিক ধ্যানাস্থরাগ           | •••               | 90            |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------|
| মহযি দেবেক্সনাথের উপদেশে ঐ অমুরাগবৃদ্ধি     | i                 | 98            |
| নরেন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা                  | •••               | 9¢            |
| নরেন্দ্রের পড়িবার ঝেঁাক                    | •••               | 99            |
| ক্রত পাঠ করিবার শক্তি                       | •••               | 96            |
| নরেন্দ্রের তর্কশক্তি                        | •••               | 96            |
| নরেন্দ্রের ব্যায়াম-অভ্যাদে অন্থরাগ         |                   | ь.            |
| বয়স্তপ্রীতি ও দাহদ                         | •••               | <b>b</b> •    |
| কৌশলে 'সিরাপিস্' নামক রণভরী-দর্শনের '       | <b>অমুজ্ঞালাভ</b> | ৮२            |
| আখড়ায় ট্রাপিজ খাটাইবার কালে বিভ্রাট       | •••               | ৮৩            |
| নরেন্দ্রের সভ্যনিষ্ঠা                       | •••               | 4             |
| নিৰ্দোষ আনন্দপ্ৰিয়তা                       | •••               | <b>be</b>     |
| দরিক্রের প্রতি নরেক্রনাথের দয়া             | •••               | ৮৬            |
| নরেন্দ্রের ক্রোধ                            | •••               | ৮৬            |
| নরেন্দ্রের মন্ডিষ্ক ও হাদয়ের সমসমান উৎকর্ষ | •••               | <b>۲۹</b>     |
| নরেন্দ্রের প্রথম ধ্যানতন্ময়তা—রায়পুর যাইব | ার পথে            | <b>b</b> b    |
| নরেন্দ্রের সন্ন্যাসী পিতামহ                 | •••               | وم            |
| নরেক্রের পিতা বিশ্বনাথ                      | •••               | <b>३</b> २    |
| বিশ্বনাথের সঙ্গীত-প্রিয়তা                  |                   | <b>&gt;</b> 2 |
| বিশ্বনাথের ম্দলমানী আচার-ব্যবহার            | •••               | 20            |
| বিশ্বনাথের রঙ্করস-প্রিয়তা                  | •••               | 20            |
| বিশ্বনাথের দানশীলতা                         | •••               | 8             |
| বিশ্বনাথের মৃত্যু                           | •••               | ≥8            |
| নরেন্দ্রের মাডা                             | • • •             | 24            |

## চতুর্থ অধ্যায়

| নরেন্দ্রনাথের দ্বিভীয় ও তৃতীয়বার আগমন ১৭               | >>    |
|----------------------------------------------------------|-------|
| ষথার্থ ঈশ্বর-প্রেমিক বলিয়া ধারণা করিয়াও                |       |
| নরেন্দ্রের বিভীয়বার ঠাকুরের নিকটে                       |       |
| আসিতে বিলম্ব করিবার কারণ                                 | ۶۹    |
| নরেন্দ্রের দ্বিতীয়বার আগমন ও ঠাকুরের প্রভাবে            |       |
| সহসা অভুত প্রত্যক্ষাহভৃতি · · · ·                        | 22    |
| ঐরপ প্রত্যক্ষের কারণাম্বেষণে ও ভবিষ্যতে পুনরায়          |       |
| এক্রপে অভিভৃত না হ <b>ই</b> য়া পড়িবার <i>জয়</i>       |       |
| नदत्रत्वत्र ८ छ।                                         | > • • |
| ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্রের নানা জল্পনা ও তাঁহাকে        |       |
| ব্ঝিবার সংকল্প                                           | ۲۰۶   |
| নরেন্দ্রের সহিত ঠাকুরের পরিচিত্তের স্থায় ব্যবহার        | ۶۰٤   |
| নরেক্রনাথের তৃতীয়বার আগমন                               | ۷۰٥   |
| সমাধিস্থ ঠাকুরের স্পর্শে নরেন্দ্রের বাহ্নসংজ্ঞার লোপ     | ७०७   |
| ঐরপ অবস্থাপ্রাপ্ত নরেক্রকে ঠাকুরের নানা প্রশ্ন           | >∘€   |
| নরেজ্ঞনাথের সম্বন্ধে ঠাকুরের অভূত দর্শন 🔑                | >.¢   |
| অস্তৃত প্রত্যক্ষের ফলে নরেন্দ্রের ঠাকুরের সম্বন্ধে ধারণা | >09   |
| উহার ফলে নরেন্দ্রের গুরুবিষয়ক ধারণার পরিবর্গুন          | 704   |
| ঠাকুরের সংদর্গে নরেন্দ্রের ভ্যাগ-বৈরাগ্যের ভাববৃদ্ধি     | و د ز |
| পরীক্ষা না করিয়া ঠাকুরের কোন কথা গ্রহণ না               |       |
| করিবার নরেন্দ্রের সংকল্প                                 | و، د  |

| নরেন্দ্রের অভঃপর অহুষ্ঠান          | ••• | >>    |
|------------------------------------|-----|-------|
| নরেন্দ্রের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা | ••• | ٠ د د |

#### পঞ্চম অধ্যায়

| ঠাকুরের অ         | হেতুক ভালবাসা ও           | নরেন্দ্রনাথ          | 77;- | <b>১২</b> ৬ |
|-------------------|---------------------------|----------------------|------|-------------|
| নরেন্দ্রের        | পূর্ব-জীবনের অসাধ         | ারণ প্রত্যক্ষসমূহ-   | -    |             |
| নি                | ত্রার পূর্বে জ্যোতিঃদ     | ৰ্শন                 | •••  | >>>         |
| দেশ-কা            | ল-পাত্রবিশেষ-দর্শনে গ     | পূৰ্ব্ব স্থাতির উদয় | •••  | ۶۷٤         |
| ঠাকুরের           | দৈবীশক্তি প্রত্যক্ষ ব     | বিয়া নরেন্দ্রের     |      |             |
| জ                 | ল্পনা ও বিশায়            | •••                  | •••  | 220         |
| নরেন্দ্র          | <b>কতদ্র উচ্চ অধিকারী</b> | ছিলেন                | •••  | 228         |
| নরে <u>ক্রে</u> র | প্রতি ঠাকুর কতদূর         | আক্নষ্ট হইয়াছিল     | नन   | 226         |
| প্রথম বি          | বৈদে নরেন্দ্রকে ব্রহ্মজ্ঞ | -পদবীতে আরুঢ়        |      |             |
| ₹                 | রাইবার ঠাকুরের চেট        | Ħ                    | •••  | >>%         |
| নরেন্ত্রে         | । প্রথম ও দ্বিতীয় দি     | বদের অস্তুত          | \$   |             |
| •                 | ত্যক্ষের মধ্যে প্রভেদ     |                      | •••  | 229         |
| নরেন্ডের          | া সম্বন্ধ ঠাকুরের ভয়     |                      | •••  | >>9         |
| ঠাকুরের           | । নরেন্দ্রের প্রতি অসা    | ধারণ আকর্ষণের        | কারণ | >>>         |
| উক্ত অ            | াকর্ষণ উপস্থিত হওয়া      | ষেন স্বাভাবিক        |      |             |
| *                 | অবশ্ৰম্ভাবী               |                      | •••  | 772         |
| नदरक              | ৰ প্ৰভি ঠা হবের ভাল       | বাসা সাংসারিক        |      |             |
| 7                 | গবের নছে                  | •••                  | •••  | ১২০         |

| উক্ত ভালবাসা সম্বন্ধে স্বামী     | প্রেমানন্দের কং   | n             | 24.         |
|----------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| चामी त्थमानत्मद क्षथम नि         | ন দক্ষিণেশ্বরে আ  | গমন ও         |             |
| ঠাকুরকে নরে <del>ত্রের জয়</del> | ্য উৎকণ্ঠিত দর্শন | •••           | 757         |
| ঠাকুরের সারারাত্তি দারুণ         | উৎকণ্ঠাদর্শনে     |               |             |
| প্রেমানন্দের চিম্ভা              | •••               | •••           | ऽ२२         |
| নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের ভা      | লবাসা সম্বন্ধে    |               |             |
| বৈহুণ্ঠনাথের কথা                 | •••               | •••           | <b>5</b> 20 |
| ঠাকুরের বিশেষ ভালবাসার           | পাত্ৰ হইয়াও ন    | রদ্রের        |             |
| অচল থাকা তাঁহার উ                | চ্চাধিকারিত্বের গ | <b>ারিচয়</b> | ১২৬         |

#### ষষ্ঠ অধ্যায়—প্রথম পাদ

| ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ     | >>   | <b>&gt;</b> 89 |
|------------------------------------------|------|----------------|
| নরেন্দ্র ঠাকুরের পৃত্যক কতকাল লাভ করি    | াছিল | <b>3</b> 29    |
| নরেন্দ্রের সহিত ঠাকুরের উক্ত কালের       |      |                |
| আচরণের পাঁচটি বিভাগ ···                  | ***  | 326            |
| অভূত দর্শন হইতে ঠাকুরের নরেন্দ্রের উপর   |      |                |
| বিশাদ ও ভালবাদা · · ·                    | •••  | \$ 2 5         |
| নৱেক্সকে পরী <b>কা</b> করিবার্ন কারণ     | •••  | >90            |
| ঠাকুর নরেন্দ্রকে ষেভাবে দেখিভেন          | ***  | ٥٠٧ -          |
| नत्त्वत्र मश्रक्ष मार्थात्रलव सम्यात्रमा | •••  | ५७२            |

| ঠাকুরের নিকট হইতে গ্রন্থকারের নরেন্দ্রের      | Ī       |              |
|-----------------------------------------------|---------|--------------|
| প্রশংসা-শ্রবণ •••                             | •••     | > <b>७</b> ८ |
| প্রথম দর্শনদিবসে নরেক্সের সম্বন্ধে গ্রন্থকার  | রর      |              |
| ভ্ৰম ধারণা                                    | •••     | 708          |
| জনৈক বন্ধুর ভবনে নরেন্দ্রকে প্রথম দেখা        | •••     | 206          |
| ঐ কালে নরেন্দ্রের বাহ্যিক আচরণ                | •••     | 206          |
| বন্ধুর সহিত নরেন্দ্রের সাহিত্য-সম্বন্ধীয় অ   | ালাপ    | ১৩৬          |
| উহার পরে ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রের মহত         | ত্তর    |              |
| পরিচয়লাভ · · ·                               | •••     | ১৩৮          |
| প্রথম দেখা হইতে ঠাকুরের নরেন্দ্রকে বৃঝি       | তে পারা | ১৬৮          |
| উচ্চ আধার ব্ঝিয়া নরেন্দ্রকে প্রকাঞ্চে প্রশ   | াংসা    | ८७८          |
| নরেন্দ্রের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে ঠাকুরের | কথা     | 780          |
| নরেন্দ্রের ঐ কথার প্রতিবাদ \cdots             | •••     | 787          |
| নরেন্দ্রের তর্কশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া ঠাকুরের    | •       |              |
| জগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা                           | •••     | >8₹          |
| ঐ বিষয়ক দৃষ্টাস্ত—সাধারণ সমাজে ঠাকুরে        | রে      |              |
| নরেন্দ্রকে দেখিতে আসা \cdots                  | •••     | 780          |
| তাঁহার তথায় আগমনের ফল ···                    | •••     | >8 <b>8</b>  |
| জনতানিবারণ জন্ম গ্যাস নির্বাণ করা             | •••     | 28€          |
| নরেন্দ্রের ঠাকুরকে কোনরূপে বাহিরে আন          | ায়ন ও  |              |
| দক্ষিণেশ্বরে পৌছাইয়া দেওয়া                  | •••     | 786          |
| ভাহাকে ভালবাদিবার জন্ম নরেন্দ্রের ঠাকু        | রকে     |              |
| তিরস্কার ও তাঁহার জগন্মাতার বাণী              | 1       |              |
| শুনিয়া আশ্বন্ধ হুকুয়া                       |         | 104          |

#### ষষ্ঠ অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

| ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ              | <b>&gt;86—:66</b>   |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| নরেন্দ্রের মহন্ত সম্বন্ধে ঠাকুরের বাণী            | :8৮                 |
| মাড়োয়ারী ভক্তদিগের আনীত আহার্য্য নরেন্দ্রবে     | क मान ১৪३           |
| নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোঙ্গনে নরেন্দ্রের ভক্তিহানি হইবে  | না ১৪৯              |
| ঠাকুরের ভালবাদায় নরেন্দ্রের উন্নতি ও আত্মবিত্ত   | क्य ५६०             |
| শ্রীযুত ম—র সহিত নরেন্দ্রের তর্ক বাধাইয়া দেও     | য়া ১৫১             |
| ভক্ত শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়                   | >65                 |
| কেদারের তর্কশক্তি ও নরেন্দ্রের সহিত প্রথম পর্     | রচয় ১৫৩            |
| ঠাকুরের জিজ্ঞাসায় কেদারের সম্বন্ধে নরেন্দ্রের    |                     |
| নিজমত প্রকাশ · · ·                                | >66                 |
| সাকারোপাসনার জন্ম নরেন্দ্রের তিরস্কার, রাখানে     | লর                  |
| ভয় ও ঠাকুরের কথায় উভয়ের মধ্যে                  |                     |
| পুনরায় প্রীতিস্থাপন · · ·                        | >৫৬                 |
| অবৈতবাদে বিশ্বাসী করিতে ঠাকুরের চেষ্টা ও          |                     |
| নরেন্দ্রের প্রতিবাদ \cdots ··                     | ·• ১৫၅·             |
| প্রতাপচন্দ্র হাজরা                                | >eb                 |
| হাজরা মহাশয়ের বৃদ্ধিমন্তায় নরেন্দ্রের প্রসন্ধতা | 769                 |
| নরেন্দ্রের দক্ষিণেখরে আগমনে ঠাকুরের আচরণ          | <i>5</i> <b>७</b> ० |
| অধৈততত্ব সম্বন্ধে নরেন্দ্রের হাজরার নিকটে জন্পন   | <b>.e</b> ∙ 11      |
| ঠাকুরের তাহাকে ভাবাবেশে স্পর্শ 🕠                  | . 242               |
| উহার ফলে নরেন্দ্রের অস্তুত দর্শন                  | ১৬২                 |

#### ( \$2 )

| নরেন্দ্রের সহিত গ্রন্থকারের একদিবস আলাপের ফল         | <i>566</i>       |
|------------------------------------------------------|------------------|
| নরেন্দ্রের অভূত ঘটনার উল্লেখ                         | >%€              |
| গ্রন্থকারের বাসস্থানে আসিয়া নরেক্রের অপূর্ব্ব উপলবি | ₹ <b>&gt;</b> ७৫ |

#### সপ্তম অধ্যায়

| ঠাকুরের পরীক্ষাপ্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ      | <b>&gt;७</b> 9- | -428        |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------|
| ঠাকুরের অভুত লোক-পরীক্ষা                  | •••             | ১৬৭         |
| পরীক্ষা-প্রণালীর সাধারণ বিধি              | •••             | ১৬৮         |
| উচ্চ অধিকারীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালে      |                 |             |
| ঠাকুরের অহুরূপ ভাষাবেশ                    | •••             | 290         |
| পরীক্ষাপ্রণালীর চারি বিভাগ                | •••             | <b>١٩</b> ٠ |
| (১) শারীরিক লক্ষণসমূহ দর্শনে অস্তরের      |                 |             |
| সংস্থার নির্ণয়                           | •••             | >95         |
| ঐ বিষয়ে ঠাকুরের অভুত জ্ঞান               | •••             | ১৭২         |
| হন্ডের ওজনের ভারতম্যে সদসং বুদ্ধি-নির্ণয় | •••             | 598         |
| শাবীরিক নিত্যক্রিয়াসকলের বিভিন্নতায়     |                 |             |
| শংস্থার-ভিন্নভার <i>প্</i> চনা            | •••             | 598         |
| বারবান্ হতুমান সিং                        | •••             | 396         |
| শারীরিক অবয়বগঠন ও ক্রিয়াদর্শনে বিছা ও   |                 |             |
| অবিভাশক্তির নির্ণয়                       |                 | ১৭৬         |
| নবেজের শারীরিক লক্ষণ সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা | 10-0            | . 599       |

| ৷(২) দামান্ত কাৰ্য্যে প্ৰকাশিত মানদিক ভাব      | I               |             |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| ৰারা এবং (৩) ঐক্নপ কার্য্য দারা                | 1               |             |
| প্রকাশিত কামকাঞ্চনাসক্তির ভারতম্               | ī               |             |
| ব্ঝিয়া অন্তরের সংস্কার-নিরূপণ                 | •••             | 396         |
| বালকদিগের সম্বন্ধে ঠাকুরের ধারণা               | •••             | ۵۹۵         |
| সমীপাগত ভক্তগণের প্রতিকার্য্য লক্ষ্য করা       | •••             | 292         |
| ঐ বিষয়ক দৃষ্টাস্তনিচয়                        | •••             | 360         |
| গকায় বান                                      | •••             | 362         |
| ঈশবলাভই জীবনের উদ্দেশ্য ব্ঝিয়া সকল ক          | র্ম্মর অহুষ্ঠান | ১৮২         |
| সরল ঈশ্বববিশ্বাস ও নির্ব্জুদ্ধিতা ভিন্ন পদার্থ | ;               |             |
| সদসন্বিচারসম্পন্ন হইতে হইবে                    | •••             | ১৮৩         |
| অধিকারিভেদে ঠাকুরের দয়াবান্ ও নির্মাম         |                 |             |
| হইবার উপদেশ                                    | •••             | <b>≯</b> ≻8 |
| স্বামী যোগানন্দকে ঐ বিষয়ক শিক্ষা              | •••             | 356         |
| ঐরপ ঘটনাস্থলে নিরঞ্জনকে ঠাকুরের অন্ত-          |                 |             |
| প্রকার উপদেশ                                   | •••             | ১৮৬         |
| স্ত্রীভক্তদিগকেও ঠাকুরের ঐভাবে শিক্ষাদানে      | র দৃষ্টাস্ত     | ১৮৭         |
| হরিশের কথা                                     | •••             | 766         |
| 'দয়াপ্রকাশের স্থান উহা নহে'                   | •••             | 765         |
| ইদনিক সামাশু কার্য্যসকল লক্ষ্য করিয়া বিভি     | <b>T</b>        |             |
| ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান                         | •••             | وحود        |
| (৪) তাঁহাতে দৰ্কশ্ৰেষ্ঠ আধ্যাত্মিক প্ৰকাশ উ    |                 |             |
| করিবার দিকে ব্যক্তিবিশেষ কতদ্র অঞ              | াশর :           |             |
| হইতেছে ঠাকুরের ভাহা লক্ষ্য করা                 | ***             | 79.         |
|                                                |                 |             |

| শেষোক্ত উপায়ের দারা ব্যক্তিবিশেষের         |                 |       |
|---------------------------------------------|-----------------|-------|
| আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিমাণ নির্ণয়           |                 |       |
| ঠাকুরের পক্ষে স্বাভাবিক কেন                 | •••             | 797   |
| 'আমাকে কি মনে হয়'—ঠাকুরের এই প্রশ্নে       |                 |       |
| নানা ভক্তের নানা মত প্রকাশ                  | •••             | 720   |
| ঐ বিষয়ক ১ম দৃষ্টাস্ক—ভক্ত পূর্ণচক্ত্র ও    |                 |       |
| 'ছেলেধরা মাষ্টার'                           | •••             | 728   |
| পূর্ণের আগমনে ঠাকুরের প্রীতি ও তাহার        |                 |       |
| উচ্চাধিকার সংক্ষে কথা                       | •••             | 366   |
| পূর্ণের সহিত ঠাকুরের সপ্রেম আচরণ            | •••             | ১৯৬   |
| ঠাকুরের পূর্ণকে দেখিবার আগ্রহ ও তাহার       |                 |       |
| সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকালে জিজ্ঞাসা       |                 |       |
| —'আমাকে জোর কি মনে হয় ?'                   | •••             | ১৯৬   |
| পূর্ণের উত্তরে ঠাকুরের আনন্দ ও তাহাকে উপ    | टम <sup>भ</sup> | 729   |
| সংসারী পূর্ণের মহত্ত                        | •••             | 796   |
| ষিতীয় দৃষ্টাস্ত—বৈকুণ্ঠনাথকে ঠাকুরের ঐ     |                 |       |
| বিষয়ক প্রশ্ন ও ভাহার উত্তর                 | •••             | 794   |
| কথায় ও কার্য্যে যাহার মিল নাই ভাহাকে       |                 |       |
| বিশ্বাস করিতে নাই                           | •••             | २००   |
| ঐ বিষয়ে ঠাকুরের গল্প—বৈশ্ব ও অস্বস্থ বালক  | •••             | २००   |
| ভক্তগণের ঠাকুরকে পরীক্ষা                    | •••             | २०১   |
| ১ম দৃষ্টাস্ত—যোগান <del>দ স্বামীর কথা</del> | •••             | २०১   |
| যোগীন্দ্রের পুণ্য সংস্কারসমূহ ও বৃদ্ধিমতা   | •••             | २०२   |
| ঠাকুরের কথা—যোগীন্দ্র ঈশ্বরকোটি ভক্ত        | •••             | 5 . 0 |

| যোগীক্রের বিবাহ, মনন্তাপ ও ঠাকুরের নিকটে             | ;       |                     |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| গমনে বিরত হওয়ায় ঠাকুরের কৌশল-                      |         |                     |
| পূৰ্বক ভাহাকে আনয়ন ও দান্ধনা                        | •••     | २.७                 |
| যোগীদ্রের দক্ষিণেখরে রাত্তিবাস                       | ••••    | २०७                 |
| ঠাকুরের প্রতি সন্দেহ                                 | •••     | २०७                 |
| যোগীক্তের সংশয়ের মীমাংসা                            | •••     | २०१                 |
| যোগীদ্রের গুরুপদে আত্ম-সমর্পণ                        | •••     | २०१                 |
| নরেন্দ্রের কার্য্য লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর তাঁহার        |         |                     |
| সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা করেন                            | •••     | २०৮                 |
| রহস্তজনক ঘটনা—চাম্চিকাকে চাতক নিৰ্ণয়                | •••     | २०३                 |
| নরেন্দ্রের সংযম                                      | •••     | २५०                 |
| শারীরিক লক্ষণ দেখিয়া নরেন্দ্রের অস্তরের             |         |                     |
| ভক্তির পরিমাণ নির্ণয়                                | •••     | 577                 |
| ঠাকুরের উদাদীনভায় নরেন্দ্রের আচরণ                   | •••     | <b>२</b> >>         |
| ঈশ্বর দর্শনের আগ্রহে নরেক্রের অণিমাদি                |         |                     |
| বিভৃতি প্রত্যাহার                                    | •••     | २५७                 |
| অষ্টম অধ্যায়—প্রথম                                  | পাদ     |                     |
| সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক             | FI २১৫- | <del></del>         |
| আপনাতে স্ত্রীভাবের ও নরে <b>ন্দ্রে পু</b> রুষভাবের ব | প্ৰকাশ  |                     |
| বলিয়া ঠাকুর নির্দেশ করিতেন উহার                     | ष्पर्व  | 576                 |
| নরেন্দ্রের পারিপার্শ্বিক অবস্থান্থপত শিক্ষা, স্বার্থ | ोन      |                     |
| চিন্তা, সংশয়, গুরুবাদ- <b>অস্বীকা</b> র প্রভৃতি     | •••     | <b>२</b> > <b>७</b> |

| পিতার জীবন ও সমাজের ঐরপ শিক্ষায় য            | াহায়তা         | २ऽ१           |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|
| পাশ্চাত্য স্থায়, বিজ্ঞান ও দর্শনশাম্বে       |                 |               |
| অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও নরেক্রের                 |                 |               |
| সভালাভ হইল না বলিয়া অশান্তি                  |                 | ं २১৮         |
| নরেন্দ্রের সন্দেহ—প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য, (   | কান্            |               |
| প্রথামুদারে ভত্তামুদদ্ধানে অগ্রদর হ           | ওয়া কর্ত্তব্য  | 275           |
| ঈশ্বর বা চরম সত্যলাভের সঙ্কল্ল দৃঢ় রাখিয়া   |                 |               |
| নবেন্দ্রের পাশ্চাত্য প্রথার গুণভাগমা          | ত্ৰ গ্ৰহণ       | २२১           |
| অভুত দর্শন ও শ্রীগুরুর কুপায় নরেন্দ্রের      |                 |               |
| অান্ডিক্যবৃদ্ধি এইকালে রক্ষিত হয়             | •••             | २२२           |
| নরেন্দ্রের সাধনা                              | •••             | २२७           |
| ন্তন প্রণালী অবলম্বনে সারারাত্র ধ্যান         | •••             | <b>२</b> २8   |
| <b>केंद्र</b> भ शास्त्र अख्ठ नर्मन—वृक्षत्तव  | •••             | २२¢           |
| অষ্টম অধ্যায়—দ্বিতীয়                        | ৰ পাদ           |               |
| সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের বি       | <b>ণক</b> া ২২৭ | — <b>২</b> 8≽ |
| এটনির কর্ম শিক্ষা                             | •••             | २२१           |
| অথণ্ড ব্ৰহ্মচৰ্য্যপালনে ঠাকুরের নরেন্দ্রকে উণ | <b>भटल</b> ण    | २२१           |
| নরেন্দ্রের বাটার সকলের ভয়—সন্ন্যাসীর সা      | <b>रे</b> ख     |               |
| মিলিভ হইয়া সন্ন্যাসী হইবে                    | •••             | २२৮           |
| ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রের পূর্ব্বের ফ্রায় যাত | ায়াত           | २२৮           |
| দক্ষিণেখনে ঠাকুরের নিকটে যে ভাবে দিন          |                 |               |
| কাটিত ভবিষয়ে নরেন্দ্রের কথা                  | •••             | २२३           |

| ভবনাথ ও নরেক্রের বরাহনগরের বন্ধুগণ          | • • •          | २७२         |
|---------------------------------------------|----------------|-------------|
| পিতার সহসা মৃত্যুর কথা নরেন্দ্রের বরাহনগরে  | ভনা            | २७२         |
| নরেন্দ্রের সাংসারিক অবস্থার শোচনীয় পরিবর্ত |                | २७७         |
| ঐ অবস্থা সম্বন্ধে নরেন্দ্রের কথা—চাকরির     |                |             |
| অম্বেষণ, পরিচিত ধনী ব্যক্তিদিগের অব         | 981            | २७8         |
| দারিত্যের পেষণ                              | •••            | २७६         |
| রমণীর প্রলোভন                               | •••            | २७७         |
| ঈশবের নাম লওয়ায় মাতার তিরস্কার            | •••            | २७१         |
| অভিমানে নান্তিক্য বৃদ্ধি                    | •••            | २७৮         |
| নরেন্দ্রের অধঃপতনে ভক্তগণের বিশ্বাস         |                |             |
| হইলেও ঠাকুরের অক্সরূপ ধারণা                 | •••            | २७৮         |
| ঘোর অশান্তি                                 | •••            | २७३         |
| অভুত দর্শনে নরেন্দ্রের শাস্তি               | •••            | २१०         |
| সন্ন্যাসী হইবার সম্বল্প ও দক্ষিণেখরে আগমনে  |                |             |
| ঠাকুরের অদ্ভুত আচরণ                         | •••            | 285         |
| ঠাকুরের অন্থরোধে নিক্লেশ হইবার সকল প        | <b>র</b> ত্যাগ | २8 <b>२</b> |
| দৈব সহায়ভায় দারিত্র্য মোচনের সঙ্কল্প ও    |                |             |
| <b>সেজ্ঞ ঠাকুরকে জেদ করায়, তাঁহার</b>      |                |             |
| 'কালীঘরে' যাইয়া প্রার্থনা করিতে বলা        | •••            | ₹8₹         |
| জগদন্বার দর্শনে সংসার-বিশ্বতি               | •••            | २८७         |
| তিন বার 'কালীঘরে' আর্থিক উন্নতি প্রার্থনা   |                |             |
| করিতে গমন ও ভিন্ন ভাবের আচরণ                | •••            | 288         |
| নরেন্দ্রের প্রতীক ও প্রতিমায় ঈশ্বরোপাসনায় |                |             |
| বিশ্বাস ও ঠাকুরের ঐক্তন্ত আনন্দ             | •••            | ₹86         |

| शिक्रिये का विवयं का ने मा ने बहुत है विक्रिम हिन में स्वा | 409         |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| নরেন্দ্রকে ঠাকুরের বিশেষ আপনার জ্ঞানের                     |             |
| পরিচায়ক দৃষ্টাস্ত                                         | ₹8৮         |
| নরেন্দ্রের সহিত বৈকুণ্ঠের কলিকাতায় আগমন                   | <b>ج</b> 8۶ |
| নবম অধ্যায়                                                |             |
| ঠাকুরের ভক্তসভা ও নরেন্দ্রনাথ ২৫০                          | <b>२७</b> 8 |
| ঠাকুরের বিশেষ ভক্তসকলের আগমন—১৮৮৪                          |             |
| थृष्टात्स्व मत्थाः                                         | 200         |
| ঐ সকল ভক্তের সহিত মিলনে ঠাকুরের আচরণ                       | ₹.          |
| অধিকারিভেদে ভক্তসকলকে দিব্যভাবাবিষ্ট                       |             |
| ঠাকুরের স্পর্শ, মন্ত্রদান ইত্যাদি ও তাহার ফল               | २৫১         |
| ঠাকুরের দিব্যস্পর্শ যাহা প্রমাণ করে                        | ર ૯૭        |
| ভক্তসকলের ঠাকুরকে নিজ নিজ ভাবের লোক বলিয়া                 |             |
| ধারণা ও ঠাকুরের ভাহাদিসের সহিত আচরণ                        | ₹¢8         |
| ভক্তগণের অস্করে উদারতা বৃদ্ধির সহিত ঠাকুরকে                |             |
| ৰ্ঝিতে পারিবার দৃষ্টাস্ত—বলরাম বহু                         | ₹€€         |
| ঠাকুরের দর্শন লাভে বলরামের উন্নতি ও আচরণ                   | २৫৫         |
| বলরামের অহিংসা ধর্ম সম্বন্ধীয় মতের পরিবর্ত্তনে সংশ        | য় ২৫৬      |
| ঠাকুরের অদৃষ্টপূব্ব আচরণ লক্ষ্য করিয়া                     |             |
| छैरित गत्मरुख्यन                                           | २৫१         |

ঠাকুরের ভক্তসঙ্ঘ ও বালক ভক্তগণ · · ২৫৮

| গৃহী ভক্তদিগকে ও নরনারী সাধারণকে ঠাকুর     |        |      |
|--------------------------------------------|--------|------|
| <b>যে ভাবে উপদেশ দিতেন</b>                 | •••    | 262  |
| নরেন্দ্রকে ঠাকুরের সকল ভক্তাপেক্ষা উচ্চাসন | প্রদান | २७১  |
| ঠাকুরকে নরেন্দ্রের সর্বাপেক্ষা অধিক ব্ঝিতে |        |      |
| পারিবার দৃষ্টান্ত—'শিবজ্ঞানে জীবদেবা'      | •••    | २७२  |
| ঠাকুরের ঐ কথায় নরেন্দ্রের অভুত আলোক       |        |      |
| দৰ্শন ও ভাহা বুঝাইয়া বলা                  | •••    | રહર  |
| দশম অধ্যায়                                |        |      |
| পাণিহাটির মহোৎসব                           | ২৬৫    | -২৮৩ |
| নরেন্দ্রের শিক্ষকের পদ গ্রহণ               | •••    | રહૃ  |
| জ্ঞাতিগণের শত্রুতা, ঠাকুরের রোহিণী রোগ,    |        |      |
| শিক্ষকতা পরিত্যাগ                          | •••    | २७६  |
| অধিক বরফ ব্যবহারে ঠাকুরের অস্থস্থতা        | •••    | २७७  |
| অধিক কথা কহায় ও ভাবাবেশে রোগবৃদ্ধি        | •••    | २७१  |
| পাণিহাটির মহোৎসবের ইতিহাস                  | •••    | २७१  |
| ঠাকুরের উক্ত মহোৎসব দেখিতে যাইবার সংক      | ল      | २७३  |
| উৎসব দিবসে যাত্তার পূর্ব্বে                | •••    | २१०  |
| শ্রীশ্রীমাভাঠাকুরাণীর না যাইবার কারণ       | •••    | २१०  |
| যাত্রাকালে ও উৎসবস্থলে পৌছিয়া যাহা দেখা   | গেল    | २१১  |
| মণি সেনের বাটী                             | ••     | 295  |

292

२१७

মণি বাব্র ঠাকুরবাটী

ঠাকুরের ভাবাবেশ ও নৃত্য

| রাঘ্ব পাগুতের বাচাতে বাহ্বার শব্দ               | •••        | २१४         |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|
| ভাবাধিষ্ট ঠাকুরের অপূর্ব্ব শ্রী                 | •••        | २१९         |
| ঠাকুরের দিব্যদর্শনে কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের উৎসাং | হ ও উল্লাস | २१৫         |
| জনসাধারণের আকৃষ্ট হওয়া                         | •••        | २१७         |
| মাল্পা ভোগ                                      | •••        | २११         |
| নৌকায় প্রত্যাবর্ত্তন ও নবচৈতন্তকে রূপা         | •••        | २११         |
| দক্ষিণেখরে পৌছান—বিদায়কালে জনৈক                |            |             |
| ভক্তের সহিত ঠাকুরের কথা                         | •••        | २१क         |
| রাত্তে আহারকালে শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে জনৈকা      |            |             |
| ন্ত্ৰীভক্তের সহিত কথা                           | •••        | २৮०         |
| শ্ৰীশ্ৰীমার সহিত উক্ত ভক্তের কথা                | •••        | ২৮১         |
| স্থানঘাত্রার দিবসে নানা লোকের সংসর্গে           |            |             |
| ঠাকুরের ভাবভ <b>ন্ধ ও</b> বিরক্তি               | •••        | <b>২৮২</b>  |
| একাদশ অধ্যায়                                   |            |             |
| ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন                          | ₹►8        | -২৯৯        |
| পাণিহাটিতে যাইয়া গলায় বেদনা বৃদ্ধি ও          |            |             |
| বালক-স্বভাব ঠাকুরের আচরণ                        | •••        | २৮৪         |
| গলায় ক্ষত হওয়ায় ও ডাক্তারের নিষেধ না         |            |             |
| মানিয়া ঠাকুরের সমীপাগত অন-                     |            |             |
| সাধারণকে পূর্ব্ববৎ উপদেশ দান                    | •••        | २৮७         |
| বছ ব্যক্তিকে ধর্মোপদেশ দানের অভ্যধিক শ্র        | म 🤏        |             |
| মহাভাবে নিজারাহিত্যাদি ব্যাধির কার              | 14         | <b>২৮</b> 9 |

| ভাবাবেশ কালে জগন্মাতার সহিত কলহে             |            |             |
|----------------------------------------------|------------|-------------|
| ঠাকুরের শারীরিক অবসন্নতার কথা প্রক           | <b>াশ</b>  | २৮৮         |
| দক্ষিণেশ্বরে কত ধর্মণিপাস্থ উপস্থিত হইয়া-   |            |             |
| ছিল ভাহা নির্ণন্ন করা হংসাধ্য                | •••        | २৮৯         |
| নিজ্বদেহরক্ষার কালনিরূপণ সম্বন্ধে ঠাকুরের কং | <b>য</b> 1 | २३०         |
| ठेक्टवर भिवड्डात्न जीवटमवाक्ष्ठीन            | •••        | ८६५         |
| লোকের মনের গৃঢ়ভাব ও সংস্কার ধরিবার          |            |             |
| ঠাকুরের ক্ষমতা                               | •••        | २व्र        |
| ঐ বিষয়ক দৃষ্টাস্ত                           | •••        | २७२         |
| ব্যাধির বৃদ্ধিতে ঠাকুরের গলার ক্ষত হইতে      |            |             |
| রুধির নির্গত হওয়া ও ভক্তগণের                |            |             |
| তাঁহাকে কলিকাভায় আনয়নের পরামর্শ            | •••        | २३८         |
| ঠাকুরের চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমন ও          |            |             |
| বলরামের ভবনে অবস্থান                         | •••        | ₹3€         |
| প্রসিদ্ধ বৈভগণকে আনয়ন করিয়া ঠাকুরের        |            |             |
| রোগ নিরূপণ ও খ্যামপুকুরের বাটী ভাড়া         | •••        | २३७         |
| ঠাকুরকে দেখিবার জন্ম বলরাম ভবনে বহু          |            |             |
| ব্যক্তির জনতা                                | •••        | २२१         |
| বলরাম ভবনে একদিনের ঘটনা                      | •••        | 465         |
| ন্ধাদশ অধ্যায়—প্রথম গ                       | भाष        |             |
| ঠাকুরের শ্রামপুকুরে অবস্থান                  | · •••      | ৩১২         |
| ভামপুকুরের বাটীর পরিচয়                      | ••>        | ٠.٠         |
| ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসার ভার     | গ্ৰহণ      | <b>∀•</b> ≽ |

| পথ্য ও রাত্রে সেবার বন্দোবন্ডের পরামর্শ         | •••          | ৩৽২         |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|
| ঐঐমাভাঠাকুরাণীর লজ্জাশীলভার দৃষ্টাস্ত           | •••          | <b>9</b> 00 |
| শ্রীশ্রীমাকে শ্রামপুকুরে আনিবার প্রস্তাব        | •••          | ৩০৪         |
| শ্ৰীশ্ৰীমার দেশ-কাল-পাত্রাস্থায়ী কার্য্য করিবা | র শক্তি      | ৩ - ৪       |
| কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশবে আসিবার পধ            | •••          | 900         |
| শ্রীশ্রীমার পদরভে তারকেশ্বরে আগমনকালে ঘ         | <b>ชิ</b> คา | ৩০৬         |
| তেলোভেলোর প্রান্তরে                             | •••          | ৩০৭         |
| বাগ্দি পাইক ও তাহার পত্নী                       | •••          | ৩০৭         |
| ভেলোভেলোয় রাত্রিবাদ এবং পাইক ও                 |              |             |
| ভাহার পত্নীর যত্ন                               | •••          | ৩০৮         |
| তারকেশ্বরে পৌছিবার পরে ও পাইকের                 |              |             |
| <b>শহিত বিদায় কালে</b>                         | •••          | ಅಂಶ         |
| শ্ৰীশ্ৰীমা খ্যামপুকুরে আগমনপূৰ্ব্বক যে ভাবে     |              |             |
| বাস করিয়াছিলেন                                 | •••          | ৩১০         |
| বালক ভক্তগণের ঠাকুরের সেবার ভার গ্রহণ           | •••          | ৩১১         |
|                                                 |              |             |

#### দ্বাদশ অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

| ঠাকুরের | খামপুকুরে অবস্থান                           | ৩১৩ | ~~oe> |
|---------|---------------------------------------------|-----|-------|
| গৃহী    | ভক্তগণের দেবার ভার গ্রহণ ও                  |     |       |
|         | ঠাকুরের ভিতর মধ্যে মধ্যে অপূর্ব্ব           |     |       |
|         | আধ্যাত্মিক প্রকাশ দেখা                      | ••• | ७५७   |
| গৃহী দ  | ভক্তগণের ঠাকুরের <b>জন্ম স্থার্থ</b> ভাাগের | কথা | . 626 |

| ভক্তসত্য গঠন করাই ঠাকুরের ব্যাধির কারণ            | •••        | 920 |
|---------------------------------------------------|------------|-----|
| ভক্তগণের ঠাকুরের সম্বন্ধে ধারণার শ্রেণীবিভা       | গ—         |     |
| যুগাবভার, গুরু, অভিমানব ও দেবমানব                 | τ •••      | 079 |
| ভক্তগণের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা                   | •••        | 976 |
| ভক্তগণপরিদৃষ্ট ঠাকুরের আধ্যাত্মিক প্রকাশের        | ī          |     |
| <b>দৃষ্টা</b> স্তদকল                              | •••        | ७५७ |
| ডাক্তার সরকারের ঠাকুরের প্রতি আরুষ্ট              |            |     |
| হওয়া ও আচরণ এবং এক দিবসের কংখ                    | াপকথন      | وزه |
| ডাক্তারের সত্যান্থরাগে <b>সকল</b> প্রকার অন্ত্রান |            | ७२० |
| অপরা বিভার সহায়ে পরাবিভালাভ                      | •••        | ७२० |
| ঈখবের 'ইতি' করাটা হীন বৃদ্ধি                      | •••        | ७२১ |
| মন বুঝে প্রাণ বুঝে না                             |            | ७२১ |
| ভাবাবিট যুবকের নাড়ী পরীক্ষা                      | •••        | ७२२ |
| বিভার প্রম                                        | •••        | ৩২২ |
| পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার                               | •••        | ৩২৩ |
| ডাব্রুবের নিরভিমানতা                              | •••        | ৩২৩ |
| ভিতরে মাল আছে                                     | •••        | ७२८ |
| ঠাকুরের ডাক্তারকে ধর্মপথে অগ্রসর করিয়া টি        | বোর চেষ্টা | ७२८ |
| ঔষধে সম্যক্ ফল না পাওয়ায় ডাক্তারের              |            |     |
| চিন্তা ও আচরণের দৃষ্টান্ত                         | •••        | ७२๕ |
| একটু অত্যাচার অনিয়মে কতটা অপকার                  |            |     |
| হয় তাহার দৃষ্টাস্ত                               | •••        | ७२७ |
| ডাক্তারের ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার বৃদ্ধি ও         |            |     |
| ভক্ষগণের প্রতি ভালবাসা                            | •••        | 450 |

| ভাক্তারের অবতার সম্মীয় মত ও তাহার        |                  |               |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|
| প্রতিবাদ—৺হুর্গাপৃদ্ধাকালে ঠাকুরের        |                  |               |
| ভাবাবেশ দর্শনে ডাক্তাবের বিশ্ময় · ·      |                  | १२३           |
| রোগবৃদ্ধি                                 |                  | ٠٠            |
| ৺কালীপূজা দিবসে ঠাকুরের অভুত              |                  |               |
| ভাবাবেশের বিবরণ                           |                  | ر <i>د</i> ود |
| পৃঞ্জার আয়োজন                            |                  | ઝ્ટ           |
| ঠাকুরের নীরবে অবস্থান                     |                  | 999           |
| গিরিশচন্দ্রের মীমাংসা ও ঠাকুরের পাদপদ্মে  |                  |               |
| পুষ্পাঞ্জলি প্রদান—ঠাকুরের ভাবাবেশ 🕠      |                  | 999           |
| ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে ভক্তগণের পূজা           |                  | 9             |
| পর্ববিশেষ ভিন্ন অক্ত সময়ে ভক্তগণের ঠাকুর |                  |               |
| সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষের দৃষ্টাস্ত          | •• \             | <b>30</b> €   |
| ঠাকুরকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করায় বলরামের       |                  |               |
| • আত্মীয়বর্গের অপ্রসন্নতা                | 🔻                | ೨೨५           |
| বলরামের ঠাকুরের নিকট গমন নিবারণে          |                  |               |
| তাঁহাদিগের চেষ্টা                         |                  | 999           |
| বলরামের পূর্বজীবন                         | «                | 90b           |
| বলরামের কলিকাভায় আগমন ও ঠাকুরকে দর্শন    |                  | ೯೮೮           |
| বলরামের ভ্রাতা হরিবল্লভের কলিকাতা আগমন    | V                | ೯೮೮           |
| বলরামের প্রতি রুপায় ঠাকুরের হরিবল্লভকে   |                  |               |
| দেথিবার সঙ্কল্প                           |                  | 98 •          |
| গিরিশচক্রের হরিবল্লভকে আনয়ন ও ঠাকুরের    |                  |               |
| আচরণে তাঁহার সম্পর্ণ বিপরীত ভারাপর        | 5 <b>'</b> 681 ' | 282           |

| আলাপ করিবার কালে ঠাকুরের অপরকে                           |              |                     |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| স্পর্শের কারণ ও ফল                                       | •••          | ৩৪৩                 |
| ভক্ত-সংখ্যার বৃদ্ধি ; সাধনপথ নির্দেশ—সাক                 | ার           |                     |
| ও নিরাকার চিস্তার উপযোগী আসন                             | •••          | <b>988</b>          |
| ঠাকুরের প্রতি কার্য্যের মাধুর্য্য ও অসাধারণত             | ī            |                     |
| দেথিয়া অনেকের আকৃষ্ট হওয়া                              | •••          | <b>୦</b> ୫ <b>७</b> |
| দৃষ্টাস্ক <i>—</i> উপে <u>ন্দ্ৰ</u> মুম্ <del>সে</del> ফ | •••          | ৩৪৬                 |
| উপেন্দ্রের ভ্যামপুকুরে আগমন ও ঠাকুরের                    |              |                     |
| সপ্রেম ব্যবহারে উপলব্ধি                                  | •••          | ৩৪৭                 |
| ঈশ্বর সাকার নিরাকার ত্ই-ই-—বেমন জল আ                     | মার বরফ      | ve.                 |
| রামদাদার কথায় অতুলের বিরক্তি                            | •••          | ৩৫০                 |
| <b>ভাদশ অ</b> ধ্যায়—তৃতীয়                              | পাদ          | _                   |
| ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান                              | <b>૭</b> ૯২– | -७१२                |
| ঠাকুরের নিজ স্ক্রণরীরে ক্ষত দর্শন—                       |              |                     |
| অপরের পাপভার গ্রহণ-কারণ এইরূপ                            |              |                     |
| হওয়া ও উহার ফল                                          | •••          | ৩৫২                 |

ভক্তগণের নবাগত ব্যক্তিসকলের সম্বন্ধে নিয়মবন্ধন

কালীপদের সাহায্যে অভিনেত্রীর ঠাকুরকে দর্শন

উহার বৃদ্ধি বিষয়ে গিরিশের অন্থ্যরণে রামচন্দ্রের চেষ্টা

ভক্তগণের মধ্যে ভাবুকতা বৃদ্ধির কারণ

বিজয়ক্তক গোস্বামীর ঐ বিষয়ে সহায়তা

929

Ve 8

990

**946** 

430

| नरत्रस्कृत औ विषय अर्थ करि                | ায়া ভক্তদিগের   | 7             |             |
|-------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| মধ্যে ত্যাগ-সংযমাদি                       | -বৃদ্ধির চেষ্টা— | -             |             |
| ঠাকুর ঐ চে <b>ষ্টা করেন</b>               | নাই কেন          |               | ೨৬          |
| জীবনে স্থায়ী পরিবর্ত্তন আবে              | ন না বলিয়া      |               |             |
| ভাবুকতার মৃল্য অল্ল                       | •••              | •••           | ৩৬:         |
| অশ্রপুলকাদি শারীরিক বির                   | তির মধ্যে অ      | নেক           |             |
| সময় ক্বত্তিমতা থাকে                      | •••              | •••           | ৩৬১         |
| কোন কোন ভক্তের আচরণ                       | । দেখিয়া নরে    | <u>শ্রে</u> র |             |
| কথায় বিশ্বাস                             |                  | •••           | ৩৬২         |
| ভাবৃকভা লইয়া নরেক্রের ব্য                | <b>ক</b> পরিহাস— | •             |             |
| माना ७ मशी                                |                  | •••           | ৩৬৩         |
| ভাবৃকতার স্থলে যথার্থ বৈরা                | াগ্য ও ঈশ্বর-    |               |             |
| প্রেম প্রতিষ্ঠা করিবার                    | (हड़ी            | •••           | <b>৩৬</b> ৪ |
| ঠাকুরকে ভালবাসিলে তাঁহা                   | র সদৃশ জীবন      | হইবে          | ৩৬৪         |
| ভক্তগণকে নৃতন তত্ত্বসকল প                 | ারীক্ষাপূর্ব্বক  |               |             |
| গ্রহণ করাইবার চেষ্টা                      |                  | •••           | ৩৬৫         |
| মহিম চক্ৰবৰ্ত্তী <mark>ৰ লোকমা</mark> গুল | ভের লালসা        | •••           | ৩৬৬         |
| জ্ঞানী মহিমের ব্যাদ্রাজিন                 | •••              | •••           | ৩৬৭         |
| মহিমের গুরু                               | •••              | •••           | ৩৬৭         |
| মহিম বাবুর ধর্ম-সাধনা                     | •••              | •••           | <b>986</b>  |
| ভাষপুকুরে মহিমাচরণ                        | •••              | •••           | ৩৬৯         |
| মহিম ও নরেন্দ্রের তর্ক                    | •••              | •••           | 2660        |
| নরেন্দ্রের যথার্থ সাধকসকলবে               | সমান জ্ঞান       |               |             |
| করিতে শিক্ষা দেওয়া                       | •••              | ***           | 990         |

খ্টান ধর্মবাজক প্রভূময়াল মিশ্র ৩৭০ ঠাকুরের ব্যাধির বৃদ্ধি ও ভক্তগণের তাঁহাকে কাশীপুর উভানে লইয়া যাওয়া ৩৭১

#### পরিশিঃ

| কাশীপুরের উত্তান-বাটী           | ৩৭৩—৩৭৯ |
|---------------------------------|---------|
| কাশীপুরে সেবাব্রত               | ৩৮০৩৯১  |
| <u> আত্মপ্রকাশে অভয়-প্রদান</u> | ৩৯২৪০০  |



# <u> এতি</u>রামরুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

# ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ

### পুর্বকথা

৺ষোড়শীপূজার অফুষ্ঠান করিয়া ঠাকুর নিজ গাধন-যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, একথা আমরা ইতিপূর্বের উল্লেখ করিয়াছি। উহা

দিবাভাবের বিশেষ প্রকাশ ঠাকুরের জীবনে কতকাল ছিল— ভর্মির্ণয়

সন ১২৮০ সালে, ইংরাজী ১৮৭০ গৃষ্টাব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল। অতএব এখন হইতে তিনি দিব্য-ভাবের প্রেরণায় জীবনের দকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, একথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। ঠাকুরের বয়স তখন আট্রিশ বৎসর ছিল। স্থতরাং

উনচল্লিশ বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া কিঞ্চিদ্ধিক দ্বাদশ বর্ষকাল তাহার জীবনে ঐ ভাব নিরন্তর প্রবাহিত ছিল। শ্রীশ্রীজগদন্ধার ইচ্ছায় তাঁহার চেষ্টাসমূহ এইকালে অদৃষ্টপূর্ব্ব অভিনব আকার ধারণ করিয়াছিল। উহার প্রেরণায় তিনি এখন বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য-শিক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে ধর্ম-সংস্থাপনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অতএব ব্রুমা ঘাইতেছে, পূর্ণ দ্বাদশবর্ষব্যাপী তপস্থার অস্তে ঠাকুর নিজ শক্তির এবং জনসাধারণের আধ্যাত্মিক অবস্থার সহিত পরিচিত হইতে ছয় বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন; পরে ইহকালদর্ব্বির পাশ্চাত্যভাবসমূহের প্রবল প্রেরণায় ভারতে যে ধর্মমানি উপস্থিত হইয়াছিল ভ্রিবারণ

#### **এ এর মকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

ও সনাতন ধর্মের পুন: প্রতিষ্ঠাকল্পে বিশেষভাবে ব্রতী হইয়া দ্বাদশ-বংসরাস্থে উক্ত ব্রতের উদ্যাপনপূর্বক সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত কার্যা তিনি যেরপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহাই এখন আমরা যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইব।

পাঠক হয়ত আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত কথায় স্থির করিবেন থে, উনচল্লিশ বংসর পর্যন্ত ঠাকুর সাধকের ভাবেই অবস্থান করিয়া-

ঠাকুরের জীবনের শেব দ্বাদশ বর্বে ঐ ভাবের বিশেষ প্রকাশ কেন বলা যায় ছিলেন, তাহা নহে। 'গুক্সভাব'-শীর্ষক গ্রন্থে আমরা ইতিপুর্ব্বে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি যে, গুক্ নেতা বাধর্মনংস্থাপকের পদবী স্বভাবতঃ গ্রহণপূর্ব্বক গাঁহার। মানবের হিতসাধন করিয়া চিরকালের নিমিত্ত জগতে পূজা হইয়াছেন, বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদিগের জীবনে ঐ সকল গুণের ক্ষুত্তি দেগিতে

পাওয়া যায়। সেইজন্ম ঠাকুরের জীবনে বাল্যকাল হইতেই আমরা ঐ সকল ভাবের পরিচয় পাইয়া থাকি—যৌবনে সাধনকালে উহাদের প্রেরণায় তিনি অনেক কাষ্য সম্পন্ন করিয়াছেন একথা ব্রিতে পারি এবং সাধনাবস্থার অবসানে তাঁহার বজিশ বংসর বয়সে শ্রীয়ৃত মথুরের সহিত তীর্থপর্যাটনকালে এবং পরে উহাদিগের সহায়ে প্রায় সকল কার্য্য করিভেছেন, ইহা দেখিতে পাই। অতএব সন ১২৮১ সাল হইতে তাঁহাতে দিবাভাবের প্রকাশ এবং তাঁহার ধর্মসংস্থাপনকার্য্যে মনোনিবেশ বলিয়া যে এখানে নির্দেশ করিতেছি ভাহার কারণ, এখন হইতে তিনি দিবাভাবের নিরস্তর প্রেরণায় পাশ্চাত্যের জড়বাদ ও জড়বিজ্ঞানমূলক যে শিক্ষা ও সভ্যতা ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া ভারত-ভারতীকে প্রতিদিন বিপরীত-ভারাপয় করিয়া

### পূৰ্ববকথা

সনাতন ধর্মমার্গ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল, ভাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ইংরাজীশিক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে ধর্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্বাদা নিযুক্ত থাকিয়া জনসাধারণের জীবন ধস্ত ক্রিয়াচিলেন।

ঐরপ করিবার যে বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, এ কথা বলিতে হইবে না। ঈশ্বরন্ধপায় ঠাকুরের অলৌকিক আধ্যাত্মিক-

দিব্যভাবের সহারে ঠাকুর পাশ্চাত্যভাব-বস্তার প্লানি হইতে ভারতকে মুক্ত করিয়াছেন

দণ্ডায়মান না হইলে ভারতের নিজ জাতীয়ত্বের এবং সনাতন ধর্মের এককালে লোপসাধন হইড বলিয়া হৃদয়ক্ষম হয়। বান্তবিক, ভাবিয়া দেখিলে একথা বেশ ব্ঝা যায় যে, ঠাকুর নিজ জীবনে

যাবতীয় সম্প্রদায়ের ধর্মমত সাধনপূর্বক 'যত মত

শক্তিসম্পন্ন দিব্যভাবময় জীবন উহার বিরুদ্ধে

তত পথ'-রপ সত্যের আবিন্ধার করিয়া যেমন পৃথিবীস্থ সর্বদেশের সর্বজাতির কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, ডক্রপ পাশ্চাত্যভাবাপদ্ধ ব্যক্তিদিগের সম্মুখে দীর্ঘ ঘাদশ বংসর নিজ আদর্শ-জীবন অতিবাহিত করিয়া তাহাদিগের মধ্যে এই কালে ধর্মসংস্থাপনের যে চেষ্টা করিয়াছেন, ডদ্ধারা পাশ্চাত্যভাবরূপ বন্তা প্রতিক্রদ্ধ হওয়ায় বিষম সন্ধটে ভারত উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছে। অতএব সনাতন ধর্মের সহিত পূর্বব্রেচলিত সর্বপ্রকার ধর্মমতকে সংযুক্ত করিয়া অধিকারিভেদে তাহাদিগের সম-সমান প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করা যেমন তাঁহার জীবনের বিশেষ কার্য্য বলিয়া ব্রিতে পারা যায়, ভক্রপ পাশ্চাত্য জড়বাদের প্রবল স্থোতে নিমজ্জনোমুথ ভারতের উদ্ধারসাধন তাঁহার জীবনের প্রক্রপ ছিতীয় কার্য্য বলিয়া নির্দ্ধেশ

#### <u> এতিরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

করা যাইতে পারে। সন ১২৪২ সাল বা ১৮৩৬ খৃষ্টান্দ হইতে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় এবং ঐ বৎসরেই ঠাকুর জন্মপরিগ্রহ করেন। অতএব পাশ্চাত্যশিক্ষার দোষভাগ যে শক্তির দারা প্রতিরুদ্ধ হইবে এবং যাহার সহায়ে ভারত নিজ বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণভাগকে মাত্র নিজন্দ করিয়া লইবে, বিধাতার বিধানে তত্ত্য শক্তির ভারতে যুগপৎ উদয় দেখিয়া বিশ্বিত হইতে হয়।

আধ্যাত্মিক রাজ্যের শীর্ষস্থানে অবস্থিত দিব্যভাবের পূর্ণ প্রকাশ মানব-জীবনে বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। কর্মবন্ধনে আবদ্ধ জীব

ঈশ্বরক্রণায় মৃক্ত হইয়া উক্ত ভাবের সামান্তমাত্রদিব্যভাবের আস্থাদনেই সমর্থ হইয়া থাকে। কারণ মানব প্রকাশ মানব-জীবনে কথন

উপস্থিত হয়
বিনায়াদে অফুষ্ঠান করিতে দমর্থ হয়, পরমাত্মার প্রেমে আত্মহারা হইয়া তাহার ক্ষুদ্র আমিত্যবোধ

যথন চিরকালের নিমিত্ত অথগুদচ্চিদানন্দ-সাগরে বিলীন হইয়া থাকে, নির্কিকল্প সমাধিতে ভত্মীভূত হইয়া তাহার মন-বৃদ্ধি যথন সর্বপ্রকার মলিনতা পরিহারপূর্বক শুদ্ধনাত্তিক বিগ্রহে পরিণত হয় এবং তাহার অন্তরের অনাদি বাসনা-প্রবাহ জ্ঞানস্থ্যের প্রচণ্ড উত্তাপে এককালে বিশুদ্ধ হইয়া যথন নবীন সংস্কার ও কর্মপুঞ্জের উৎপাদনে আর সমর্থ হয় না—তথনই তাহাতে দিব্যভাবের উদয় হইয়া তাহার জীবন ক্লভার্থ হইয়া থাকে। অতএব দিব্যভাবের পূর্ণ প্রকাশে চিরপরিভৃপ্ত ব্যক্তির দর্শনলাভ যেমন অতীব বিরল, তেমনি আবার ঐক্লপ ব্যক্তির কার্য্যকলাপ কোনও প্রকার অভাব-

# পূৰ্ববকথা

বোধ হইতে প্রস্ত না হওয়ায় উদ্দেশ্যবিহীন বলিয়া প্রতীত হইয়া
সাধারণ মন-বৃদ্ধির নিকটে চিরকাল ছুর্কোধ্য থাকে। স্থতরাং
দিব্যভাবের স্বরূপ যথার্থরূপে হৃদয়ক্ষম করিতে কেবলমাত্র দিব্যভাবের স্বরূপ যথার্থরূপে হৃদয়ক্ষম করিতে কেবলমাত্র দিব্যভাবার ব্যক্তিই সমর্থ হয় এবং উক্ত ভাবের প্রেরণায় যে-সকল
অলোকিক কার্যাবলী সম্পাদিত হয়, সে-সকলের আলোচনা প্রগাঢ়
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত না করিলে তাহাদিগের কিঞ্জিয়াত্র
মর্শগ্রহণও আমাদের স্থায় মন-বৃদ্ধির কথন সম্ভবপর হয় না।

দিব্যভাবের পূর্ণপ্রকাশ একমাত্র অবতার-পুরুষসকলেই দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাস ঐ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করে। ঐজন্মই অবতারচরিত্র আমাদিগের নিকটে চির-রহস্তময়

অবভারপুরুষদিপের জীবনে
ঐ শুভাবের
বিশেষ প্রকাশ
থাকায়
ভাহাদিপের
চরিত্র এত
হর্কোধা ও
বরহন্যময়

বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক, আমরা কল্পনাসহায়ে মায়ারহিত ব্রহ্মজ্ঞানাবস্থার আংশিক চিত্র
মনোমধ্যে অন্ধিত করিতে পারি, কিন্তু ঐ অবস্থার
বাহারা সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সর্বাদা অবস্থান
করেন, তাঁহারা কি ভাবে কোন্ উদ্দেশ্যে—কথনও
আমাদিগের স্থায় এবং কথনও অসীমশক্তিসম্পন্ন
দেবতার স্থায়—কার্যাদির অন্ধ্র্যান করেন, ভাহা
ধরিতে ব্রিতে পারি না। আমাদিগের মন-বৃদ্ধি

দূরে থাকুক, কল্পনা পর্যান্ত ঐ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া সর্বতোভাবে পরাজ্য় স্বীকার করে। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের এই কালের কার্য্যাবলীর সম্যক্ আলোচনা যে সম্ভবপর নহে, তাহা আর বলিতে হইবে না। স্থতরাং তাঁহার এই কালের কার্য্যপরস্পরার উল্লেখমাত্র করিয়া উহাদিগের সফলভাদর্শনে যেটি যে উদ্দেশ্যে সম্পাদিত বলিয়া

### **এতি**রামকুফলীলাপ্রসক

আমরা ধারণা করিয়াছি, তাহাই কেবল পাঠককে বলিয়া যাইব। কার্য্যের গুরুত্ব দেখিয়াই আমরা কারণের মহত্ত্বের পর্বিত্র পরিমাণ করিয়া থাকি। ঠাকুরের এই কালের কার্য্যাবলীর অলৌকিক্ত্ব অমুধাবন করিয়া তাহার অন্তরে দিব্যভাবের কতদ্র অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রকাশ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে আমাদিগের বিলম্ব হুইবে না।

দিব্যভাবার্য শ্রীরামক্লফদেবের কার্য্যদকল অতঃপর কেবলমাত্র ধর্মদংস্থাপনোদ্দেশ্রে অনুষ্ঠিত হইলেও, উহাদিগের মধ্যে সাতটি প্রধান বিভাগ দৃষ্ট হয়। দেখিতে পাওয়া যায়—

উক্ত ভাবাবলখনে
১ম। তিনি তাঁহার সতী সাধ্বী সহধ্মিণীর
ঠাকুর যে-সকল
কার্য্য করিয়াছেন ধর্মজীবন অপূর্বভাবে গঠিত করিয়া তাহাকে
তাহাদিগের অপরে ধর্মজাব্দিসঞ্চারের প্রবল কেন্দ্রস্করপা করিয়া
সাতটি প্রধান
বিভাগ-নির্দেশ তুলিয়াছিলেন।

২য়। উচ্চাদর্শে জীবন পরিচালিত করিয়া বে-সকল ব্যক্তি তৎকালে কলিকাতা মহানগরীতে ধর্মবিষয়ে নেতা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাংপূর্বক নিজ আধ্যাত্মিক শক্তিসহায়ে তাঁহাদিগের জীবন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিতে সচেট হইয়াছিলেন।

তয়। দক্ষিণেশবে সমাগত সর্কবিধ সম্প্রদায়ের পিপাস্থ ব্যক্তি-সকলকে ধর্মালোক প্রদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

৪র্থ। যোগদৃষ্টি সহায়ে পূর্ব্বপরিদৃষ্ট ব্যক্তিগণকে নিজ্পকাশে আগমন করিতে দেখিয়া অধিকারিভেদে শ্রেণীবিভাগপূর্ব্বক তাহা-দিগের ধর্মজীবন গঠন করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

# পূৰ্ববকথা

৫ম। ঐ সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে কতকগুলিকে ঈশ্বরলাভের জন্ম সর্ক্ষস্তাাগরূপ ব্রতে দীক্ষিত করিয়া সংসারে নিজ অভিনব উদার মত-প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন।

৬ষ্ঠ। কলিকাতা-নিবাসী নিজ ভক্তগণের বাটীতে পুনঃ পুনঃ আগমনপূর্বক ধর্মালাপ ও কীর্ত্তনাদি-সহায়ে তাহাদিগের পরিবার-বর্গের এবং পল্লীবাসিগণের জীবনে ধর্মভাব বিশেষভাবে প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন।

৭ম। অপূর্ব্ব প্রেমবন্ধনে নিজ ভক্তগণকে দৃঢ়ভাবে আবন্ধ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে এমন অস্ত্রত একপ্রাণতা আনয়ন করিয়া-ছিলেন যে, উহার ফলে তাহারা পরস্পরের প্রতি অম্বরক্ত হইয়া ক্রমে এক উদার ধর্মসজ্যে সভাবতঃ পরিণত হইয়াছিল।

উক্ত সাত প্রকারের কার্য্যাবলীর মধ্যে প্রথমোক্তটি ঠাকুর কিরপে সন ১২৮০ সালে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহ। আমরা পাঠককে 'দাধকভাব'-শার্বক গ্রন্থের শেষভাগে বলিয়াছি। উহার পর বংসরে সন ১২৮১ সালে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের নেতা আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া কি ভাবে দিতীয় প্রকারের কার্য্যাবলী আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাও উক্ত গ্রন্থের পরিশিত্তে আমরা আলোচনা করিয়াছি। আবার পূর্ব্বোক্ত বিভাগের ভৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণীর কার্য্যাবলীর সামাল্য পরিচয় আমরা 'গুরুভাব' গ্রন্থের উত্তরার্দ্ধের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তমাধ্যায়ে পাঠককে প্রদান করিয়াছি। অতএব অবশিষ্ট প্রকারের কার্য্যাবলা তিনি কথন কি ভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাই আমরা সর্ব্বাগ্রে

# প্রথম অধ্যায়—প্রথম পাদ

# ব্রাহ্মদমাজে ঠাকুরের প্রভাব

ভারতবর্ষীয় ত্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাং হইবার পরে কলিকাতার জনসাধারণ ঠাকুরের কথা জানিতে

পারিয়াছিল। গুণগ্রাহী কেশব প্রথম দর্শনের দিন কেশব-প্রমুখ হইতেই যে ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আরুষ্ট ব্রাহ্মগণের ঠাকরের প্রতি হইয়াছিলেন, একথা আমরা ইতিপর্বের উল্লেখ শ্ৰদ্ধা ও ভক্তি করিয়াছি। পাশ্চাভাভাবে ভাবিত হইলেও তাঁহার হৃদ্য যথার্থ ঈশ্বর-ভক্তিতে পূর্ণ ছিল এবং অমৃতময় ভক্তিরদের একাকী সম্ভোগ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। স্থতরাং ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ও অমৃতনিংস্থানিনী বাণীতে তিনি জীবনপথে যতই নৃতন আলোক দেখিতে লাগিলেন, ততই ঐকথা মুক্তকণ্ঠে জনসাধারণকে জানাইয়া তাহারা সকলেও ঘাহাতে তাহার ক্রায় তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিতে পারে, তজ্জ্যু সোৎদাহে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেইজন্ম দেখা যায়, পূর্ব্বোক্ত সমাজের ইংরাজী ও বাংলা যাবতীয় পত্রিকা, যথা--'স্থলভ সমাচার', 'দান্ডে মিরর', 'থিইষ্টিক্ কোয়ার্টার্লি বিভিউ' প্রভৃতি এখন হইতে ঠাকুরের পূত চবিত, দারগর্ভ বাণী ও ধর্মবিষয়ক মতামতের আলোচনায় পূর্ব। বক্তৃতা এবং একত্র উপাসনার পরে বেদী হইতে ব্রাহ্মসভ্যকে সম্বোধনপূর্বক উপদেশপ্রদানকালেও কেশবপ্রমুথ ব্রাহ্ম-নেতাগণ অনেক সময়ে ঠাকুরের বাণীসকল আবুত্তি করিতেচেন। আবার অবসর পাইলেই

## ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের প্রভাব

তাঁহারা কখন ছ-চারিজন অন্তরক্ষের সহিত এবং কখন বা সদসবলে দক্ষিণেখরে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সদালাপে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া আসিতেছেন।

ব্রান্সনেতাগণের ধর্মপিপাসা ও ঈশ্বরামুরাগদর্শনে আনন্দিত

হইয়া যাহাতে তাঁহারা সাধনসমূত্রে এককালে ডুবিয়া যাইয়া ঈশবের প্রভাক্ষদর্শনরূপ রত্বলাভে কৃতার্থ হইতে পারেন. ঠাকুরের তদ্বিয়ে পথ দেখাইতে ঠাকুর এখন বিশেষভাবে বাহ্মগণের সহিত সপ্রেম যত্তপর হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সহিত হবি-কথা সম্বন্ধ ও কীর্ত্তনে তিনি এত আনন্দ অস্কুত্র করিতেন যে. প্রভাপ্রবৃত্ত হইয়া প্রায়ই মধ্যে মধ্যে কেশবের বাটীতে উপস্থিত হইতেন। ঐরপে উক্ত সমাজস্থ বছ পিপাস্থ ব্যক্তির সহিত তিনি ক্রমে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়াছিলেন এবং কেশব ভিন্ন কোন কোন ব্রাহ্মগণের বাটীতেও কথন কথন উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন। সিঁত্রিয়াপটির মণিমোহন মল্লিক, মাথাঘ্যা গলির জয়গোপাল দেন, বরাহনগরস্থ সিঁতি নামক পল্লীর বেণীমাধব পাল, নন্দনবাগানের কাশীশ্বর মিত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মমতাবলম্বী ব্যক্তি-গণের বাটীতে উৎদবকালে এবং অক্ত সময়ে তাঁহার গমনাগমনের কথা দুষ্টাস্তস্বরূপ উল্লিখিত হইতে পারে। কখন কখন এমনও হইয়াছে যে, বেদী হইতে উপদেশপ্রদানকালে তাঁহাকে সহস্য

উপাসনার উপসংহার করিয়াছেন।

মন্দিরমধ্যে আগমন করিতে দেখিয়া শ্রীষ্ত কেশব উহা সম্পূর্ণ না করিয়াই বেদী হইতে নামিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার বাণীশ্রবণে ও তাঁহার সহিত কীর্ত্তনানন্দে সেই দিনের

### **নি** নীরামক্ষলীলাপ্রসঙ্গ

ম্ব স্ব সম্প্রদায়ম্ব বাজিগণের সহিতই মানব অকপটে মিলিড इहेट **अवः निःम**दक्षा चाननाञ्च कतिरा ममर्थ इहेग्रा थाटक। মতরাং তাহাদিগের দহিত তাঁহাকে এরপভাবে মিলিত হইতে এবং আনন্দ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মনেতাগণ যে ঠাকর ঠাকুরকে এখন তাঁহাদিগের ভাবের ও মতের লোক **ভাঁহাদিগের** মতের লোক---বলিয়া স্থির করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। হিন্দুদিগের ত্রা ক্ষদিগের শাক্ত-বৈষ্ণবাদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরাও এইরূপ ধারণা হইবার কারণ তাঁহাকে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সহিত ঐরপে যোগদান ও আনন্দ করিতে দেখিয়া অনেক সময়ে ঐরপ করিয়াছেন। কারণ দর্বভাবের উৎপত্তি এবং সমন্বয়ভূমি 'ভাবমুখে' অবস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই যে ঠাকুর ঐক্নপ করিতে পারিতেন —একথা তথন কে বুঝিবে ? কিন্তু তিনি যে তাঁহাদিগের সহিত নিরাকার সঞ্জণ ত্রন্ধের ধ্যান ও কীর্ত্তনাদিতে তন্ময় হইয়া তাঁহাদিগের অপেক্ষা অধিক আনন্দ অমুভব করিতেছেন এবং তাঁহারা যেখানে অন্ধকার দেখিতেছেন সেখানে অপূর্ব্ব আলোক সত্যসভ্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন, এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজস্থ ব্যক্তিগণের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাঁহারা এ কথাও ব্রিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরে সর্বস্থ অর্পণ করিয়া তাঁহার আয় তক্ময় হইতে না পারিলে ঐরপ দর্শন ও আনন্দামুভব কথন সম্ভবপর নছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাঞ্জ অনেকগুলি ব্যক্তির সভ্যাত্মরাগ, ভ্যাগশীলতা এবং ধর্মপিপাদা প্রভৃতি সদ্গুণনিচয় দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাদিগকে নিদ্ধ জীবনাদর্শে ধর্মপথে অগ্রদর করিয়া দিতে সচেট হইয়াছিলেন। ঈশ্বাহ্মরাগী ব্যক্তিগণ যে সম্প্রদায়ভূক্তই

# ব্রাক্ষসমাজে ঠাকুরের প্রভাব

হউন না কেন, তিনি তাঁহাদিগকে চিবকাল প্রমাত্মীয় জ্ঞান করিতেন এবং যাহাতে তাঁহারা নিজ নিজ পথে অগ্রসর হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হন, তদ্বিষয়ে অকাতরে সাহায্য ব্রাহ্মসাধকদিগকে প্রদান করিতেন। আবার যথার্থ ঈশ্বরভক্ত সকলকে ঠাকুরের সাধন-পথে অগ্রদর করা ঠাকুর এক পৃথক জাতি বলিয়া দর্বদা নির্দ্দেশ করিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত একত্তে পান-ভোজন করিতে কথনও দ্বিধা করিতেন না। অতএব কেশব এবং তাঁহার পার্বদর্গণ, যথা-বিজয়ক্বফ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, চিরঞ্জীব শর্মা, শিবনাথ শাস্ত্রী, অমৃতলাল বস্থ প্রমুখ ব্যক্তিগণকে তিনি যে এখন পরম স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আধ্যাত্মিক সহায়তা করিতে উন্নত হইবেন এবং তাঁহাদিগের সহিত একত্র পান-ভোজনে সঙ্কৃচিত হইবেন না, একথা বলা বাহুল্য। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ভাব-সহায়ে ইহারা যে জাতীয় ধর্মাদর্শ হইতে বহুদূরে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন এবং অনেক সময়ে সমাজ-দংস্কারকেই ধর্মামুষ্ঠানের চূড়াস্ত জ্ঞান করিয়া বদিডেছেন, একথা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। তিনি সেজ্ঞ তাঁহাদিগের ভিতরে যথার্থ সাধনাহুরাগ প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সমাজ তাঁহাদিগের সহিত ঐ পথে অগ্রসর হউক বা নাই হউক, একমাত্র ঈশ্ব-লাভকেই তাঁহাদিগকে জীবনোদেশ্যরপে অবলম্বন করাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ফলে শ্রীযুত কেশব সদলবলে তৎপ্রদর্শিত মার্গে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন—মধুর মাতৃনামে ঈশ্বরকে সম্বোধন ও তাঁহার মাতৃত্বের উপাসনা সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল এবং উক্ত সমাজের সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি সকল বিষয়ে ঠাকুরের

### **এতি প্রামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ**

ভাব প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে সরস করিয়া তুলিয়াছিল। শুদ্ধ তাহা
নহে; কিন্তু ভ্রম ও কুসংস্কারপূর্ণ ভাবিয়া হিন্দুদিগের যে আদর্শ
ও অফুষ্ঠানসকল হইতে ব্রাহ্মসমাজ আপনাকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক
করিয়াছিল, সে-সকলের মধ্যে অনেক বিষয় ভাবিবার এবং শিখিবার
আছে—উক্ত সমাজের নেতাগণ একথাও ঠাকুরের জীবনালোকে
বৃঝিতে পারিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত কেশব ও তাঁহার সন্ধিগণ তাঁহার সকল প্রকার ভাব ও উপদেশ যে যথায়থ ব্রিজে পারিবেন না এবং যাহা বঝিতে পারিবেন তাহাও সমাক গ্রহণ করা তাঁহাদিগের ক্লচিকর হইবে না—এ বিষয় ঠাকুর পূর্বে হইতেই হাদয়ক্ষম বাহ্মগণকে করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে উপদেশপ্রদানকালে 'न्याका-मूखा' বাদ দিয়া কোন কথা বলিবার পরে ঐ বিষয় স্মরণ করিয়া ভিনি ভাঁহার কথা **শেজন্য প্রায়ই বলিভেন, "আমি যাহা হয় বলিয়া** গ্রহণ করিতে বলিবার কারণ যাইলাম, তোমরা উহার 'ল্যাজা-মুডো' বাদ দিয়া গ্রহণ করিও।" আবার ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অনেক ব্যক্তির নিকটে সমাজসংস্কার এবং ভোগবাসনার তৃপ্তিসাধন জীবনোদ্দেশ্যের স্থল অধিকার করিয়াছে—একথা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। ঐ বিষয় তিনি অনেক সময়ে রহস্তচ্চলে প্রকাশও করিতেন। বলিতেন-

"কেশবের ওখানে গিয়াছিলাম। তাহাদের উপাদনা দেখিলাম। অনেকক্ষণ ভগবদ্-ঐশ্বর্যের কথাবার্ত্তার পরে বলিল—'এইবার আমরা তাহার (ঈশবের) ধ্যান করি।' ভাবিলাম কতক্ষণ না জানি ধ্যান করিবে। ওমা। ত্-মিনিট চোক্ বৃজিতে না বৃজিতেই হইয়া গেল।—এই রকম ধ্যান করিয়া কি তাহাকে

## ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের প্রভাব

পাওয়া যায় ? যথন তাহারা দব ধ্যান করিতেছিল, তথন 
সকলের মুথের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম। পরে কেশবকে বলিলাম,

'তোমাদের অনেকের ধ্যান দেখিলাম, কি মনে
ঠাকুরের
রহজভ্বে হইল জান ?—দক্ষিণেশরে ঝাউতলায় কথন কথন
কিলাপ্রদান হহুমানের পাল চুপ করিয়া বিদিয়া থাকে—যেন
কত ভাল, কিছু জানে না। কিছু তা নয়, তারা তথন বিদয়া বিদয়া
ভাবিতেছে—কোন্ গৃহস্থের চালে লাউ বা কুম্ডোটা আছে, কাহার
বাগানে কলা বা বেগুন হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরেই উপ্ করিয়া
সেখানে গিয়া পড়িয়া সেইগুলি ছিঁড়িয়া লইয়া উদরপ্র্তি করে।
অনেকের ধ্যান দেখিলাম ঠিক সেই রকম।' সকলে শুনিয়া হাসিতে
লাগিল।"

এরূপ রহস্তচ্ছলে শিক্ষাপ্রদান তিনি কথন কথন আমাদিগকেও করিতেন। আমাদের শ্বরণ আছে, স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাঁহার সন্মুথে ওজন গাহিতেছিলেন। স্বামিজী তথন ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় তুইবার উক্ত সমাজের ভাবে উপাসনাও ধ্যানাদি করিয়া থাকেন। '(সেই) এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে চিত্ত সমাধান কর রে' ইত্যাদি ব্রহ্মসঙ্গীতটি তিনি অন্থরাগের সহিত তন্ময় হইয়া গাহিতে লাগিলেন। উক্ত সঙ্গীতের একটি কলিতে আছে—'ভজন-সাধন তাঁর কর রে নিরম্বর'; ঠাকুর ঐ কথাগুলি স্বামিজীর মনে দৃঢ়মুক্তিত করিয়া দিবার জন্ম সহসা বলিয়া উঠিলেন, "না, না, বল্—'ভজন-সাধন তাঁর কর রে দিনে ত্বার'—কাজে যাহা করিবি না, মিছামিছি তাহা কেন বলিবি ?" সকলে উচ্চৈংখরে হাসিয়া উঠিল, স্বামিজীও কিঞ্চিং অপ্রতিভ হইলেন।

#### **ন্ত্রীন্ত্রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

আর এক সময় ঠাকুর উপাসনাসম্বন্ধে কেশবপ্রমুথ ব্রাহ্মগণকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা তাঁহার (ঈশবের) ঐশব্যের কথা অভ করিয়া বল কেন? সম্ভান কি তাহার বাপের

ত্রাহ্মগণকে
শিক্ষাপ্রদান—
শ্রথম্ভ্রানে
ঈশ্বরকে
আপনার করা
যায় না

সম্মুথে বসিয়া 'বাবার আমার কত বাড়ী, কত ঘোড়া, কত গরু, কত বাগ-বাগিচা আছে' এই সব ভাবে? অথবা বাবা তাহার কত আপনার, তাহাকে কত ভালবাসে, ইহা ভাবিয়া মুশ্ধ হয়? ভেলেকে বাপ থাইতে পরিতে দেয়. স্থেব রাখে.

তাহাতে আর কি হইয়াছে? আমরা সকলেই তাঁহার (ঈশ্বরের)
সন্তান, অতএব তিনি যে আমাদের প্রতি ঐরপ ব্যবহার করিবেন
তাহাতে আর আশর্ষ্য কি ? যথার্থ ভক্ত দেইজন্ম ঐ সকল কথা না
ভাবিয়া তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়া তাঁহার উপর আবদার করে,
অভিমান করে, জোর করিয়া তাঁহাকে বলে, 'তোমাকে আমার
প্রার্থনা পূর্ণ করিতেই হইবে, আমাকে দেখা দিতেই হইবে।'
অত করিয়া ঐশর্ষ্য ভাবিলে, তাঁহাকে খুব নিকটে, খুব আপনার
বলিয়া ভাবা যায় না, তাঁহার উপর জোর করা য়ায় না। তিনি কত
মহান্, আমাদের নিকট হইতে কত দ্রে, এইরপ ভাব আদে।
তাঁহাকে খুব আপনার বলিয়া ভাব, তবে ত হইবে (তাঁহাকে পাওয়া
য়াঁইবে)।"

ঈশবলাভের জন্ম সাধন-ভন্দন ও বিষয়বাদনা-ত্যাগের একান্ত প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা করা ভিন্ন ঠাকুরের দংস্পর্শে আদিয়া কেশব-প্রাম্থ ব্রাহ্মগণ অন্ম একটি বিষয়ও জানিতে পারিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যের ধর্মপ্রচারকগণের মুখে এবং ইংরাজী পুন্তকাদি হইতে

# ব্রাক্ষসমাজে ঠাকুরের প্রভাব

তাঁহারা শিক্ষা করিয়াছিলেন, ঈশ্বর কথন সাকার হইতে পারেন না; অতএব কোন দাকার মৃত্তিতে তাঁহার অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়া প্রজোপাসনাদি করায় মহাপাপ হয়। কিন্ত ঈশবের স্বরূপের "নিবাকার জল জমিয়া সাকার বরফ হওয়ার স্থায় অন্ত নিৰ্দেশ করা যায় না নিবাকার সচ্চিদানন্দের ভক্তিহিমে জমিয়া সাকার হওয়া". "শোলার আতা দেখিয়া যথার্থ আতা মনে পডার ন্যায় সাকার মৃত্তি-অবলম্বনে ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের প্রত্যক্ষজ্ঞানে পৌছান" —ইত্যাদি প্রতীকোপাসনার কথা ঠাকুরের শ্রীমথে শুনিয়া তাঁহারা विश्वािहालन, '(भोखनिक्छ।' नास निर्द्धन कविश्वा छाञात स्य কার্যাটাকে এতদিন নিভান্ত যুক্তিহীন ও হেয় ভাবিয়া মাসিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বলিবার ও চিম্ভা করিবার অনেক বিষয় আছে। ততুপরি যেদিন ঠাকুর, 'অগ্নিও ভাহার দাহিকাশক্তির ক্যায় ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-শক্তির প্রকাশ বিরাট জগতের অভিন্নতা' কেশবপ্রমূপ ব্রাহ্মগণের নিকটে প্রতিপাদন করিলেন, সেদিন যে তাঁহারা সাকারোপাসনাকে नुष्य आत्मारक तमथिरा भारेशाहित्नन, ष्ठिष्ठरम् मत्मर नारे। তাঁহারা সেদিন নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন যে কেবলমাত্র নিরাকার সগুণ ব্রহ্মরূপে নির্দেশ করিলে ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের একাংশমাত্রই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, ঈশ্বর-স্বরূপকে কেবল-মাত্র সাকার বলিয়া নির্দিষ্ট করায় যে দোষ হয়, কেবলমাত্র নিরাকার সগুণ বলিয়া উহাকে নির্দেশ করিলে তদ্রপ দোষ হয়। কারণ ঈশ্বর দাকার-জগৎরূপে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন, নিরাকার দগুণ-ব্রহ্মপ্ররূপে জগতের নিয়ামক হইয়া রহিয়াছেন, আবার সর্বাগুণের অতীত থাকিয়া ঈশ্বর জীব, জগৎ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যক্তি ও বস্তুর নামরূপযুক্ত

#### **শ্রীশ্রীরামকফলীলাপ্রসঙ্গ**

প্রকাশের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া সতত অবস্থান করিতেছেন। "ঈশ্বরস্বরূপের ইতি করিতে নাই—তিনি সাকার, তিনি নিরাকার (সগুণ)
এবং তাহা ছাড়া তিনি আরও যে কি, তাহা কে জানিতে-বলিতে
পারে ?" ঠাকুরের এই সামান্ত উক্তির ভিতর ঐরূপ গভীর অর্থ
দেখিতে পাইয়া কেশবপ্রমুখ সকলে সেদিন শুস্তিত হইয়াছিলেন।

এরপে সন ১২৮১ সালের চৈত্র মাসে, ইংরাজী ১৮৭৫ খুপ্তাব্দের মার্চ্চ মাদে, ঠাকুরের পুণ্যদর্শন প্রথম লাভ করিবার পর হইতে তিন বংসরের কিঞ্চিদ্ধিককাল পর্যান্ত কেশব-পরিচালিত ভার তবর্ষীয় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পাশ্চাতাভাবের মোহ হইতে সমাজের রূপপরিবর্ত্তন দিন দিন বিমুক্ত হইয়া নবীনাকার ধারণ করিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকের সাধনামুরাগ সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিল। পরে সন ১২৮৪ সালে, ইংরাজী ১৮৭৮ খুটাব্দের ৬ই মার্চ্চ তারিখে ঐযুত কেশব তাঁহার কলাকে কুচবিহার প্রদেশের মহারাজের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। বিবাহকালে ক্যার বয়সের যে সীমা গ্রাহ্মদমাজ ইতিপূর্বে স্থির করিয়াছিল, কেশব-তৃহিতার বয়স তদপেক্ষা কিঞ্চিন্তান থাকায় উক্ত বিবাহ লইয়া সমাজে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল এবং পাশ্চাত্যামুকরণে সমাজদংস্কারপ্রিয়তারূপ শিলাখণ্ডে প্রতিহত হইয়া এখন হইতে উহা 'ভারতবর্ষীয়' ও 'সাধারণ' নামক ছুই ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমান্তের উপর ঠাকুরের প্রভাব কিন্তু ঐ ঘটনায় নির্ভ হইল না। তিনি উভয় পক্ষকে সমান আদর করিতে লাগিলেন এবং উভয় পক্ষের পিপাস্থ ব্যক্তিগণই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের স্থায় আধ্যাত্মিক পথে সহায়তা লাভ করিতে লাগিল।

## ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের প্রভাব

ভারতবর্ষীয় বান্ধদলের নেতা শ্রীযুত কেশব এথন হইতে
ক্রুত্তপদে সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরের রুপায়
ঠাকুরের আবিছ্ত
ভব্বের ক্রিয়াংশ
হইয়া উঠিয়াছিল। হোম, অভিষেক, মুগুন, কাষায়গ্রহণপূর্বক
ধারণাদি স্থুল ক্রিয়াসকলের সহায়ে মানব মন
কেশবের
ন্ববিধান
আধ্যাত্রিক রাজ্যের স্কল্ম ও উচ্চ স্তরসমূহে আবোহণে
আধ্যাত্রিকান সমর্থ হয়, একথা হদমঙ্কম করিয়া তিনি ঐ সকলের
ও প্রচার

ঈশা, প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জীবন্ত ভাবময় তহুতে নিত্য-বিভ্যমান এবং তাঁহাদের প্রত্যেকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে এক এক বিশেষ বিশেষ ভাব-প্রস্রবণ-স্বরূপে সতত অবস্থান করিতেছেন, একথা বুরিতে পারিয়া তাঁহাদিগের ভাব যথাযথ উপলব্ধি করিবার জন্ম তিনি কথন একের, কথন অন্তের ধ্যানে তন্ময় হইয়া কিয়ৎকাল যাপন করিয়াছিলেন। ঠাকুর সর্বপ্রকার 'ভেক্' ধারণপূর্বক সকল মতের সাধনা করিয়াছিলেন শুনিয়াই যে কেশবের পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি হইয়াছিল, ইহা বলা বাছল্য। ঐরূপে সাধনসমূহের স্বল্পবিত্তর অহুষ্ঠানপূর্বক 'বত মত, তত পথ'-রূপ ঠাকুরের নবাবিদ্ধৃত তত্ত্বর বিষয় শ্রীযুত কেশব যতদ্ব ব্রিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাই কুচবিহার-বিবাহের প্রায় তূই বংসর পরে 'নববিধান' আখ্যা দিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে তিনি উক্ত বিধানের ঘনীভূত মূর্ত্তি জানিয়া কতদ্র শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন তাহা প্রকাশ করিতে আমরা অসমর্থ। আমাদিগের মধ্যে অনেকে দেখিয়াছে, দক্ষিণেখরে ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তিনি 'জয় বিধানের জয়' 'জয় বিধানের জয়' একথা বারংবার

### <u>শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চলীলাপ্রসক্ষ</u>

উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার পদধ্লি গ্রহণ করিতেছেন। 'নব-বিধান'-প্রচারের প্রায় চারি বংসর পরে তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান না করিলে, তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন ক্রমে কত স্থগভীর হইত, তাহা কে বলিতে পারে ?

ঠাকুর শ্রীযুত কেশবকে এতদুর পরমান্ত্রীয় জ্ঞান করিতেন যে. এক সময়ে তাঁহার অস্ক্রন্থতার কথা শুনিয়া তাঁহার আরোগ্যের নিষিত্ত শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকটে ডাব-চিনি মানত করিয়া-ঠাকর কেপরকে ছিলেন। পীড়িতাবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া কতদ্র আপনার জ্ঞান করিতেন অভিশয় রুশ দেখিয়া নয়নাশ্রনংবরণ করিতে পারেন নাই: পরে বলিয়াছিলেন, "বসরাই গোলাপের গাছে বড় ফুল হইবে বলিয়া মালী কথন কখন উহাকে কাটিয়া ভাটিয়া উহার শিকভ পর্যান্ত মাটি হইতে বাহির করিয়া রোদ ও হিম খাওয়ায়। তোমার শরীরের এই অবস্থা মালী (ঈশ্বর) সেই জন্মই করিয়াছেন।" আবার তাঁহার শেষ পীড়ার অন্তে ১৮৮৪ খুষ্টান্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার শরীর-রক্ষার কথা শুনিয়া অভিভূত হইয়া ঠাকুর তিন দিন কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা না কহিয়া শয়ন করিয়াছিলেন এবং পরে বলিয়া-ছিলেন, "কেশবের মৃত্যুর কথা শুনিয়া আমার বোধ হইল, যেন আমার একটা অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছে।" শ্রীয়ত কেশবের পরিবারবর্গের স্ত্রীপুরুষ সকলে ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করিতেন এবং কথন কথন তাঁহাকে 'কমল কুটীরে' লইয়া যাইয়া এবং কথন বা দক্ষিণেশবে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীমুথ হইতে আধ্যাত্মিক উপদেশাবলী শ্রবণ করিভেন। মাঘোৎদবে তাঁহার সহিত ভগবদালাপ ও কীর্ত্তনাদিতে একদিন আনন্দ করা কেশবের

## ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের প্রভাব

জীবৎকালে নববিধান সমাজের অবশ্রকর্তব্য অন্ধবিশেষ হইয়া উঠিয়াছিল। ঐসময়ে শ্রীযুত কেশব কথন কথন জাহাজে করিয়া সদলবলে দক্ষিণেশরে উপস্থিত হইতেন এবং ঠাকুরকে উহাতে উঠাইয়া লইয়া ভাগীরথী-বক্ষে পরিশ্রমণ করিতে করিতে কীর্ত্তনাদি-আনন্দে মগ্ন হইতেন।

কুচবিহার-বিবাহ লইয়া বিচ্ছিন্ন হইবার পরে শ্রীযুত বিজয়ক্লঞ গোস্বামী ও শিবনাথ শাস্ত্রী 'দাধারণ' দমাজের আচার্যাপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত বিজয় ইভিপূর্বে সত্যপরায়ণতা এবং সাধনামুরাগের জন্ম কেশবের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। আচার্য্য কেশর্বের জায় ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভের ঠাকরের প্রভাবে বিজয়ক্কফেরও সাধনাহ্বাগ বিশেষভাবে প্রবৃদ্ধ বিষ্ণয়কুঞ গোস্বামীর হইয়াছিল। এ পথে অগ্রসর হইয়া স্বল্পকালের মূত্র-পরিবর্তম মধ্যেই তাহার নানা নৃতন আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষদকল ও ব্রাক্ষসমাক পরিত্যাগ উপস্থিত হইয়াছিল এবং ঈশ্বরের সাকার প্রকাশে তিনি বিশ্বাসবান হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা বিশ্বস্তস্তত্তে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পূর্বের বিজয় যখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতে কলিকাভায় আগমন করেন, তথন দীর্ঘ শিখা, সূত্র এবং নানা কবচাদিতে তাঁহার অঙ্ক ভৃষিত ছিল; সভ্যের অন্ধরোধে বিজয় সেই সকল একদিনে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মদলে যোগদান করিয়া-ছিলেন। কুচবিহার-বিবাহের পরে সভাের অহুরাধে তিনি নিজ গুরুতুল্য কেশবকে বর্জন করিয়াছিলেন। আবার সেই সভ্যের অমুরোধে তিনি এখন তাঁহার সাকার বিশাস সুকাইয়া রাখিতে না পারিয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে আপনাকে পৃথক করিতে বাধ্য

#### **ন্ত্রীন্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

হইরাছিলেন। উহাতে তাঁহার বৃত্তিলোপ হওয়ায় কিছুকালের জন্য তাঁহাকে অর্থাভাবে বিশেষ কট অন্তত্ত্ব করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি উহাতে কিছুমাত্র অবসর হয়েন নাই। শ্রীযুত বিজয়, ঠাকুরের নিকট হইতে আধ্যাত্মিক সহায়তালাভের কথা এবং কথন কথন অন্তত্ত্বাবে তাঁহার দর্শন পাইবার বিষয় অনেক সময় আমাদিগের নিকটে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে উপগুরু অথবা অন্ত কোনভাবে ভক্তি শ্রন্ধা করিতেন, তাহা বলিতে পারি না। কারণ গয়াধামে আকাশ্রকার পাহাড়ে কোন সাধু রূপা করিয়া নিজ যোগশক্তিসহায়ে তাঁহাকে সহসা সমাধিত্ব করিয়া দেন ও তাঁহার গুরুপদবী গ্রহণ করেন, একথাও আমরা তাঁহার নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলাম। ঠাকুরের সম্বন্ধে কিন্তু তাঁহার যে অতি উচ্চ ধারণা ছিল তাহাতে সংশয় নাই এবং ঐ বিষয়ে তাঁহার সমুথ হইতে আমরা যে সকল কথা শুনিয়াছি, তাহা গ্রন্থের অন্তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছি।

বাদ্ধসমাজ হইতে পৃথক্ হইবার পরে বিজয়ক্তফের আধ্যাত্মিক গভীরতা দিন দিন প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল। কীর্ত্তনকালে ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার উদ্ধাম নৃত্য ও ঘন ঘন সমাধি দেখিয়া লোকে মোহিত হইত। ঠাকুরের শ্রীমুখে আমরা তাঁহার উচ্চাবস্থার

বিজয় অভঃপর সাধনায় কতদ্র অগ্রসর হইয়া-ছিলেন

কথা এইরূপ শুনিয়াছি—"যে ঘরে প্রবেশ করিলে লোকের ঈশ্বসাধনা পূর্ণত্ব লাভ করে তাহার

পার্বের ঘরে পৌছিয়া বিজয় ছার থুলিয়া দিবার

নিমিত্ত করাঘাত করিতেছে !"—আধ্যাত্মিক গভীরতালাভের

১ গুরুভাব, উত্তরাদ্ধি, ৫ম অধ্যার, দেখ।

# ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের প্রভাব

পরে শ্রীযুক্ত বিজয় অনেক ব্যক্তিকে মন্ত্রশিশ্ব করিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের শরীররক্ষার প্রায় চৌদ্ধবংসর পরে পপুরীধামে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

কুচবিহার-বিবাহের পরে ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাক্ষদলের মধ্যে বিশেষ মনাস্তর লক্ষিত হইত। একদলের সহিত অন্ত দলের

কথাবার্তা পর্যান্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। উভয়
'শিব-রামের

বৃদ্ধ'-কথার
কেশব ও
নিজমার

বিজয়ের

মনোমালিয়

দূর হওয়া

কথার

কথাবার্তা পর্যান্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। উভয়
নিজমার

কথার

কথার

কথাবার্তা

ক্রম্বর

করিয়াছি। কেশব ও বিজয়

মনোমালিয়

দূর হওয়া

উভয়েই একদিন এই সময়ে নিজ নিজ অন্তর্গগণের

সহিত সহসাঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

একদল অন্তদলের আসিবার কথা না-জানাতেই অবশ্র ঐক্নপ হইয়াছিল এবং পূর্ব্ব বিরোধ স্মরণ করিয়া উভয় দলের মধ্যে একটা সঙ্গোচের ভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। কেশব এবং বিজয়ের মধ্যেও ঐ সঙ্গোচ বিভামান দেখিয়া ঠাকুর সেদিন তাঁহাদিগের বিবাদভশ্ধন করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন—

"দেখ, ভগবান শিব এবং রামচন্দ্রের মধ্যে এক সময়ে হন্দ্র উপস্থিত হইয়া ভীষণ যুদ্ধের অবতারণা হইয়াছিল। শিবের গুরু রাম এবং রামের গুরু শিব—একথা প্রসিদ্ধ। স্থতরাং যুদ্ধান্তে তাঁহাদিগের পরস্পরে মিলন হইতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু শিবের চেলা ভূত-প্রেতাদির সন্দে রামের চেলা বাঁদরগণের আর কথন মিল হইল না। ভূতে-বাঁদরে লড়াই সর্বাক্ষণ চলিতে লাগিল। (কেশব ও বিজয়কে সম্বোধন করিয়া) যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে,

### **শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

ভোমাদিগের পরস্পরে এখন আর মনোমালিগু রাধা উচিত নহে, উচা ভত ও বাদরগণের মধ্যেই থাকুক।"

ভদবধি কেশব ও বিজয়ের মধ্যে পুনরায় কথাবার্তা চলিয়াছিল। শ্রীযুত বিজয় নিজ অভিনব আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষদকলের অন্তরোধে সাধারণ সমাজ পরিত্যাগ করিলে উক্ত দলের মধ্যে থাঁহারা তাঁহার

ঠাকুরের প্রভাবে ব্রাহ্মসঞ্চ ভাঙ্গিল্লা ঘাইবে বলিরা আচার্য্য শিবনাথের দক্ষিণেমর-গমনে বিবত

**364**1

দ পরিত্যাপ করিলে উক্ত দলের মধ্যে বাঁহারা তাঁহার উপর একান্ত বিখাসবান ছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার সহিত চলিয়া আদিলেন। সাধারণ সমাজ ঐ কারণে এইকালে বিশেষ ক্ষাণ হইয়াছিল। আচার্য্য শ্রীষ্ত শিবনাথ শান্ত্রীই এখন ঐ দলের নেতা হইয়া সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। শিবনাথ ইতিপুর্কে অনেকবার ঠাকুরের নিকটে আদিয়াছিলেন এবং তাহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রুদ্ধা করিতেন। ঠাকুরও শিবনাথকে বিশেষ বিজ্ঞ করিতেন। কিন্তু বিজয় সমাজ চাভিবার পরে

শিবনাথ বিষম সমস্থায় নিপভিত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের উপদেশ-প্রভাবেই বিজয়ক্তকের ধর্মজাব-পরিবর্জন এবং পরিণামে সমাজ-পরিত্যাগ—এ কথা অন্থধাবন করিয়া তিনি এক্ষণে ঠাকুরের নিকটে পূর্বের ক্রায় যাওয়া-জাসা রহিত করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই সময়ের কিছু পূর্বে হইতে সাধারণ সমাজে যোগদান করিয়াছিলেন এবং শিবনাথপ্রমুখ ব্রাহ্মগণের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। এবং শিবনাথপ্রমুখ ব্রাহ্মগণের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। একপে সাধারণ সমাজে যোগদান করিলেও কিন্তু স্বামিজী মধ্যে মধ্যে শ্রীযুত কেশবের এবং দক্ষিণেশরে ঠাকুরের নিকটে সমনাগমন করিতেন। স্বামিজী বলিতেন, আচার্য্য শিবনাথকে তিনি এই সময়ে ঠাকুরের নিকটে না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি

## ব্রাক্ষসমাজে ঠাকুরের প্রভাব

বলিয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে তিনি ঘন ঘন গমন করিলে তাঁহার দেখাদেখি প্রাক্ষসজ্ঞের অন্ত সকলেও ঐরপ করিবে এবং পরিণামে উক্ত দল ভালিয়া যাইবে। স্বামিজী বলিভেন, ঐরপ ধারণার বশবর্জী হইয়া শ্রীযুত শিবনাথ এই সময়ে তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতে বিরত হইবার জন্ত পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, ঠাকুরের ভাবসমাধি প্রভৃতি স্নায়ুদৌর্বল্য হইতে উপস্থিত হইয়াছে! —অত্যধিক শারীরিক কঠোরতার অমুষ্ঠানে তাঁহার মন্তিক্ষবিকৃতি হইয়াছে! ঠাকুর ঐ কথা শুনিয়া শিবনাথকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা তাহার অন্ত উল্লেখ করিয়াছি।

সে যাহা হউক, ঠাকুরের প্রভাবে ব্রাহ্মনজ্যে যে সাধনামুরাগ প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার ফলে 'নববিধান' এবং 'সাধারণ' উভয়

বাক্ষসমাজে ঠাকুরের প্রভাব সম্বন্ধে আচার্য্য প্রভাপচন্দ্রের কথা সমাজের ধর্মপিপাস্থ ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে যাহাতে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, এরপভাবে জীবনগঠনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া ঠাকুরের সক্ষলাভের পর, সমাজে আধ্যাত্মিক ভাব-পরিণতি

কিরপ ও কতদ্ব হইয়াছে তছিষয়ে আমাদিপের ছারা জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়ছিলেন, "ইহাকে দেখিবার আগে আ্মরা ধর্ম কাহাকে বলে, তাহা কি ব্ঝিতাম ?—কেবল গুণ্ডামি করিয়া বেড়াইতাম। ইহার দর্শনলাভের পরে ব্ঝিয়াছি যথার্থ ধর্মজীবন কাহাকে বলে।" শ্রীষ্ত প্রতাপের সঙ্গে সেদিন আচার্য্য

চিরঞ্জীব শর্মা ( ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ) উপস্থিত ছিলেন।

<sup>&</sup>gt; গুলভাব, উভরার্ছ, দ্বিতীয় অধ্যায়, দেখ।

#### **ন্ত্রীত্রীরামক্রফলীলাপ্রসঙ্গ**

নববিধান-সমাজে ঠাকুরের প্রভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হইলেও বিজয়কৃষ্ণ যতদিন আচার্য্য-পদবীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ততদিন পর্যান্ত

সাধারণ সমাজেও উহা স্বন্ধ দেখা যাইত না। বিজয়ের সাধারণ সহিত অনেকগুলি ধর্মপিপাস্থর পরিত্যাগের পর রাহ্মসমাজে ঠাকুরের প্রভাব ইইতেই উক্ত সমাজে ঐ প্রভাব হ্রাস হইয়াছে এবং

দেশ-হিতৈষণা প্রভৃতির অহুষ্ঠানেই আপনাকে প্রধানতঃ নিযুক্ত রাখিয়াছে। হ্রাস হইলেও উক্ত প্রভাব যে একেবারেই লুগু হয় নাই, তাহার নিদর্শন সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও যোগাভ্যাসে, বেদাস্ত-চর্চ্চায় এবং প্রেতভন্তাদির (Spiritualism) অফুশীলনে দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চাক্তের কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের

সঙ্গে সঙ্গে উহা আধ্যাত্মিকতা হারাইয়া সমাজসংস্কার.

বৈদিক মতের অন্থূশীলনও যে সাধারণ সমাজস্থ কোন কোন ব্যক্তি করিয়া থাকেন এবং ধ্যানাদিসহায়ে শারীরিক ব্যাধি-নিবারণের চেষ্টা করেন, এ বিষয়ও আমরা জ্ঞাত হইয়াচি। নববিধান-

ব্রহ্মসঙ্গীতে সমাজের আচার্য্য চিরঞ্জীব শর্মা ব্রহ্মসঙ্গীতের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, একথা বলিতে হইবে না।

কিন্ত অমুসন্ধানে জ্ঞাত হওয়া যায়, ঠাকুরের নানাপ্রকার দর্শন, ভাব ও সমাধি প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইয়াই তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠভাবোদ্দীপক পদগুলি রচনায় সমর্থ হইয়াছেন। ঐরপ কয়েকটি পদের প্রথম অংশ মাত্র আমরা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি—

- (১) নিবিড় আঁধারে মা ভোর চমকে অরপরাশি।
- <sup>(২)</sup> গভীর সমাধি-সিন্ধু অনস্ত অপার।
- নববিধান সমাজের সঙ্গীত-পুত্তকসকলে পাঠক পদগুলি দেখিতে পাইবেন।

# ব্রাহ্মসমাব্দে ঠাকুরের প্রভাব

- (७) हिमाकात्म इ'न भूव त्थ्रम-हत्सामग्र द्य ।
- (8) हिमानम-निस्नीदा त्थानात्मव नहती।
- (e) আমায় দে মা পাগল ক'রে।

স্কবি আচার্য্য চিরঞ্জীব শর্মা ঐরপ পদসকল রচনা দ্বারা সমগ্র বঙ্গবাদীর এবং দেশের দাধককুলের ক্বতজ্ঞতাভান্ধন হইয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ঠাকুরের ভাবসমাধি দেখিয়াই যে তিনি ঐ সকল পদ স্পষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাতেও সংশয় নাই। আচার্য্য চিরঞ্জীব স্কণ্ঠ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীতশ্রবণে আমরা ঠাকুরকে অনেক সময় সমাধিস্থ হইতে দেখিয়াচি।

ঐরপে ব্রাহ্মসমাজ এইকালে ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব আধ্যাত্মিক প্রভাবে অন্থ্রাণিত হইয়াছিল। ঈশ্বরের নিরাকার শ্বরূপের উপাসনা উক্ত সমাজে যেভাবে প্রচারিত হয়, তাহাকে ঠাকুর কথন কথন 'কাঁচা নিরাকার ভাব' বলিয়া নির্দেশ করিলেও' য়থার্থ বিশ্বাসের সহিত ঐভাবে উপাসনা করিলে সাধক ঈশ্বরলাভে সমর্থ

হয়েন—একথা ভাঁহার মুখে আমরা বারংবার প্রবণ রান্ধর্ম করিয়াছি। কীর্ত্তনান্তে ঈশ্বর ও ভাঁহার সকল ঈশ্বনান্তের অস্ততম পথ সম্প্রদায়ের ভক্তগণকে প্রণাম করিবার কালে ভিনি

'আধুনিক ব্রক্ষজানীদের প্রণাম' বলিয়া ব্রাক্ষ-মণ্ডলীকে প্রণাম করিতে কথনও ভূলিতেন না।

উহাতেই বুঝা যায়, ভগবদিচ্ছায় ঈশ্ববলাভের জন্ম জগতে প্রচারিত অন্ম সকল মত বা পথের ন্যায় ব্রাহ্মধর্মকেও তিনি এক পথ বলিয়া সত্য সত্য বিশ্বাস করিতেন। তবে পাশ্চাত্য ভাব হইতে বিমুক্ত

श्क्रकाव, शूर्वार्क, २व्र व्यशाव, त्रथ ।

ঘোষণা

#### **শ্রিক্রীরামকফলীলাপ্রসঙ্গ**

হুইয়া ব্রাক্ষমগুলী যাহাতে যথার্থ আধ্যাত্মিক মার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েন. ভিষিয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল: এবং সমাজসংস্থারাদি कार्याम्कन अभारमनीय ७ व्यवच कर्खवा इट्टान ध मकन कार्या যাহাতে তাঁহাদিগের সমাজে মহযুজীবনের একমাত্র উল্লেখ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া ঈশ্বরলাভের জন্ম সাধনভজনাদি হেয় বলিয়া বিবেচিত না হয়, ভাষিষয়ে তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে সতৰ্ক করিতেন। ব্রাহ্মসমাজই ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম অফুশীলন করিয়া কলিকাতার জনসাধারণের চিত্ত দক্ষিণেশবে আরুষ্ট করিয়াছিল। ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে বদিয়া যাঁহার। আধ্যাত্মিক मिक ७ मासिनाए धम रहेग्राह्म, छारामिर्गत প্রত্যেকে এ বিষয়ের জন্ম 'নববিধান' ও 'সাধারণ' উভয় ব্রাহ্মসমাজের নিকটেই চিরঋণে আবদ্ধ। বর্ত্তমান লেখক আবার তত্ত্তয় সমাজের নিকট व्यक्षिक छत्र अभी। कांत्रन छेक्तानर्भ मन्त्राथ धात्रन कतिया योगतनत প্রারম্ভে আধ্যাত্মিকভাবে চরিত্রগঠনে তাহাকে ঐ সমাজ্বয়ই সাহায্য করিয়াছিল। অতএব ব্রহ্ম, ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মমণ্ডলী বা সমাজরূপী ত্রি-রত্বকে স্বরূপত: এক জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও ক্রতজ্ঞতাভরে আমরা পুন: পুন: প্রণাম করিতেছি এবং ব্রাহ্মগুলীর সহিত মিলিত হইয়া ঠাকুরের আনন্দ করা সম্বন্ধে যে চুইটি বিশেষ চিত্র স্বচক্ষে দর্শন করিবার স্থযোগ লাভ করিয়াছিলাম, তাহাই একণে পাঠককে উপহার দিভেচি।

# প্রথম অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

# মণিমোহন মল্লিকের বাটীতে ব্রাক্ষোৎসব

আমাদের বেশ মনে আছে, দেটা হেমস্তকাল; গ্রীম্মনস্তপ্তা প্রকৃতি তথন বর্ষার স্নানস্থা পরিতৃপ্তা হইয়া শারদীয় অঙ্গরাগ ধারণপূর্বাক শীতের উন্মেষ অন্তভব করিতেছিল এবং <sup>ঘটনার</sup> স্নিশ্ধ শীতল নিজাদে স্বত্বে বদন টানিয়া দিতেছিল। সমর-নির্ণয় হেমস্তের তিন ভাগ তথন অতীতপ্রায়। এই সময়ের একদিনের ঘটনা আমরা এথানে বিবৃত করিতেছি। ঠাকুরের

একদিনের ঘটনা আমরা এথানে বিবৃত করিতেছি। ঠাকুরের পরমভক্ত, আমাদিগের জনৈক শ্রদ্ধাম্পদ বর্কু সেদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন; এবং তাঁহার প্রথামত পঞ্জিকাপার্শ্বে ঐ তারিখ চিহ্নিত করিয়া ঐকথা দিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে জানিয়াছি, ঘটনা দন ১২৯০ দালের ১১ই অগ্রহায়ণ, দোমবারে, ইংরাজী ১৮৮৩ খৃষ্টাব্বের ২৬শে নভেম্বর তারিথে উপস্থিত হইয়াছিল।

তথন কলিকাতার 'দেণ্ট জেভিয়ার্স' কলেজে আমরা অধ্যয়ন করি এবং ইভিপূর্ব্বে তুই-তিন বার মাত্র দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পূণ্য-দর্শনলাভ করিয়াছি। কোন কারণে কলেজ বন্ধ থাকায় আমরা<sup>২</sup> ঐ দিবদ অপরাহ্নে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইব বলিয়া পরামর্শ স্থির করিয়াছিলাম। শারণ আছে নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে ঘাইবার

- ১ বাগবাজারনিবাসী শ্রীবৃত বলরাম বস্থ।
- ২ কুমিলানিবাসী জীবৃত ব্রদাহন্দর পাল এবং চবিশ-পরগণার অন্তর্গত বেলবরিরানিবাসী জীবৃত হরিপ্রসন্ন চটোপাধ্যার (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ)।

#### **শ্রিপ্রামক্ষলীলাপ্রসক্ষ**

কালে আরোহীদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি আমাদিগের স্থায় ঠাকুরের
নিকট যাইতেছেন শুনিয়া তাঁহার সহিত আলাপ
বৈকুঠনাথ
করিয়া জানিলাম তাঁহার নাম বৈকুঠনাথ সাম্রাল ;
সাম্রালের
সহিত পরিচয়
আমাদিগের স্থায় অল্পদিন ঠাকুরের দর্শনলাভে ধ্যা
ইয়াছেন। একথাও স্মরণ হয়, নৌকামধ্যে অভ্য

এক আরোহী আমাদের মুখে ঠাকুরের নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্লেষপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিলে বৈকুণ্ঠনাথ বিষম ঘূণার সহিত তাহার কথার উত্তর দিয়া তাহাকে নিরুত্তর করেন। যথন গস্কব্যস্থলে উপস্থিত হইলাম তথন বেলা ২টা বা ২টা হইবে।

ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁচার পদপ্রান্তে প্রণাম করিবামাত্র তিনি বলিলেন, "তাইত, তোমরা আজ আদিলে; আর কিছুক্ষণ পরে আদিলে দেখা হইত না; আজ কলিকাতায় যাইতেছি, গাড়ি আনিতে গিয়াতে; দেখানে উৎসব, ব্রাহ্মদের উৎসব। যাহা হউক, দেখা যে হইল ইহাই ভাল, বদ। দেখা না পাইয়া ফিরিয়া যাইলে মনে কট হইত।"

ঘরের মেজেতে একটি মাতুরে আমরা উপবেশন করিলাম।
পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, আপনি যেথানে যাইতেছেন
দেখানে আমরা যাইলে কি প্রবেশ করিতে দিবে
বারুরামের না ?" ঠাকুর বলিলেন, "তাহা কেন ? ইচ্ছা
সহিত প্রথম
আলাপ হইলে ভোমরা অনায়াসে যাইতে পার—সিঁতুরিয়াপটি মণিমল্লিকের বাটী।" একজন নাভিকৃশ গৌর-

বর্ণ রক্তবন্ত্র-পরিহিত যুবক ঐ সময় গৃহে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "ওরে, এদের মণিমল্লিকের বাটীর নম্বরটা

#### মণিমোহন মল্লিকের বাটীতে ব্রাক্ষোৎসব

বলিয়া দে ত।" যুবক বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "৮১নং চিৎপুর রোড, সিঁত্রিয়াপটি।" যুবকের বিনীত স্থভাব ও সাল্পিক প্রকৃতি দেখিয়া আমাদের মনে হইল তিনি ঠাকুরবাড়ীর কোন ভট্টাচার্য্যের পুত্র হইবেন। কিন্তু তুই-এক মাস পরে তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পেরীক্ষা দিয়া বাহির হইতে দেখিয়া আমরা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম, আমাদের ধারণা ভূল হইয়াছিল। জানিয়াছিলাম, তাঁহার নাম বাব্রাম; বাটা তারকেশ্বরের নিকটে আটপুরে; কলিকাতায় কলুটোলায় বাদাবাড়ীতে আছেন; মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের নিকটে যাইয়া অবস্থান করেন। বলা বাহুল্য, ইনিই এক্ষণে স্বামী প্রোমানন্দ নামে প্রীরামক্রফ-স্তের স্বপরিচিত।

অল্পকণ পরেই গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ঠাকুর বাব্রামকে নিজ গামছা, মশলার বেটুয়া ও বস্তাদি লইতে বলিয়া শ্রীশ্রীজগদখাকে প্রণামপূর্বক গাড়িতে আরোহণ করিলেন। বাব্রাম পূর্ব্বোক্ত প্রবাদকল লইয়া গাড়ীর অন্তদিকে উপবিষ্ট হইলেন। অন্ত এক ব্যক্তিও সেদিন ঠাকুরের সঙ্গে কলিকাভায় গিয়াছিলেন। অন্তমন্ধানে জানিয়াছিলাম তাঁহার নাম প্রতাপচক্ত হাজরা।

ঠাকুর চলিয়া যাইবার পরেই আমরা সৌভাগ্যক্রমে একথানি গহনার নৌকা পাইয়া কলিকাতায় বড়বাদ্ধার ঘাটে উত্তীর্ণ হইলাম এবং উৎসব সন্ধ্যাকালে হইবে ভাবিয়া এক বন্ধুর বাসায় কিছুক্ষণ অপেকা করিভে লাগিলাম। নবপরিচিভ বৈকুণ্ঠনাথ যথাকালে উৎসবস্থলে দেখা হইবে বলিয়া কার্যাবিশেষ সম্পন্ন করিভে স্থানাস্তরে চলিয়া যাইলেন।

প্রায় ৪টার সময় আমরা অধ্বেষণ করিয়া মণিবাবুর বাটীতে

#### শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

উপস্থিত হইলাম। ঠাকুরের আগমনের কথা জিজ্ঞাসা করায় একব্যক্তি আমাদিগকে উপরে বৈঠকথানায় যাইবার পথ দেখাইয়া দিল। আমরা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম ঘরখানি উৎসবার্থে পত্রপুশো সজ্জিত হইয়াছে এবং কয়েকটি ভক্ত পরক্ষার কথা কহিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম মধ্যাহে উপাসনা ও সঙ্গীতাদি হইয়া গিয়াছে, সায়াহে পুনরায় উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি হইবে এবং স্ত্রীভক্তদিগের অমুরোধে ঠাকুরকে কিছুক্ষণ হইল অন্দরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

উপাসনাদির বিলম্ব আছে শুনিয়া আমরা কিছুক্ষণের জন্ত স্থানান্তরে গমন করিলাম। পরে সন্ধ্যা সমাগতা হইলে পুনরায় উৎসবস্থলে আগমন করিলাম। বাটীর সম্মুথের মূণিমলিকের রাস্তায় পৌছিতেই মধুর সন্ধীত ও মুদ্ধের রোল

বৈঠকথানায় অপুকা কীর্ত্তন

আমাদের কর্ণগোচর হইল। তথন কীর্ন্তন আরম্ভ হইয়াছে ব্যিয়া আমরা ক্রতপদে বৈঠকথানায়

উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম তাহা বলিবার নহে। ঘরের ভিতরেবাহিরে লোকের ভিড় লাগিয়াছে। প্রত্যেক ঘারের সম্মুথে এবং
পশ্চিমের ছাদে এত লোক দাঁড়াইয়াছে যে, সেই ভিড় ঠেলিয়া ঘরে
প্রবেশ করা এককালে অসাধ্য। সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া গৃহমধ্যে
ভক্তিপূর্ণ স্থিরনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে; পার্দ্ধে কে আছে না
আছে তাহার সংজ্ঞা-মাত্র নাই। সম্মুথের ঘার দিয়া গৃহে প্রবেশ
অসম্ভব ব্ঝিয়া আমরা পশ্চিমের ছাদ দিয়া ঘ্রিয়া বৈঠকখানার
উত্তরের এক ঘারপার্ঘে উপস্থিত হইলাম। লোকের জনতা এখানে
কিছু কম থাকায় কোনরূপে গৃহমধ্যে মাথা গলাইয়া দেখলাম—

#### মণিমোহন মল্লিকের বাটীতে ব্রাক্ষোৎসব

অপূর্ব্ব দৃষ্ঠা ৷ গৃহের ভিতরে স্বর্গীয় আনন্দের বিশাল তরক ধরশ্রোতে প্রবাহিত হইতেছে; দকলে এককালে আত্মহারা হইয়া কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, উদ্ধাম ঠাকরের নতা করিতেছে, ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, অপূর্ব্ব নৃত্য বিহবল হইয়া উন্মত্তের ক্যায় আচরণ করিভেচে: আর ঠাকুর সেই উন্মন্ত দলের মধ্যভাগে নৃত্য করিতে করিতে কথন জ্রুতপদে তালে তালে সমুখে অগ্রসর হইতেছেন, আবার কখন বা এরপে পশ্চাতে হটিয়া আসিতেছেন এবং এরপে যথন যেদিকে তিনি অগ্রসর হইতেছেন, সেই দিকের লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া তাঁহার অনায়াস গমনাগমনের জন্ম স্থান ছাড়িয়া দিতেছে। তাহার হাস্তপূর্ণ আননে অদৃষ্টপূর্ব্ব দিবাজ্যোতি: ক্রীডা করিতেছে এবং প্রতি অঙ্গে অপূর্ব্ব কোমলতা ও মাধুর্য্যের সহিত সিংহের স্থায় বলের যুগপৎ আবির্ভাব হইয়াছে। সে এক অপূর্বর নত্য-তাহাতে আড়ম্বর নাই, লক্ষন নাই, ক্লছ সাধ্য অস্বাভাবিক অঙ্গবিকৃতি বা অঞ্চ-সংঘ্য-রাহিত্য নাই: আছে কেবল আনন্দের অধীরতায় মাধুর্য্য ও উভ্তমের সম্মিলনে প্রতি অক্টের স্বাভাবিক সংস্থিতি ও গতিবিধি! নির্মান সলিলরাশি প্রাপ্ত হইয়া মংস্ত যেমন কথন ধীরভাবে এবং কথন দ্রুত সম্ভরণ দ্বারা চতুর্দিকে ধাবিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, ঠাকুরের এই অপূর্বে নৃত্যও যেন ঠিক তদ্রপ। তিনি যেন আনন্দ্রশাগর—ত্রহ্মস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া নিজ অন্তরের ভাব বাহিরের অঙ্গসংস্থানে প্রকাশ করিডেছিলেন। ঐরপে নৃত্য করিতে করিতে তিনি কখন বা সংজ্ঞাশৃশ্ব হইয়া পড়িতেছিলেন: কথন বা তাহার পরিধেম বসন স্থালিত হইয়া

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

মাইতেছিল এবং অপরে উহা তাঁহার কটিতে দূঢ়বদ্ধ করিয়া मिटिका: आवात कथन वा काशांक । जावादिया मः जामून शहेरक দেখিয়া তিনি তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া তাহাকে পুনরায় সচেতন করিতেছিলেন। বোধ হইতেছিল যেন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এক দিব্যোজ্জন আনন্দধারা চতুর্দ্দিকে প্রস্থত হইয়া যথার্থ ভক্তকে ঈশ্বরদর্শনে, মৃত-বৈরাগ্যবানকে তীত্র বৈরাগ্যলাভে, অলস মনকে আধাাত্মিক রাজ্যে সোৎসাহে অগ্রসর হইতে সামর্থ্য প্রদান ক্ষরিডেছিল এবং ঘোর বিষয়ীর মন হইতেও সংসারাস্তিকে সেই ক্ষণের জন্ম কোথায় বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার ভাবাবেশ অপরে সংক্রমিত হইয়া ভাহাদিগকে ভাববিহবল করিয়া ফেলিভেচিল এবং তাঁচার পবিত্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া ভাহাদের মন যেন কোন এক উচ্চ আধ্যাত্মিক শুরে আরোহণ করিয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্যা গোস্বামী বিজয়কুফের ত কথাই নাই, অন্ত ব্রাহ্ম-ভক্তসকলের অনেকেও সেদিন মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট ও সংজ্ঞাশুরু হুইয়া পতিত হুইয়াছিলেন। আর স্থকণ্ঠ আচার্য্য চিরঞ্জীব সেদিন একতারা-সহায়ে 'নাচ্বে আনন্দময়ীর ছেলে, তোরা ঘুরে ফিরে' —ইত্যাদি সদীতটি গাহিতে গাহিতে তক্ময় হইয়া যেন আপনাতে আপনি ড্বিয়া গিয়াছিলেন। ঐক্নপে প্রায় তুই ঘণ্টারও অধিককাল কীর্ত্তনানন্দে অভিবাহিত হইলে, 'এমন মধুর হরিনাম জগতে আনিল কে''-এই পদটি গীত হইয়া সকল ধর্মসম্প্রদায় ও

গীতটি আমাদের থতদুর দনে আছে নিয়ে প্রদান করিতেছি—
এমন মধুর হরিনাম জগতে আনিল কে।
এ নাম নিতাই এনেছে, না হয় গৌর এনেছে,
না হয় শান্তিপুরের অবৈত দেই এনেছে।

#### মণিমোহন মল্লিকের বাটীতে ব্রালোৎসব

ভক্তাচার্যাদিগকে প্রণাম করিয়া দেই অপূর্ব কীর্জনের বেগ দেনিন শাস্ত হইয়াছিল।

আমাদের শারণ আছে, কীর্ন্তনান্তে সকলে উপবিষ্ট হইলে ঠাকুর আচার্য্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে 'হরি রস মদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে' — এই সঙ্গীতটি গাহিতে অহুরোধ করিয়াছিলেন এবং তিনিও ভাবাবিষ্ট হইয়া উহা ছই-তিন বার মধুরভাবে গাহিয়া সকলকে আনন্দিত করিয়াছিলেন।

অনস্তর রপরসাদি বিষয় হইতে মন উঠাইয়া লইয়া ঈশরে অর্পণ করিতে পারিলেই জীবের পরম শাস্তিলাভ হয়, এই প্রসঙ্গে ঠাকুর সম্মুখস্থ লোকদিগকে অনেক কথা কহিতে লাগিলেন। স্ত্রীভক্তেরাও তথন বৈঠকথানাগৃহের পূর্বভাগে চিকের আড়ালে থাকিয়া তাঁহাকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিয়া উত্তরলাভে আনন্দিতা ইইতে লাগিলেন। এরূপে প্রশ্ন সমাধান করিতে করিতে ঠাকুর প্রসঙ্গোখিত বিষয়ের দৃঢ় ধারণা করাইয়া দিবার জন্ম মা'র (শ্রীশ্রীজগদস্বার) নাম আরম্ভ করিলেন এবং একের পর অন্ত করিয়া রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধক-ভক্তগণ-রচিত অনেক-

হরি রস মদিরা পিল্লে মম মানস মাতরে।
( একবার ) পূটর অবনীতল হরি হরি বলে কাঁদ রে।
( গতি কর কর বলে )
পাতীর নিনাদে হরি, হরি নামে গগন ছাও রে।
নাচ হরি বলে ত্ববাহ তুলে হরিনাম বিলাও রে।
(লোকের বারে বারে )

হরি-প্রেমানন্দরসে, জনুদিন ভাস রে। গাও হরিনাম, হও পূর্ণকাম, (যত) নীচ বাসনা নাশ রে। (প্রেমানন্দে মেতে)

99

#### **এ** এরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

গুলি দঙ্গীত গাহিতে থাকিলেন। উহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত গীত কয়েকটি যে তিনি গাহিয়াছিলেন ইহা আমাদের বেশ স্মরণ আছে—

- (১) मञ्ज आभाद मन समदा शामांशन नीनक्मता।
- (২) শ্রামাপদ আকাশেতে মন-ঘুড়িখান উড়্তেছিল।
- (৩) এ সব খ্যাপা মাগীর খেলা।
- (৪) মন বেচারীর কি দোষ আছে।
   ভারে কেন দোষী কর মিছে॥
- (৫) আমি ঐ থেদে থেদ করি।তুমি মাতা থাক্তে আমার জাগা ঘরে চুরি॥

ঠাকুর যথন ঐরপে মা'র নাম করিতেছিলেন তথন গোন্থামী বিজয়ক্ষণ গৃহান্তরে যাইয়া কতকগুলি ভক্তের নিকটে তুলদীদাসী রামায়ণের পাঠ ও ব্যাখ্যায় নিযুক্ত ছিলেন। সায়াহ্র-

বিজয় গোস্বামীর সহিত ঠাকুরের রহস্তালাপ উপাসনার সময় উপস্থিতপ্রায় দেখিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উক্ত কার্য্য আরম্ভ করিবেন বলিয়া

তিনি এখন পুনরায় বৈঠকখানাগৃহে উপস্থিত হইলেন। বিজয়কে দেখিয়াই ঠাকুর বালকের ন্যায় রঞ্চ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বিজয়ের আজকাল সন্ধীর্ত্তনে বিশেষ আনন্দ। কিন্তু সে যখন নাচে তখন আমার তয় হয় পাছে ছাদ শুদ্ধ উলে যায়! (সকলের হাস্ত)। হাঁগো, ঐরপ একটি ঘটনা আমাদের দেশে সত্য সত্য হয়েছিল। দেখানে কাঠমাটি দিয়েই লোকে দোতলা করে। এক গোস্বামী শিশ্ববাড়ী উপস্থিত হয়ে ঐরপ দোতলায় কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। কীর্ত্তন জমুতেই নাচ

#### মণিমোহন মল্লিকের বাটীতে ব্রাক্ষোৎসব

আরম্ভ হল। এখন, গোস্বামী ছিলেন (বিজয়কে সম্বোধন করিয়া) ভোমারই মতন একটু হাইপুই। কিছুক্ষণ নাচবার পরেই ছাদ ভেলে তিনি একেবারে একতলায় হাজির! তাই ভয় হয়, পাছে তোমার নাচে সেইরূপ হয়।" (সকলের হাস্ত)। ঠাকুর বিজয়ক্রফের গেরুয়া বস্ত্র-ধারণ লক্ষ্য করিয়া এইবার বলিতে লাগিলেন, "আজকাল এঁর (বিজয়ের) গেরুয়ার উপরেও খুব অহরাগ। লোকে কেবল কাপড়চাদর গেরুয়া করে। বিজয় কাপড়, চাদর, জামা, মায় জুতা জোড়াটা পর্যন্ত গেরুয়ায় রঙ্গিয়েছে। তা ভাল, একটা অবস্থা হয় যথন ঐরপ করতে ইচ্ছা হয়—গেরুয়া ছাড়া অহ্য কিছু পড়তে ইচ্ছা হয় না। গেরুয়া ত্যাগের চিহ্ন কিনা, তাই গেরুয়া সাধককে অ্বন করিয়ে দেয়, সে ঈশ্বরের জহ্ম সর্বাস্ব ত্যাগে ব্রতী হয়েছে।" গোস্বামী বিজয়ক্ষ্য এইবার ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন এবং ঠাকুর তাঁহাকে প্রসন্ধান আশীর্বাদ করিলেন, "ওঁ শান্তি, শান্তি, প্রশান্তি হউক ভোমার।"

ঠাকুর ঘথন মা'র নাম করিতেছিলেন, তথন আর একটি ঘটনা উপস্থিত হইয়ছিল। উহাতে ব্ঝিতে পারা যায়, অস্তম্থৈ সর্বাদা অবস্থান করিলেও তাঁহার বহিবিষয় লক্ষ্য করিবার শক্তি কতদ্র তীক্ষ ছিল। গান গাহিতে গাহিতে বাব্রামের গারুরের ভজের মুথের প্রতি দেখিয়া তিনি ব্ঝিয়াছিলেন, সে কুং-প্রতি ভালবাসা পিপাসায় কাতর হইয়াছে। তাঁহার অগ্রে সেকখনই ভোজন করিবে না একথা জানিয়া তিনি থাইবেন বলিয়া কতকগুলি সন্দেশ ও এক গেলাস জল আনয়ন করাইয়াছিলেন এবং উহার কণামাত্র স্বয়ং গ্রহণপূর্বক অধিকাংশ শ্রীযুত্ব বাব্রামকে প্রদান

#### **এ** প্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট উপস্থিত ভক্তসকলে প্রসাদরূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

বিছয় প্রণাম করিয়া সায়াফের উপাসনা করিতে নিয়ে আসিবার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরকে আহার করিতে অন্দরে লইয়া যাওয়া হইল। তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। আমরা ঐ অবকাশে এীয়ৃত বিজয়ের উপাসনায় যোগদান করিবার জন্ম নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম উঠানেই একত্রে উপাসনার অধিবেশন হইয়াছে এবং উহার উত্তরপার্শ্বের দালানে বেদিকার উপরে বসিয়া আচার্যা বিজয়ক্ষ বান্ধভক্তসকলের সহিত সমন্বরে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যে ত্রন্ধের মহিমা শ্বরণপূর্বক উপাসনা আরম্ভ করিতেছেন। উপাদনাকার্য্য ঐরপে কিছুক্ষণ চলিবার পরেই ঠাকুর দভান্থলে উপস্থিত হইলেন এবং অক্তসকলের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হট্যা উহাতে যোগদান করিলেন। প্রায় দশ-পনর মিনিট তিনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অনন্তর রাত্তি দশটা বাজিয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি দক্ষিণেখরে ফিরিবার জন্ম গাড়ি আনয়ন করিতে বলিলেন। পরে হিম লাগিবার ভয়ে মোলা, জামা ও কানঢাকা টুপি ধারণ করিয়া তিনি বাবুরাম প্রভৃতিকে সলে লইয়া ধীরে ধীরে সভাস্থল পরিত্যাগপুর্বক গাড়িতে चार्तारु कतित्वत । जे नमस चार्रा विकास कर रामी रहेए ব্রাহ্মসভ্যকে সম্বোধন করিয়া যথারীতি উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উক্ত অবকাশে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া আমরাও গৃহাভিমূথে অগ্রসর হইলাম।

ঐরণে বাদ্দভক্তপণের সহিত মিলিভ হইয়া ঠাকুর বেভাবে

#### মণিমোহন মল্লিকের বাটীতে ব্রাক্ষোৎসব

আনন্দ করিতেন তাহার পরিচয় আমরা এই দিবদে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। মণিবাবু আফুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন কি না তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার পরিবারস্থ মণি মল্লিকের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যে তৎকালে ব্রাহ্মমতাবলম্বী ভক্ত-পরিবার ছিলেন এবং উক্ত সমাজের পদ্ধতি অমুসারে দৈনিক উপাসনাদি সম্পন্ন করিতেন, ইহা আমরা সবিশেষ অবগত আছি ৷ ইহারই পরিবারম্ব একজন বমণী উপাদনাকালে মন স্থির করিতে পারেন না জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাদা করিয়াছিলেন. "কাহার কথা ঐ কালে মনে উদিত হয় বল দেখি ?" রমণী অল্পবয়স্ক নিজ ভাতৃপুত্রকে লালনপালন করিতেছেন এবং তাহারই কথা তাহার অন্তরে দর্বনা উদিত হয় জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাঁহাকে ঐ বালককেই বাল-শ্রীকুষ্ণের মৃত্তি জানিয়া সেবা করিতে বলিয়াছিলেন। রমণী ঠাকুরের ঐরূপ উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে করিতে কিছু-কালের মধ্যেই ভাবসমাধিস্থা হইয়াছিলেন। একথা আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গের' অগ্রত উল্লেখ করিয়াছি। ১ সে বাহা হউক, ঠাকুরকে আমবা অন্য এক দিবদ কয়েকজন ব্রাহ্মভক্তকে লইয়া অন্যত্ত আনন্দ করিতে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলাম। সেই চিত্রই এখন পাঠকের

গুরুভাব, পূর্বার্দ্ধ— >ম অধ্যায়, দেখ।

সম্মুথে ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইব।

# প্রথম অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

# জ্বয়গোপাল সেনের বাটীতে ঠাকুর

দিঁ ছবিয়াপটির মণিমোহনের বাটীতে ঠাকুরের কীর্ত্তনানন্দ ও ভাবাবেশ দেখিয়া আমরাই যে কেবল আধ্যাত্মিক রাজ্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব নৃতন আলোক দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম তাহা নহে, বন্ধুবর বরদা-ফুল্রও এরপ অমুভব করিয়াছিলেন এবং আবার কবে কোথায় আসিয়া ঠাকুর ঐরপে আনন্দ করিবেন, তদ্বিষয়ে অমুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভাহার এরপ চেষ্টা ফলবতী হইতে বিলম্ব হয় নাই। কারণ উহার তুই দিবস পরে ১৩ই অগ্রহায়ণ, ইংরাজী ২৮শে নভেম্বর, বুধবার প্রাতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি বলিলেন, "আজ অপরাত্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কমল-কুটীরে কেশব বাবুকে দেখিতে चामित्वन এवः भद्र मह्याकात्म माथाघमा भन्नीत खरूत्भाभाम तम्दनत বাটীতে আগমন করিবেন, দেখিতে যাইবে কি ?" শ্রীযুত কেশব তখন বিশেষ অস্থন্ত, এ কথা আমাদিগের জানা ছিল। স্বতরাং আমাদিগের স্থায় অপরিচিত ব্যক্তি কমলকুটীরে গমন করিলে বিরক্তির কারণ হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া আমরা সন্ধায় ঐাযুত জয়গোপালের বাটীতেই ঠাকুরকে দেখিতে যাইবার কথা স্থির कतिमाम ।

মাথাঘদা পল্লী বড়বাজারের কোন অংশের নাম হইবে ভাবিয়া আমরা দেথানেই প্রথমে উপস্থিত হইলাম এবং জিজ্ঞাদা করিতে করিতে অগ্রদর হইয়া ক্রমে শ্রীযুত জয়গোপালের ভবনে পৌছিলাম।

### জয়গোপাল সেনের বাটীতে ঠাকুর

তথন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। মণিমোহনের বাটীতে উৎসবের मित्नत्र ग्राय बाक्ष रेवकाल এक भगना वृष्टि इट्या *ক্রয়গোপাল* গিয়াছিল। কারণ বেশ মনে আছে, রাস্তায় কালা সেনের বাটী ভান্নিতে ভান্নিতে আমরা গন্তব্যস্থলে পৌছিয়া-ছিলাম। এ কথাও স্মরণ হয় যে, মণিমোহনের বাটার ফ্রায় জন্মগোপাল বাবুর ভবনও পশ্চিমদারী ছিল এবং পূর্ব্বমুখী হইয়া আমবা উক্ত বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। প্রবেশ করিয়াই এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া আমরা ঠাকুর আদিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এবং তিনিও তাহাতে আমাদিগকে সাদরে আহবান করিয়া দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া পূর্বের উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত প্রশস্ত বৈঠকথানায় ঘাইতে বলিয়াছিলেন। দ্বিতলে উক্ত ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ঘরখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সজ্জিত; বদিবার জন্ম মেজেতে ঢালাও বিছানা বিস্তৃত রহিয়াছে এবং উহারই একাংশে ঠাকুর কয়েকজন ব্রাহ্মভক্ত-পরিবৃত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। নববিধান সমাজের আচার্য্যন্ত শ্রীযুত চিরঞ্জীব শর্মা ও শ্রীযুত অমৃতলাল বস্থ যে তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন, এ কথা স্মরণ হয়। ভদ্তির গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত জয়গোপাল ও তাঁহার ভ্রাতা, পল্লীবাদী তাঁহার বন্ধু ছই-তিন জন এবং ঠাকুরের সহিত সমাগত তাঁহার চুই-একটি ভক্তও তথায় উপস্থিত ছিলেন। यत हय, 'हर्षे का' वनिया ठाकूत याहारक निर्माण कतिरखन महे 'ছোটগোপাল' নামক যুবক ভক্তটিকেও সে দিন তথায় দেখিতে পাইয়াছিলাম। ঐরপে দশ-বারোজন মাত্র ব্যক্তিকে ঠাকুরের নিকটে সে দিন উপস্থিত থাকিতে দেখিয়া আমবা ব্যিয়াছিলাম.

#### শ্রী শ্রীরামকুফলীলাপ্রসক

অগুকার সন্মিলন সাধারণের জন্ম নহে এবং এখানে আমাদির্গের এইরপে আসাটা সম্পূর্ণ স্থায়সঙ্গত হয় নাই। সেজ্য সকলকে আহার করিতে ডাকিবার কিছু পূর্ব্বে আমরা এখান হইতে সরিয়া পড়িব, এইরূপ পরামর্শ যে আমরা স্থির করিয়াছিলাম, একথা শ্বরণ হয়।

গৃহে প্রবেশ করিয়াই আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের প্রীপদপ্রান্তে প্রণাম করিলাম এবং "তোমরা এখানে কেমন করিয়া আসিলে"— তাঁহার এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, "দংবাদ পাইয়াছিলাম আপনি আজ এখানে আসিবেন, তাই আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি।" তিনি ঐরূপ উত্তরশ্রবণে প্রদল্ল হইলেন বলিয়া বোধ হইল এবং আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। তথন নিশ্চিত্তমনে উপবিষ্ট হইয়া আমরা সকলকে লক্ষ্য করিতে এবং তাঁহার উপদেশ- গর্ভ কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম।

ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ইতিপূর্বে অল্পকালমাত্র লাভ করিলেও

তাঁহার অমৃতময়ী বাণীর অপূর্ব্ব আকর্ষণ আমরা প্রথম দিন হইতেই
উপলব্ধি করিয়াছিলাম। উহার কারণ তথন
ঠাকুরের উপদেশ
দিবার প্রণালী
করিয়ক্ষম করিতে না পারিলেও এথন ব্বিতে পারি,
তাঁহার উপদেশ দিবার প্রণালী কতদ্র স্বতন্ত্র ছিল।
উহাতে আড়স্বর ছিল না, তর্ক্যুক্তির ছটা, অথবা বাছা বাছা বাক্যবিজ্ঞান ছিল না, স্বল্পভাবকে ভাষার সাহায্যে কেনাইয়া অধিক
দেখাইবার প্রয়াস ছিল না, কিংবা দার্শনিক স্ক্রকার্মদিগের জ্ঞান্ন
স্বল্পাক্রে যতদ্ব সাধ্য অধিক ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টাও ছিল না।
ভাবময় ঠাকুর ভাষার দিকে আদৌ লক্ষ্য রাধিতেন কি না বলিতে

# জয়গোপাল সেনের বাটাভে ঠাকুর

পারি না, তবে যিনি তাঁচার কথা একদিনও শুনিয়াছেন, তিনিই লক্ষা করিয়াচেন অন্তরের ভাব প্রোতবর্গের জনয়ে প্রবেশ করাইবার জন্ম তিনি কিরপে তাঁহাদিগের জীবনে নিত্য পরিচিত পদার্থ ও ঘটনাসকলকে উপমান্তরূপে অবলম্বন করিয়া চিত্তের পর চিত্ত আনিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে ধারণ করিতেন। শ্রোতবর্গও উহাতে তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা যেন তাহাদিগের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার কথার সত্যতায় এককালে নি:সন্দেহ ও পরিতথ্য হইয়া যাইত। ঐ সকল চিত্র তাঁহার মনে তথনি তথনি কিরূপে উদিত হইত, এই বিষয় অহুধাবন করিতে যাইয়া আমরঃ তাঁহার অপূর্ব্ব শ্বতিকে, অন্তত মেধাকে, ভীক্ষ দর্শনশক্তিকে অথবা অদৃষ্টপূর্বে প্রত্যুৎপল্লমতিত্বকে কারণস্বরূপে নির্দেশ করিয়া থাকি ৷ ঠাকুর কিন্তু একমাত্র মা-র ( শ্রীশ্রীজগদম্বার ) রূপাকেই উহার কারণ বলিয়া সর্বাদা নির্দ্ধেশ করিতেন; বলিতেন, "মা-র উপরে যে একাস্ক নির্ভর করে, মা তাহার অস্তরে বসিয়া যাহা বলিতে হইবে, তাহা অভ্রান্ত ইন্দিতে দেখাইয়া বলাইয়া থাকেন: এবং স্বয়ং তিনি ( শ্রীশ্রীজগদম্বা ) ঐরপ করেন বলিয়াই তাহার জ্ঞানভাতার কখনও শৃত হইরা যায় না। মা তাহার অন্তরে জ্ঞানের রাশি ঠেলিয়া দিয়া সর্বাদা পূর্ণ করিয়া রাথেন: সে যভই কেন ব্যয় করুক না, উহা কথনও শৃক্ত হইয়া যায় না।" ঐ বিষয়টি বুঝাইতে বাইয়া তিনি-একদিন নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছিলেন-

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর উত্তর পার্বেই ইংরেজ-রাজের বারুদ-গুলাম বিভ্যমান আছে। কতকগুলি সিপাহী তথায় নিয়ত পাহারা দিবার ক্ষয় থাকে। উহারা সকলে ঠাকুরকে নিরভিশয় ভক্তি করিভ

#### **এতি**রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

এবং কথন কখন তাঁহাকে তাহাদিগের বাদার লইয়া যাইয়া ধর্ম-বিষয়ক নানা প্রশ্নের মীমাংলা করিয়া লইত। ঠাকুর বলিতেন, "একদিন ভাহারা প্রশ্ন করিল, 'সংসারে মানব কিভাবে থাকিলে তাহার ধর্মলাভ হইবে?' অমনি দেখিতেছি কি, কোথা হইতে সহসা একটি ঢেঁকির চিত্র সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত! ঢেঁকিতে শস্ত কটা হইতেছে এবং একজন সম্ভর্পণে উহার গড়ে শস্তগুলি ঠেলিয়া मिटिए । तिथियारे वृत्रिनाम, मा वृत्रारेया मिटिए हन, अक्रांत्र সতর্কভাবে সংসারে থাকিতে হইবে। ঢেঁকির গড়ের সম্মুথে বসিয়া যে শশু ঠেলিয়া দিতেছে, তাহার যেমন সর্বাদা দৃষ্টি আছে, যাহাতে তাহার হাতের উপর ঢেঁকির মুষলটি না পড়ে, সেইরূপ সংসারের প্রত্যেক কান্ধ করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে, ইহা আমার সংসার বা আমার কাজ নহে, তবেই বন্ধনে পড়িয়া আহত ও বিনষ্ট হইবে না। ঢেঁকির ছবি দেখিবামাত্র, মা মনে ঐ কথার উদয় করিয়া দিলেন এবং উহাই তাহাদিগকে বলিলাম। তাহারাও উহা শুনিয়া পরম পরিতৃষ্ট হইল। লোকের সহিত কথা বলিবার কালে ঐরপ ছবিসকল সম্মুথে আসিয়া উপস্থিত হয়।"

ঠাকুরের উপদেশ দিবার প্রণালীতে অন্থ বিশেষত্ব যাহা লক্ষিত হইত, তাহা ইহাই—তিনি বাজে বিদয়া কথনও শ্রোতার মন শুলাইয়া দিতেন না। জিজ্ঞান্থ ব্যক্তির প্রশ্নের ভাহার উপদেশ-প্রণালীর জন্ত বিশেষত্ব উহার উত্তর প্রদান করিতেন এবং উহা তাহার হৃদয়ক্ষম করাইবার জন্ম পূর্ব্বোক্তভাবে উপমাস্বরূপে চিত্তাসকল তাহার সম্মুথে ধারণ করিতেন। উপদেশ-প্রণালীর এই

### জয়গোপাল সেনের বাটীতে ঠাকুর

বিশেষত্বকে আমরা দিজান্ত-বাক্যের প্রয়োগ বলিয়া নির্দেশ করিতেছি, কারণ প্রশ্নোক্ত বিষয়নম্বন্ধে তিনি যাহা মনে জ্ঞানে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই কেবলমাত্র বলিতেন এবং ঐ বিষয়ের অপর কোনরূপ মীমাংসা যে হইতে পারে না, এ কথা তিনি মুখে না বলিলেও তাঁহার অসন্ধোচ বিশ্বাসে উহা শ্রোভার মনে দৃঢ় মুদ্রিত হইয়া যাইত। পূর্ব্ব শিক্ষা ও সংস্কারবশতঃ যদি কোন শ্রোজা তাঁহার সাধনালক মীমাংসাগুলি গ্রহণ না করিয়া বিরুদ্ধ তর্কযুক্তির অবতারণা করিত, তাহা হইলে অনেকস্থলে তিনি "আমি যাহা হয় বলিয়া যাইলাম, তোমরা উহার ল্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়া নাও না" বলিয়া নিরন্ত হইতেন। ঐরপে কথনও তিনি শ্রোভার উপর হন্তক্ষেপপূর্বক তাহার ভাবভঙ্গে উল্লভ হইতেন না। ভগবদিচ্ছায় শ্রোভা উন্নত অবস্থাগুরে যতদিন না পৌছিতেছে, ততদিন প্রশ্নোক্ত বিষয়ের যথার্থ সমাধান ঠাহার দ্বারা হইতে পারে না, ইহা ভাবিয়াই কি তিনি নিরুত্ত হইতেন ?—বোধ হয়।

আবার, তাঁহার সিদ্ধান্ত-বাক্যসকল হাদয়লম করাইতে ঠাকুর পূর্ব্বোক্তভাবে কেবলমাত্র উপমা ও চিত্রসকলের উথাপন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, কিন্তু প্রশ্নোক্ত বিষয়ের তিনি যে মীমাংসা প্রদান করিতেছেন, অক্যান্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাধকেরাও তৎসম্বন্ধে এরপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, এ কথা তাঁহাদের রচিত সঙ্গীতাদি গাহিয়া এবং কথন কথন শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্তসকল শ্রোতাকে ভনাইয়া দিতেন। বলা বাহল্য, উহাতে উক্ত মীমাংসা সম্বন্ধ তাহার মনে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না এবং উহার দৃঢ় ধারণাপূর্ব্বক সে তদহসারে নিক্ত জীবন পরিচালিত করিতে প্রবৃত্ত হইত।

#### **এ** প্রীরামকুফলীলাপ্রসঞ্চ

আর একটি কথাও এথানে বলা প্রয়োজন। ভক্তি ও জ্ঞান উভয় মার্গের চরমেই দাধক উপাস্থের সহিত নিজ অভেদত্ব উপলব্ধি

করিয়া অবৈত্তবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়, এ কথা উপলব্ধি বহিছ ঠাকুর বারংবার আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন। বাক্যজ্ঞটায় গাকুরের বিরক্তি "শুদ্ধ জ্ঞান এক (পদার্থ)", "সেখানে (চরম, অবস্থায়) সব শিয়ালের এক রা (একই প্রকারের উপলব্ধির কথা বলা)"—ইত্যাদি তাঁহার উক্তিসকল ঐ বিষয়ে প্রমাণস্বরূপে উপস্থাপিত হইতে পারে। ঐরূপে অবৈত্বিজ্ঞানকে চরম বলিয়া নির্দ্ধেশ করিলেও তিনি রূপরসাদি বিষয়ভোগে নিরস্তর

ব্যক্ত সংসারী মানব-সাধারণকে বিশিষ্টাহৈত-তত্ত্বের কথাই সর্বাদা উপদেশ করিতেন এবং কথন কথন হৈতভাবে ঈশবে ভক্তি করিবার কথাও বলিতে ছাড়িতেন না। ভিতরে ঈশবে তাদৃশ অহ্বরাগ এবং উচ্চ আধ্যাহ্মিক অবস্থাসকলের উপলব্ধি নাই, অথচ মুথে অহৈত বা বিশিষ্টাহৈতের উচ্চ উচ্চ কথাসকল উচ্চারণ করিয়া তর্কবিতর্ক করিতেছে, এরূপ ব্যক্তিকে দেখিলে তাঁহার বিষম বিরক্তি উপস্থিত হইত এবং কথন কথন অতি কঠোর বাক্যে তাহাদিগের ঐরূপ কার্যাকে নিন্দা করিতে তিনি সঙ্গুচিত হইতেন না। আমাদিগের বন্ধু বৈকুণ্ঠনাথ সান্ধ্যালকে তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "গঞ্চদশী-টনী পড়েছ ?" বৈকুণ্ঠ তাহাতে উত্তর করেন, "সে কার নাম, মহাশায়, আমি জানি না।" শুনিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, "বাঁচলুম, কতকগুলো জ্যাঠা ছেলে ঐ সব পড়ে আসে; কিছু করবে না, অথচ আমার হাড জালায়।"

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিবার প্রয়োজন, অহা শ্রীযুত জন্মগোপালের

### জয়গোপাল সেনের বাটীতে ঠাকুর

বাটীতে ঠাকুরকে এক ব্যক্তি 'সংসারে আমরা কিরপে থাকিলে ঈরব-রূপার অধিকারী হইতে পারিব'—এইরপ প্রশ্নবিশেষ করিয়া-ছিলেন। তিনি উহাতে বিশিষ্টাদৈতবাদীর মত তাহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন এবং তিন-চারিটি খ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত মধ্যে মধ্যে গাহিয়া ঐ কথার উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। ঠাকুরের কথার সারসংক্ষেপ আমরা নিম্নে প্রদান করিতেছি।

মানব ষতদিন সংসারটাকে 'আমার' বলিয়া দেখিয়া কার্য্যাহ্মগ্রান করে, ততদিন উহাকে অনিত্য বলিয়া বোধ করিলেও সে উহাতে

সংসারে থাকিরা ঈশ্বর-সাধনা সম্বংক্ত ঠাকুরের উপদেশ আবদ্ধ হইয়া কষ্ট ভোগ করিতে থাকে এবং ইচ্ছা করিলেও উহা হইতে নিষ্কৃতির পথ দেখিতে পায় না। ঐরপ বলিয়াই ঠাকুর গাহিয়াছিলেন, "এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে; ব্রদ্ধা

বিষ্ণু অচৈতত্ত্ব, জীবে কি তা জান্তে পারে" ইত্যাদি। অতএব এই অনিত্য সংসারকে ভগবানের সহিত যোগ করিয়া লইয়া প্রত্যেক কার্য্যের অষ্ট্রান করিতে হইবে—এক হাতে তাহার পাদপদ্ম ধরিয়া থাকিয়া অপর হাতে কাজ করিয়া যাইবে এবং সর্বাদা মনে রাখিতে হইবে, সংসারের সকল বস্তু ও ব্যক্তি তাহার ( ঈশবের ), আমার নহে। ঐরপ করিলে মায়া-মমতাদিতে কষ্ট পাইতে হইবে না এবং বাহা কিছু করিতেছি, তাঁহার কর্ম্মই করিতেছি, এইরূপ ধারণার উদয় হইয়া মন তাঁহার দিকেই অগ্রসর হইবে। পূর্ব্বোক্ত কথাতলি ব্বাইতে ঠাকুর গাহিলেন, "মন রে, ক্ষিকাজ জান না" ইত্যাদি। গীত সাক্ত হতলে আবার বলিতে লাগিলেন, "এরূপে ঈশবকে আপ্রয় করিয়া সংসার করিলে ক্রমে

#### গ্রী গ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

ধারণা হইবে, দংসারের সকল বস্তু ও ব্যক্তি তাঁহারই (ঈশরের) অংশ। তথন সাধক পিতা-মাতাকে ঈশ্বর-ঈশ্বরীজ্ঞানে সেবা করিবে, পুত্র-কন্মার ভিতর বালগোপাল ও খ্রীশ্রীজগদম্বার প্রকাশ দেখিবে, অপর সকলকে নারায়ণের অংশ জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধাভক্তির স্হিত বাবহার করিবে। ঐরপ ভাব লইয়া যিনি সংসার করেন তিনিই আদর্শ-সংসারী এবং তাঁহার মন হইতে মৃত্যুভয় এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এরূপ ব্যক্তি বিরল হইলেও একেবারে থে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা নহে।" পরে এরপ আদর্শে উপনীত হইবার উপায় নির্দেশ করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "বিবেক-বৃদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া সকল কার্য্যের অমুষ্ঠান করিতে হয় এবং মাঝে মাঝে সংসারের কোলাহল হইতে দূরে যাইয়া সংযতচিত্তে সাধন-ভদ্ধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হয়; তবেই মানব পূর্ব্বোক্ত আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে পারে।"> ঐরণে উপায় নির্দেশ করিয়া ঠাকুর নিম্নলিখিত রামপ্রসাদী গীতটি গাহিয়াছিলেন, "আয় মন বেড়াতে যাবি, কালীকল্পতরুমূলে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।' আবার, 'বিবেক-বৃদ্ধি' কথাটি প্রয়োগ করিয়াই ঠাকুর উহা কাহাকে বলে, সে কথা বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন যে, এরপ বৃদ্ধির সহায়ে সাধক ঈশ্বরকে নিত্য ও সারবস্ত বলিয়া গ্রহণ করে এবং রূপর্যাদির সমষ্টিভৃত জগৎকে অনিত্য ও অসার জানিয়া পরিত্যাগ করে। এরপে নিত্য বস্তু ঈশ্বরকে জানিবার পরে কিন্তু ঐ বুদ্ধিই তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, যিনি নিত্য তিনিই

ঠাকুরের অভকার কথার সারসংক্ষেপের কিয়লংশের জন্ত আমরা শ্রদ্ধাম্পদ
 শ্রীশ্রীরামকুক্কণামৃত'-কারের নিকট খণী রহিলাম।

#### জয়গোপাল সেনের বাটীতে ঠাকুর

লীলায় জীব ও জগৎ-রূপ নানা মৃত্তি ধারণ করিয়াছেন এবং ঐরপ বুঝিয়াই সাধক চরমে ঈশ্বরকে নিত্য ও লীলাময় উভয় ভাবে দেখিতে সমর্থ হয়।

অনন্তর আচার্যা চিরঞ্জীব একভারা-সহায়ে "আমায় দে মা পাগল করে" সঙ্গীতটি গাহিতে লাগিলেন এবং সকলে তাঁহার অনুসারী হইয়া উহার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ঐক্লপে কীৰ্ম্মনানন্দ কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তথন অন্ত সকলেও ঠাকুরকে ঘিরিয়া দণ্ডায়মান হইয়া কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঐ গানটি দাক করিয়া শ্রীয়ত চিরঞ্জীব "চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেমচক্রোদয় রে" গানটি আরম্ভ করিলেন এবং অনেকক্ষণ পর্যান্ত উক্ত গীতটি গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিবার পরে ঈশ্বর ও তাঁহার ভক্তবৃন্দকে প্রণাম করিয়া সেদিনকার কীর্ত্তন শাস্ত হইল ও সকলে ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। এই দিনেও ঠাকুর মধুরভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত মণিমোহনের বাটীতে তাঁহার যেরূপ বহুকালব্যাপী গভীর ভাবাবেশ দেখিয়াছিলাম, অন্থ এখানে ততটা হয় নাই। কীর্ত্তনাস্তে উপবেশন করিয়া ঠাকুর শ্রীযুত চিরঞ্জীবকে বলিয়াছিলেন. "ডোমার এই গানটি ('চিদাকাশে হ'ল ইত্যাদি ) বধন প্রথম শুনিয়াছিলাম, তথন কেই উহা গাহিবামাত্র

১ চিলাকাশে হ'ল পূর্ব প্রেমচন্দ্রোগর রে।
(জর লরামর! জর লরামর!)
উপলিল প্রেমসিলু, কি আনন্দমর।
(আহা) চারিদিকে ঝলমল, করে ভস্ক-গ্রহদল,
ভস্কসঞ্জে ভক্তস্থা লীলার্মনর। (হরি)

#### **এী এীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

/ ভাবাবিষ্ট হইয়া) দেখিতাম, এত বড় জীবস্ত পূর্ণিমার চাঁদের উদয় হুইতেছে।"

অনস্তর শ্রীযুত কেশবের ব্যাধি সম্বন্ধে শ্রীযুত জয়গোপাল ও
চিরঞ্জীবের মধ্যে পরস্পর কথাবার্তা হইতে লাগিল। আমাদের
স্মরণ আছে, শ্রীযুত রাখালের শরীর সম্প্রতি ধারাপ হইয়ছে,
এই কথা ঠাকুর এই সময়ে এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন। শ্রীযুত
জয়গোপাল আছ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন কি না বলিতে পারি না,
কিন্তু ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্রকে যে বিশেষ শ্রন্ধা-ভক্তি করিতেন এবং
ব্রাহ্মসভ্যের সকলের প্রতি বিশেষ প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন, এ কথা
নিংসন্দেহ। কলিকাতার নিকটবর্তী বেলঘরিয়া নামক স্থানে ইহার
উল্লানে শ্রীযুত কেশব কথন কথন সদলবলে যাইয়া সাধনভদ্মনে
কালাতিপাত করিতেন এবং ঐ উল্লানে শ্রন্ধপ এক সময়ে ঠাকুরের
সহিত প্রথম সাম্বিলিত হইয়াই তাঁহার জীবনে আধ্যাত্মিকতা ক্রমে

স্বর্গের ছয়ার থুলি, আনন্দ-লহরী তুলি, नव-विधान वमछ-मभीद्रण वग्न : ( কিবা ) ছটে তাহে সন্দ সন্দ. লীলারস-প্রেমগন্ধ, ছাণে যোগিবৃন্দ যোগানন্দে মন্ত হয়। ভব্সিন্ধ জলে. 'বিধান'-কমলে. व्याननपत्री विद्राख : (কিবা) আবেশে আকুল, ভক্ত-অনিকুল, পিরে হুধা ভার মাঝে। प्तथ प्रथ मारब्रद्ध व्यमञ्ज वहन, जुवनत्माहन विख्विताहन, পদতলে দলে দলে সাধুগণ, নাচে গায় প্রেমে ছইয়া মগন : (কিবা) অপরূপ আহা মরি মরি, জুড়াইল প্রাণ ধরণন করি, व्यमनात्म बर्ज मत्व भारत धित, भार छाई मारत कर । (त) ১ স্বামী শীব্রজানন্দ মামে এখন যিনি শীরাসক্রকভন্তসভের পরিচিত আছেন।

### জয়গোপাল সেনের বাটীতে ঠাকুর

গভীরভাব ধারণ করিয়া উহাতে নববিধানক্ষণ স্থরভি কুস্থম প্রক্ষৃটিত হইয়া উঠিয়াছিল। জ্বরগোপালও ঐদিন হইতে ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রন্ধাবান হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং কথন দক্ষিণেশরে তাঁহার নিকট গমন করিয়া কথন বা নিজ বাটীতে তাঁহাকে আনমন করিয়া ধর্মালাপে পরম আনন্দ অন্থভব করিতেন। আমরা শুনিয়াছি, ঠাকুরের কলিকাতায় আসিবার গাড়ীভাড়ার অনেকাংশ শ্রীষ্ত জ্মগোপাল এক সময়ে বহন করিতেন। তাঁহার পরিবারস্থ সকলেও ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশশর ছিলেন।

অনস্তর রাত্রি ক্রমে অধিক হইতেছে দেখিয়া আমরা ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ঐদিন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলাম।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# পূর্ব্ব-পরিদৃষ্ট ভক্তগণের ঠাকুরের নিকটে আগমনারম্ভ

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য কেশবচক্র হ**ইতে** আরম্ভ করিয়া বিজয়কুঞ্, প্রতাপচক্র, শিবনা্থ, চিরঞ্জীব, অমৃতলাল,

ব্রাহ্মসমাজের নিকট ছইতে ঠাকুরও কিছু নিধিয়াছিলেন গৌরগোবিন্দ প্রভৃতি নেতাসকল ঠাকুরের পুণাদর্শন ও সঙ্গলাভে বধর্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরার্থে সর্ব্বস্থত্যাগরূপ আদর্শের মহন্ত বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া কতদূর উপরুত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠককে ইভি-পুর্ব্বে অনেকটা বলিয়াছি। এখন প্রশ্ন হইডেছে,

কেশবপ্রম্থ আদ্ধাণের সংসর্গে আদিয়া অপরোক্ষ-বিজ্ঞানসম্পন্ন, ভাবম্থে অবস্থিত ঠাকুর কি কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন? প্রীরামক্ষণ্ণ ভক্তরন্দের অনেকে ঐ কথায় 'না' শক্ষ্ উচ্চারণ করিতে কিছুমাত্র ইতন্ততঃ করিবেন না। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, সংসারে সর্কর্ক আদানপ্রদানের নিয়ম চির-বর্তমান। একান্ত অনভিজ্ঞ তরলমতি বালককে শিক্ষা প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়া কোন্ ভাবে উপদেশ দিলে তাহার বৃদ্ধিরতি উপদিষ্ট বিষয় শীদ্র ধারণা করিতে পারিবে, তাহার প্রকাংস্কারসমূহ ঐ বিষয় হাদয়ক্ষম করিবার পথে কতদ্র সহায় বা অন্তরায় হইয়া দণ্ডায়মান এবং তৎসমৃদ্দ্রের অপনোদনই বা কিরপে হওয়া সম্ভব ইত্যাদি নানা বিষয় আমরা শিক্ষা করিয়া থাকি। অতএব পাশ্চাত্যভাব ও শিক্ষারণ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্টিত আদ্ধামাতের সংস্পর্শে আদিয়া ঠাকুর যে কিছুই শিক্ষা করেন নাই,

# পূর্ব্ব-পরিদৃষ্ট ভক্তগণের ঠাকুরের নিকটে আগমনারস্ত

এ কথা বলা নি:সংশয় যুক্তিসক্ত নহে। আমাদিগের ধারণা সেজস্ত সম্পূর্ণ অগ্ররপ। আমরা বলি, আক্ষসমাজ ও সভ্যকে নিজ আলৌকিক সাধনলব্ধ ভাব ও আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষসমূহ প্রদান করিতে ধাইয়া ঠাকুর অনেক কথা স্বয়ং শিক্ষা করিয়াছিলেন। অভএব উহার ফলে তিনি কোন্ কোন্ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, ভিষিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা এখানে কর্ত্বয়।

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, কেশবপ্রমুধ বান্ধদিগের সংসর্গে আদিবার পূর্বে ঠাকুর পাশ্চাত্যভাব ও শিক্ষার প্রভাব হইতে

বহুদ্বে নিজ জীবন যাপন করিতেছিলেন।
পালাত্য ভাষসহারে
ভারতবাদীর জীবন
কতদ্র পরিবর্ত্তিত কথা ছাড়িয়া দিলে তাঁহার নিকটে এ পর্যাস্ত হইতেছে তাহার পরিচরপ্রাপ্তি
বত লোক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রত্যেককেই তিনি সকাম প্রবৃত্তিমার্গে অথবা

ভারতের সনাতন 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ'-রূপ আদর্শ অবলম্বনে জীবন পরিচালিত করিতে যথাসাধ্য সচেষ্ট দেথিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত মথুরানাথকে কিঞ্চিৎ বিভিন্নপ্রকৃতিসম্পন্ন দেথিতে পাইলেও উক্ত ভাবে শিক্ষিত প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবনই যে এরূপ বিপরীত বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, এ কথা ধারণা করিবার তাঁহার অবসর হয় নাই। কারণ তাঁহার পুণ্য-সম্পনাতে মথুরানাথের প্রকৃতি স্বল্পনাতই পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ঐ বিষমে চিম্বা করিবার তাঁহার আবশুক্তাই হয় নাই। অতএব ব্রাক্ষদিপের সংসর্গে আদিয়া, এবং ধর্মলাতে সচেষ্ট হইলেও ভারতের প্রাচীন ত্যাগাদর্শ হইতে তাঁহাদিগকে বিচ্যুত দেথিয়াই তাঁহার মন উহার

#### **শ্রিপ্রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

কারণ অন্নসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং পাশ্চাণ্ড্যের শিক্ষা-দীক্ষা বর্ত্তমান ভারতবাসীর জীবনে কিরূপ বিপরীত ভাবরাশি আনয়ন করিতেছে, তবিষয়ে পরিচয় প্রথম প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ঠাকুর বোধ হয় প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার জীবস্ত ও সাক্ষাৎ-উপলব্ধ ধর্মজাবদকলের পরিচয় পাইয়া কেশবপ্রাম্থ বালাগণ স্বল্লকালেই ঐসকল সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু দিনের পর ষ্যতই দিন যাইতে লাগিল এবং তাঁহার সহিত্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ

পাশাত্য
মনীবিগদের
শিক্ষার সহিত
না মিলাইরা
ইহারা ভারতের
ক্বিদিপের
প্রভাকসকল
গ্রহণ করিবে না

হইয়াও যথন তাঁহার। পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাব ছাড়াইয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষদকলে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইতে পারিলেন না, তথন তাঁহার হৃদয়লম হইল উক্ত প্রভাব তাঁহাদিগের মনে কতদূর বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তথনই তিনি ব্বিতে পারিলেন, পাশ্চাত্যের চিস্কাশীল মনীষিগণ ইহাদের অন্তরে গুরুর স্থান চিরকালের নিমিত্ত অধিকার করিয়া

বিদ্যাছেন এবং তাঁহাদিগের ভাব ও কথার সহিত না মিলাইয়া ইহারা ভারতের আপ্তকাম ঋষিদিগের প্রত্যক্ষসকল কথনও গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তজ্জ্যই ঠাকুর ইহাদিগকে উপদেশ দিবার পরেই বলিতেন, "আমি যাহা হয় বলিয়া যাইলাম, তোমরা উহার ল্যান্ধা-মূড়ো বাদ দিয়ে গ্রহণ কর।" ইহাদিগের ভাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইয়া ভিনি ইহাদিগকে ঐরপে স্বাধীনতাপ্রদান করাভেই ইহারা তাঁহার ভাব ও প্রত্যক্ষসকল যথাসম্ভব গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, একথা বলা বাহলা।

ভারতের ঋষিদিপের সমষ্টিভূত ভাবঘনমূর্ত্তি ঠাকুর কিন্তু পূর্ব্বোক্ত

# পূর্ব্ব-পরিদৃষ্ট ভক্তগণের ঠাকুরের নিকটে আগমনারম্ভ

ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই। কারণ শীশ্রীজগদখার ইচ্ছাকেই যিনি জগতের সর্ববিধ ঘটনার হেড় জগদস্বার ইচ্ছায় বলিয়া প্রাণে প্রাণে অমূভব করিয়াছেন এবং সকল এরপ হইয়াছে জানিয়া ঠাকুরের বিষয়ে তাঁহার আদেশ গ্রহণপূর্বক যিনি আপনাকে নিশ্চিম্ন ভাব সর্বাবস্থায় পরিচালিত করিতে অভ্যন্ত হইয়াছেন. সংসারের কোন ঘটনা তাঁহাকে কথনও বিচলিত করিতে সক্ষম হয় না। অঘটন-ঘটন-পটীয়দী ঐশী শক্তি মায়া নিজ স্বরূপ দেখাইয়া ব্ঝাইয়া চিরকালের নিমিত্ত তাঁহাকে অচল অটল শান্তির অধিকারী করিয়াছেন। অতএব শ্রীশ্রীদ্রগদম্বার ইচ্ছাতেই ভারতে পাশ্চাতা ভাব প্রবেশ এবং তাঁহার ইচ্ছাতেই বান্ধপ্রমূখ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্যভাবের হত্তে ক্রীড়াপুত্তলীস্বরূপ হওয়ার কথা সমাক্ হানয়ক্ম করিয়া ঠাকুর তাঁহাদিগের এরপ তুর্বলতায় বিরক্তি প্রকাশ অথবা তাঁহাদিগকে নিজ অপার স্নেহ-ভালবাসা হইতে বাঞ্চত করিবেন কিরপে ৪ হতরাং ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞানের ইহারা যতটা পারেন লউন. কালে শ্রীঞ্জিঞ্গদম্বা এমন লোক আনয়ন করিবেন. যিনি উক্ত বিজ্ঞান সম্পূর্ণ গ্রহণ করিবেন, এ কথা ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করিয়াছিলেন।

আবার, ব্রাহ্মগণ তাঁহার দকল কথা গ্রহণ করিতে পারিতেছে
না দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগকে নিজ আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষদকলের
সংশমাত্র বলিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই। কিন্ত ঈশবার্থে দর্বাশ্ব
ত্যাগ না করিলে তাঁহার পুণ্যদর্শন কথনই লাভ হইবে না—যভ
মত তত পথ—প্রত্যেক পথের চরমেই উপাস্তের দহিত উপাদকের
অভেদত্বপ্রাপ্তি—মন মুখ এক করাই দাধন—এবং ঈশবের প্রতি

#### <u> এতিরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া সদসৎ বিচারপূর্বক সর্বাথা ফলকামনারহিত হইয়া সংসারে কর্ত্তব্যকর্মসকলের অফুষ্ঠান করাই

তাঁহার দিকে অগ্রনর হইবার পথ ইত্যাদি বন্ধবিজ্ঞানের সমগ্র গ্রহণে আধ্যাত্মিক জগতের সকল গৃঢ় তত্তই তিনি ব্যাহ্মগণ অশক্ত তাহাদিগের নিকটে সর্বদা নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ বৃথিয়া ঠাকুর করিতেন। কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্ঘ্য পালন না

করিলে দেহের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হওয়া এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যের উচ্চ উপলব্ধিদকল প্রত্যক্ষ করা কথনও সম্ভবে না, এ কথা কেশবপ্রমুথ কাহাকেও কাহাকেও বুঝাইয়া তিনি তাঁহাদিগকে তৎকরণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এরপে দকল কথা বারংবার বলিবার বুঝাইবার পরেও অনেকের ঐ সকল ধারণা হইতেছে না দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, সংস্কার বন্ধমূল হইয়া ষাইলে হাদয়ে নৃতন ভাব গ্রহণ করা একপ্রকার অসম্ভব--- কাঁটি উঠিবার পরে পাথীকে 'রাধাকুফ' নাম শিথাইতে প্রয়াদ করিলে প্রায়ই উহা ব্যর্থ হয়", এবং পাশ্চান্ড্যের ইহকালসর্বস্থ জড়বাদের প্রভাবেই হউক অথবা অগ্র কোন কারণেই হউক, রূপরসাদিভোগের ভাব যাহাদিগের মনে একবার বন্ধমূল হইয়া গিয়াছে, ভারতের দনাতন ত্যাগাদর্শ গ্রহণপূর্বক তাহারা কখনও উহা জীবনে সম্যক্ পরিণত করিতে পারিবে না। সেইজগুই তাঁহার প্রাণে এখন ব্যাকুল-প্রার্থনার উদয় হইয়াছিল, 'মা, তোর ত্যাগী ভক্তদিগকে আনিয়াদে, যাহাদিগের সহিত প্রাণ খুলিয়া তোর কথা বলিয়া আনন্দ করিতে পারি।' অতএব দৃঢ়সংস্কারবিহীন বালকদিগের মনই ভাঁহার ভাব ও কথা সম্পূর্ণ গ্রহণপূর্বক উহাদিগের সভ্যতা উপলব্ধি

# পূর্ব্ব-পরিদৃষ্ট ভক্তগণের ঠাকুরের নিকটে আগমনারম্ভ

করিতে নি:সঙ্কোচে অগ্রসর হইবে, এ কথা ঠাকুর এখন হইতে বিশেষভাবে হৃদয়ক্ষম করিয়াছিলেন বলিলে যুক্তিবিক্লদ্ধ হইবে না।

সে যাহা হউক, কেশবপ্রমুথ ব্রান্ধণেতৃগণ ঠাকুরের অভিনব আধ্যাত্মিক ভাব যতদূর গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং উহার

ফলে তাঁহাদিগের ভিতর যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত ব্রাহ্মগণের দ্বারা হইয়াছিল, তাহা লক্ষা করিতে কলিকাতার জন-কলিকাভাবাসীর মন ঠাকরের প্রতি সাধারণের বিলম্ব হয় নাই। আবার, কেশবপ্রমুখ আকুষ্ট হওয়া: ব্যক্তিগণ যথন ব্রাহ্মত্তলীপরিচালিত সংবাদপত্ত-রাম ও মনো-সকলে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক মতের অলৌকিকত্ব এবং মোছনের আগমন ও আশ্রবাভ তাঁহার অমৃতময়ী বাণীসকলের কিছু কিছু প্রকাশ ক্রিতে লাগিলেন, তখন কলিকাতার জনসাধারণ তাঁহার প্রতি সমধিক আরুষ্ট হইয়া তাঁহার পুণ্যদর্শনলাভের জন্ম দক্ষিণেশবে উপস্থিত হইতে লাগিল। ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তদকলে ঐরপেই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, শ্রীযুত কেশবের সহিত ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাতের প্রায় চারি বৎসর পরে সন ১২৮৫ সালের, ইংরাজী ১৮৭৯ খুটাব্দের শেষভাগে শ্রীযুত বামচক্র দত্ত ও শ্রীযুত মনোমোহন মিত্র নামক ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তদ্বয় কেশব-পরিচালিত সংবাদপত্রে তাঁহার কথা পাঠ করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের পুণ্য-দর্শনলাভে ইহাদিগের জীবনে কিরূপ যুগান্তর ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এীযুত রামচন্দ্র তৎকৃত প্রীশীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের জীবনবুতান্ত'শীর্ষক পুতকে স্বয়ং প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব তাহার প্রকল্পেথ নিম্প্রোজন। এথানে সংক্ষেপে এ কথা

#### **बी** बी दायक्रक्षमी मा श्रमक

विशास क्रिक्ट कित्र (य. जेन्द्रवार्थ काम-काक्षन-छा। जन्न क्रिक्ट वन জीवनामर्भ मम्राक গ্রহণ করিতে না পারিলেও ইহারা তাঁহার প্রতি ভক্তি ও প্রদাপ্রভাবে ত্যাগের পথে অনেক দূর অপ্রসর হইয়া কুতার্থ হইয়াছিলেন। সংকর্মের অমুষ্ঠানে তঃখোপার্জ্জিত অর্থের অকাতর বায় দেখিয়াই গুহী ব্যক্তির ভক্তিবিখাসের তারতম্য অনেকাংশে নিরূপণ করিতে পারা যায়। প্রথমে গুরু এবং পরে ইটস্থানে ঠাকুরকে বসাইয়া শ্রীযুত রামচন্দ্র তাঁহাকে ও তম্ভক্তসকলকে কলিকাতার সিমলা নামক পল্লীস্থ নিজ-ভবনে পুন: পুন: আনয়ন-পূর্বক উৎসবাদিতে যেরপ অকাতরে ব্যয় করিতেন, তাহা হইতে বুঝা যাইত তাঁহার বিশ্বাদ-ভক্তি ক্রমে কত গভীরভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে কর্থনও ক্থনও বলিতেন, "রামকে এখন এত মুক্তহন্ত দেখিতেছ, যখন প্রথম আদিয়াছিল তখন এমন क्रुपण हिन रय, वनिवात नरह; धनाठ जानिरा वनिशाहिनाम, তাহাতে একদিন এক পয়সার শুক্নো এলাচ আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিয়াছিল! রামের স্বভাবের কতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে. তাহা ইহা হইতে বুঝ।"

ঠাকুর যথন আপনার জ্ঞানে রাম ও মনোমোহনকে নিজ অভয়
আশ্রায়ে চিরকালের নিমিত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথন তাঁহার
আহতুকী করুণার অধিকারী হইয়া তাঁহারা
ঠাকুরের
অহতুকী করুণার অধিকারী হইয়া তাঁহারা
ঠাকুরের
অহতুকী করুণার অধিকারী হইয়া তাঁহারা
আপনাদিগকে কতদ্ব কুতার্থস্থা জ্ঞান করিয়ারাথালচন্দ্রের
ছিলেন, তাহা বলিবার নহে। সংসারে ঐরুপ আশ্রায়
ব্য কথনও পাওয়া সম্ভব, এ কথা তাঁহাদিগের
স্বপ্রেরও অগোচর ছিল। স্বভরাং তাঁহারা যে এখন নিজ আত্মীয়-

# পূর্ব্ব-পরিদৃষ্ট ভক্তগণের ঠাকুরের নিকটে আগমনারম্ভ

কুট্ৰ বন্ধবান্ধব সকলকে উক্ত আশ্ৰয় গ্ৰহণ করাইতে প্রয়াসী হইবেন.. ইহাতে আক্ষা কি? দেখিতেও পাওয়া যায়, ঠাকুরের সহিত প্রথম দাক্ষাতের বংসরকাল মধ্যেই তাহারা নিজ নিজ আত্মীয়-পরিজনবর্গকে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার শ্রীপদপ্রান্তে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। ঐরূপে দন ১২৮৮ দালের শেষভাগ ইংরাজী ১৮৮১ খুট্টাব্দ হইতে ঠাকুরের লীলাসহচর ত্যাগী ভক্তবন্দেরা একে একে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি শ্রীরামক্রফসজ্যে স্থপরিচিত স্বামী ব্রহ্মানন্দই ঠাকুরের নিকটে প্রথম উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্প্রিজীবনে ইহার নাম শ্রীরাখালচক্র ছিল, শ্রীযুত মনোমোহনের ভগ্নীর সহিত ইনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং উক্ত বিবাহের স্বল্পকাল পরেই ঠাকুরের নাম শুনিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকঞ্চদের বলিতেন, "রাখাল আদিবার কয়েকদিন পূর্বে দেখিতেছি, মা (শ্রীশ্রীজগদমা) একটি বালককে আনিয়া সহসা আমার ক্রোডে বদাইয়া দিয়া বলিতেছেন, 'এইটি তোমার পুত্র !' —গুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম,—'দে কি ?—আমার আবার ছেলে কি ?' তিনি তাহাতে হাদিয়া বুঝাইয়া দিলেন, 'দাধারণ দংদারিভাবে ছেলে নহে, ত্যাগী মানসপুত।' তথন আশত হই। ঐ দর্শনের পরেই রাথাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বুঝিলাম এই সেই বালক।"

<sup>&</sup>gt; ত্যাগী ভন্তদের কেহ কেহ পূর্বেও আসিয়াছিলেন—'কথামূত', ১ম ভাগ, ৬ পৃঃ ; 'লীলাপ্রসক্ত—সাধকভাব', পরিশিষ্ট, ২২ পৃঃ ; 'ঐ জকভাব, পূর্বার্জ', ২৯ পৃঃ ; 'ভন্ত মনোমোহন', ৬২ পৃঃ ; ৰামী তুরীয়ানন্দের ১৯৷১৷১৭ তাং-এর পত্র ক্রইব্য ৷—প্রঃ

#### <u> এতিরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

শ্রীযুত রাখালের সম্বন্ধে অন্ত এক সময়ে ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "তথন তথন রাখালের এমন ভাব ছিল-ঠিক যেন তিন-চারি বৎসরের ছেলে। আমাকে ঠিক মাতার বাথালের ন্তায় দেখিত। থাকিত, থাকিত, সহসা দৌড়িয়া वानकश्चाव আসিয়া ক্রোডে বসিয়া পড়িত এবং মনের আনন্দে নি:দকোচে শুনপান করিত। বাড়ী ত দুরের কথা, এখান হইতে কোথাও এক পা নডিতে চাহিত না। তাহার বাপ পাছে এখানে না আসিতে দেয়, দেজত কত বলিয়া বুঝাইয়া এক একবার বাড়ীতে পাঠাইতাম। বাপ জমিদার, অগাধ পয়সা, কিন্তু বড় কুপণ ছিল; প্রথম প্রথম নানারপে চেষ্টা করিয়াছিল—যাহাতে ছেলে এথানে चात्र ना चारम: भरत यथन (मिथन, এथान धनी, विद्यान लाक मव আদে, তথন আর ছেলের আসায় আপত্তি করিত না। ছেলের জন্ত কথন কথন এথানে আদিয়াও উপস্থিত হইয়াছিল। তথন রাধালের জন্ম তাহাকে বিশেষ আদর-যত্ন করিয়া সম্ভষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম।

শ্বন্তর-বাভীর তরফ হইতে কিন্তু রাখালের এখানে আসা সম্বন্ধ কথনও আপত্তি উঠে নাই। কারণ মনোমোহনের মা, স্ত্রী, ভগ্নীরা, সকলের এখানে আসা যাওয়া ছিল। রাখাল রাখালের পত্নী আদিবার কিছুকাল পরে যেদিন মনোমোহনের মাতা রাখালের বালিকা বধ্কে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিল, দেদিন মনে হইল বধ্র সংসর্গে আমার রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হইবে না ত? —ভাবিয়া, তাহাকে কাছে আনাইয়া পা হইতে মাথার কেশ পর্যন্ত শারীরিক গঠনভন্নী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম



রাথাল স্বামী ব্রন্ধানন্দ )

# পূর্ব্ব-পরিদৃষ্ট ভক্তগণের ঠাকুরের নিকটে আগমনারম্ভ

এবং বুঝিলাম ভয়ের কারণ নাই, দেবীশক্তি, স্বামীর ধর্মপথের অন্তরায় কথনও হইবে না। তথন সন্তুষ্ট হইয়া নহবতে (শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে) বলিয়া পাঠাইলাম, টাকা দিয়া যেন পুত্রবধুর মুখ দেখে।

"আমাকে পাইলে আত্মহারা হইয়া রাখালের ভিতর যে কিরুপ বালকভাবের আবেশ হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তথন রাখালের যে-ই তাহাকে ঐরুপ দেখিত, দে-ই অবাক হইয়া বালকভাবের যাইত। আমিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষীর-ননী হানি খাওয়াইতাম, খেলা দিতাম। কত সময় কাঁথেও উঠাইয়াছি! তাহাতেও তাহার মনে বিন্দুমাত্র সক্ষোচের ভাব আসিত না! তথনি কিন্তু বলিয়াছিলাম বড় হইয়া স্ত্রীর সহিত একত্র বাস করিলে তাহার এই বালকের ভায় ভাবটি আর থাকিবে না।

"অন্তায় করিলে তাহাকে শাসনও করিতাম। একদিন কালীঘর হইতে প্রদাদী মাথম আদিলে দে ক্ষ্পিত হইয়া আপনিই উহা
লইয়া থাইয়াছিল। তাহাতে বলিয়াছিলাম, 'তুই ত ভারি লোভী,
রাধালকে এথানে আসিয়া কোথায় লোভত্যাগে যত্ন করিবি,
শাসন তাহা না হইয়া আপনি মাথম লইয়া থাইলি ?' দে
ভয়ে জডসড হইয়া গিয়াছিল ও আর কথনও ঐরপ করে নাই।

"রাথালের মনে তথন বালকের ন্যায় হিংসাও ছিল। তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আমি ভালবাদিলে সে সহ্থ করিতে পারিড না। অভিমানে তাহার মন পূর্ণ হইয়া উঠিত। রাথালের ঘনে হিংসাও ঠাকুরের ভর ভয় হইড। কারণ মা (প্রীশ্রীজগদস্বা) যাহাদের

#### **এতি**রামক্ষলীলাপ্রসঙ্গ

এখানে আনিতেছেন, তাহাদের উপর হিংসা করিয়া পাছে তাহার অকলাণ হয়।

"এখানে আদিবার প্রায় তিন বংশর পরে রাখালের শরীর অফুস্থ হওয়ায় দে বলরামের দহিত প্রীরুল্লাবনে গিয়াছিল। উহার কিছু পূর্বে দেখিয়াছিলাম, মা যেন তাহাকে এখান রাখালের ইত্তে সরাইয়া দিতেছেন। তথন ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, 'মা, ও (রাখাল) ছেলেমাফুয়, বুঝে না, তাই কখন কখন অভিমান করে, যদি তোর কাজের জন্ম ওকে এখান হইতে কিছুদিনের জন্ম সরাইয়া দিস্, তাহা হইলে ভাল জায়গায় মনের আনন্দে রাখিস্।' উহার অল্পকাল পরেই ভাহার বুল্লাবনে যাওয়া হয়।

"রন্দাবনে থাকিবার কালে রাথালের অস্থথ হইয়াছে শুনিয়া
কত ভাবনা হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কারণ ইতিপূর্বে
মা দেখাইয়াছিলেন, রাথাল সত্যসত্যই ব্রজের
রাথালের
রাথালে! যেখান হইতে যে আসিয়া শরীর ধারণ
অব্যহতায়
ঠাকুরের ভর
করিয়াছে, সেখানে যাইলে প্রায়ই তাহার পূর্বেকথা
স্থাবণ হইয়া দে শরীর ত্যাগ করে। সেইজগ্র ভয়
হইয়াছিল, পাছে শ্রীবৃন্দাবনে রাখালের শরীর য়ায়। তথন মা-র
নিকট কাতর হইয়া কত প্রার্থনা করি এবং মা অভয়দানে আখন্ত
করেন। এরপে রাখালের সম্বন্ধে মা কত কি দেখাইয়াছেন।
তাহার অনেক কথা বলিতে নিষেধ আছে।">

<sup>&</sup>gt; শ্রীযুত রাধালের সম্বন্ধে পূর্বোক্ত কথাসকল ঠাকুর একসময়ে অ্যুমাদিগের নিকট না বলিলেও পাঠকবর্গের স্থবিধার জন্ম আমরা ঐ সকল এথানে ধারাবাহিক-ভাবে সাজাইয়া দিলাম।

# পূর্ব্ব-পরিদৃষ্ট ভক্তগণের ঠাকুরের নিকটে আগমনারম্ভ

ঐরপে ঠাকুর তাঁহার প্রথমলব্ধ বালকভক্ত-সহব্দে কও সময় কত বলিয়াছেন, তাহার ইয়ন্তা নাই। মা তাঁহাকে তাহার সহব্দে যাহা দেখাইয়াছিলেন তাহা বর্ণে বর্ণে সফল হইয়াছিল। রাধালের ভবিছৎ কীবন
ব্যোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালক ধীর গন্তীর সাধক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া ক্রমে ঈশ্বরার্থে সংসারের সর্বর্ষ ত্যাগপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণসভ্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমনের তিন-চারি নরেক্রনাথের মাস পরেই পৃদ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের আগমন
নিকটে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাই এখন আমরা পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

# তৃতীয় অধ্যায়

#### নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়

বেদপ্রম্থ শাস্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ দর্ববজ্ঞ হয়েন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের এই কালের আচরণ

দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত শান্তবাক্য গ্রুবসত্য বলিয়া বৃঝিতে
দিবাভাবান্ধত
ঠাকুরের
পারা যায়। কারণ, দেখা যায়, তিনি যে এখন
মানদিক
কেবলমাত্র ব্রহ্মের সগুণ-নিগুণ উভয় ভাবের এবং
অবহার
আলোচনা
ব্যালাচনা

হইয়া সকল প্রকার সংশয় ও মলিনতার পরপারে গমনপূর্বক স্বয়ং সদানলে অবস্থান করিতেছেন, তাহা নহে; কিন্তু ভাবম্থে সর্বাদা অবস্থানপূর্বক মায়ার রাজ্যের যে গৃঢ় রহস্ত যথনই জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন তথনই তাহা জানিতে পারিতেছেন। তাহার স্বস্থান্দুষ্টিসম্পন্ন মনের সন্মুখে উহা আর নিজস্বরূপ গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। ঐরপ হইবারই কথা। কারণ, ভাবম্থ ও মায়াধীশ ঈশবের বিরাট মন—যাহাতে বিশ্বরূপ-কল্পনা কথন প্রকাশিত এবং কথন বিল্প্তভাবে অবস্থান করে—উভয় একই পদার্থ; এবং যিনি আপনার ক্ষুত্র আমিত্বের গণ্ডি অতিক্রমপূর্বক উহার সহিত একীভৃত হইয়া অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, বিরাট মনে উদিত সম্পন্ন কল্পনাই তাহার সন্মুখে প্রতিভাত হয়। উক্ত অবস্থান পৌছিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুর তাহার ভক্তদিগের আগমনের পূর্বেই নিক্ত পূর্ব্ব ক্ষমসকলের কথা

#### নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়

জানিয়া লইয়াছিলেন। বিরাট মনের কোন্ বিশেষ লীলাপ্রকাশের জক্ম তাঁহার বর্তমান শরীরধারণ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। উক্ত লীলার পুষ্টির জক্ম কডকগুলি উচ্চশ্রেণীর সাধক ব্যক্তি ঈশরেচ্ছায় জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, এ কথা জ্ঞাত হইয়াছিলেন। উহাদিগের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি সেই লীলাপ্রকাশে তাঁহাকে অল্লাধিক সহায়তা করিবেন এবং কাহারাই বা তাহার ফলভোগী মাত্র হইয়া কৃতার্থ হইবেন তাহা ব্রিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং ঐ সকল ভক্তের আগমন-কাল সন্নিকট জানিয়া তাহাদিগের নিমিত্ত- পাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। মায়ার রাজ্যের অন্তরে থাকিয়া প্রেষ্ঠিক গৃঢ় রহস্তসকল যিনি জানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে প

নিজ চিহ্নিত ভক্তদকলের আগমন-কাল সন্নিকট জানিয়া দিব্যভাবার্চ ঠাকুর এইকালে তাহাদিগের জন্ম কিরূপ আগ্রহে

হ্বরেন্দ্রের বাটিতে ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের পরম্পরকে প্রথম দর্শন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীষামী বিবেকানন্দের তাঁহার নিকটে প্রথমাগমনের কথা অন্থাবন করিয়া বিলক্ষণ ব্রিতে পারা যায়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন, ঠাকুরের নিকটে তাঁহার আগমনের প্রায় সমসমান কালে কলিকাতার সিম্লা নামক পল্লী-

নিবাসী শ্রীস্থরেন্দ্রনাথ মিত্র দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া

ঠাকুরের পূণ্যদর্শনলাভে ধন্ত হইয়াছিলেন। প্রথম দর্শনের দিন হইতেই শ্রীযুত স্বরেক্ত ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং স্বল্পকালেই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া যাইয়া আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। স্বক্ষ

#### **জীত্রীরামক্ষণলীলাপ্রস**ন্ধ

পারকের অভাব হওয়ায় স্থরেক্সনাথ ঐ দিবদে নিজ প্রতিবেশী ঐ্রুড বিশ্বনাথ দণ্ডের পূজ ঐমান্ নরেক্সনাথকে ঠাকুরের নিকটে ভজন গাহিবার জন্ম নিজালয়ে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। ঠাকুর ও তাঁহার প্রধান লীলাসহায়ক স্বামী বিবেকানন্দের পরস্পার পরস্পরকে প্রথম দর্শন করা ঐরপে সংঘটিত হইয়াছিল। তথন সন ১২৮৮ সালের হেমন্টের শেষভাগ—ইং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর হইবে; এবং অষ্টাদশবর্ষবয়ম্ব নরেক্সনাথ ঐ সালে কলিকাতা বিশ্ববিচ্ছালয়ের এফ্.এ. পরীক্ষা দিবার জন্ম প্রস্তুত হইতেছিলেন।

স্বামী ব্রস্থানন্দ বলেন, নরেন্দ্রনাথকে দেদিন দেথিবামাত্র ঠাকুর যে তাঁহার প্রতি বিশেষ আরুষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা বৃথিতে পারা

যার। কারণ প্রথমে স্থরেন্দ্রনাথকে এবং পরে
নরেন্দ্রকে
নিক্ষেণ্ডরে
বাইতে পরিচয় যভদ্র সম্ভব জানিয়া লয়েন এবং একদিবস
ঠাকুরের
আমন্ত্রণ
জন্ম অমুরোধ করেন। আবার ভজন সাল হুইলে

বয়ং যুবকের নিকট আগমনপূর্বক তাহার অক্লক্ষণসকল বিশেষ-ভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহার সহিত তুই-একটি কথা কহিয়া অবিলম্বে একদিবদ দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্ত তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের প এক্.এ. পরীকা হইয়া গেল এবং নরেন্দ্রনাথের পিতা সহরের কোন এক সম্ভান্ত ব্যক্তির ঘারা অহুক্তম্ব হইয়া তাঁহার কন্তার সহিত নিজ -পুরুবের বিবাহ দিবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনা যায়,

#### নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়

পাত্রী শ্রামবর্ণা ছিল বলিয়া তাঁহার পিতা উক্ত বিবাহে দশ সহস্র
মুদ্রা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র দত্তনরেন্দ্রের বিবাহ
প্রমুথ নরেন্দ্রনাথের আত্মীয়বর্গ তাঁহার পিতার
করিতে অসম্মতি
ও দক্ষিণেরর
প্রথম আগমন
জন্ম আশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের বিষম আপত্তিতে উক্ত বিবাহ সম্পন্ন হয়

নাই। রামচন্দ্র নরেন্দ্রনাথের পিতার সংসারে প্রতিপালিত হইয়া জমে চিকিৎসক হইয়াছিলেন এবং তাঁহার দ্বসম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। ধর্মভাবের প্রেরণা হইতেই নরেন্দ্র বিবাহ করিলেন না, একথা ব্রিতে পারিয়া তিনি তথন তাঁহাকে এক দিবদ বলিয়াছিলেন, "যদি ধর্মলাভ করিতেই তোমার যথার্থ বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমান্ধ প্রভৃতি স্থলে ঘুরিয়া না বেড়াইয়া দক্ষিণেখরে ঠাকুরের নিকটে চল।" প্রতিবেশী স্থরেন্দ্রনাথও তাঁহাকে এই সময়ে এক দিবদ তাঁহার সহিত গাড়ী করিয়া দক্ষিণেখরে যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। নরেন্দ্রনাথ উহাতে সম্মত হইয়া ছই-তিন জনবয়ন্ত সমভিব্যাহারে স্থরেন্দ্রনাথের সহিত দক্ষিণেখরে আদিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া ঐ দিবস ঠাকুরের যাহা মনে হইয়াছিল, কথাপ্রসঙ্গে তাহা তিনি একদিন সংক্ষেপে আমাদিগকে এইরূপে বলিয়াছিলেন—

"পশ্চিমের ( গঙ্গার দিকের ) দরজা দিয়া নবেন্দ্র প্রথম দিন এই ঘবে ঢুকিয়াছিল। দেখিলাম, নিজের শরীবের দিকে লক্ষ্য নাই, মাধার চুল ও বেশভূষার কোনরূপ পারিপাট্য নাই, বাহিরের কোন

# **এ** ত্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

পদার্থেই ইতর্বসাধারণের মত একটা আঁট নাই, স্বই যেন তার

আল্গা এবং চক্ষ্ দেখিয়া মনে হইল তাহার মনের
ঠাকুরের যাহা অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন সর্বাদা জ্বোর

মনে হইয়াছিল করিয়া টানিয়া রাখিয়াছে! দেখিয়া মনে হইল,
বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় এত বড় সত্ত্বগী আধার
থাকাও সন্তবে!

"মেজেতে মাত্র পাতা ছিল, বসিতে বলিলাম। যেখানে গঙ্গাজলের জালাটি রহিয়াছে তাহার নিকটেই বসিল। তাহার সঙ্গে সেদিন তৃই-চারি জন আলাপী ছোক্রাও আসিয়াছিল। ব্রিলাম, তাহাদিগের স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত—সাধারণ বিষয়ী লোকের বেমন হয়; ভোগের দিকেই দৃষ্টি।

"গান গাহিবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বাঙ্গালা গান সে তুই-চারিটি মাত্র তথন শিথিয়াছে। তাহাই গাহিতে বলিলাম, তাহাতে সে ব্রাক্ষসমাজের 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি ধরিল ও বোলআনা মনপ্রাণ ঢালিয়া ধ্যানস্থ হইয়া যেন উহা গাহিতে লাগিল—শুনিয়া আর সামলাইভে পারিলাম না, ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম।

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিবেশে বিদেশীর বেশে জম কেন অকারণে।
বিষয়পঞ্চক আর ভূতগণ,
সব তোর পর, কেহ নর আপন,
পরপ্রেমে কেন হরে অচেতন
ভূলিছ আপন জনে।

#### নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়

"পরে সে চলিয়া যাইলে, তাহাকে দেখিবার জন্ম প্রাণের
ভিতরটা চবিশে ঘণ্টা এমন ব্যাকৃল হইয়া রহিল যে, বলিবার নহে।
সময়ে সময়ে এমন যন্ত্রণা হইত যে, মনে হইত বুকের ভিতরটা
যেন কে গামছা-নিংড়াইবার মত জোর করিয়া
নরেল্রকে
দেখিবার জন্ম
নার্ভিরের পারিভাম না, ছুটিয়া বাগানের উত্তরাংশের ঝাউব্যাকৃলতা
ভলায়, যেথানে কেহ বড় একটা যায় না, যাইয়া
'প্রের তুই আয়রে, ভোকে না দেখে আর থাক্তে পার্চি না'

সভাপথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জালি চল অনুক্রণ সঙ্গেতে সম্বল লহ ভত্তিখন গোপনে অভি যতনে। লোভ মোহ আদি পথে দহাগণ. পথিকের করে সর্বন্ধ শোষণ, তাই বলি মন রেখরে প্রহরী শম দম দুই জনে। সাধুসক নামে আছে পাছধাম, গ্রান্ত হলে তথায় করিও বিশ্রাম. পথভ্ৰান্ত হলে সুধাইও পথ সে পান্তনিবাসিগণে। যদি দেও পথে ভরেরি আকার. প্রাণপণে দিও দোছাই রাজার. সে পথে রাজার প্রবল প্রভাপ শমন ডরে যার শাসনে।

#### **ন্ত্রীন্ত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

বলিয়া তাক ছাড়িয়া কাঁদিতাম! থানিকটা এইরপে কাঁদিয়া তবে আপনাকে সামলাইতে পারিতাম! ক্রমান্বয়ে ছয় মাস ঐরপ হইয়াছিল! আর সব ছেলেরা যারা এথানে আসিয়াছে, তাদের কাহারও কাহারও জন্ম কথন মন কেমন করিয়াছে, কিন্তু নরেক্রের জন্ম যেমন হইয়াছিল তাহার তুলনায় সে কিছুই নয় বলিলে চলে!"

নরেন্দ্রনাথকে প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে দেখিয়া ঠাকুরের মনে যে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার অনেকটা ঢাকিয়া যে তিনি ঐরপে আমাদিগের নিকটে বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা পরে বিশ্বস্তস্ত্রে অবগত হইয়াছি। শ্রীয়ৃত নরেন্দ্রনাথ একদিন উক্ত দিবসের কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—

গোন ত গাহিলাম, তাহার পরেই ঠাকুর সহসা উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া তাঁহার ঘরের উত্তরে যে বারাণ্ডা আছে, তথায় লইয়া যাইলেন। তথন শীতকাল, উত্তরে-হাওয়া নিবারণের ঠাকুরের ঐ জন্ম উক্ত বারাগুার থামের অন্তরালগুলি ঝাঁপ দিয়া দিবসের কথা ও ব্যবহার-সম্বন্ধে ঘেরা ছিল: স্থতরাং উহার ভিতরে ঢুকিয়া ঘরের नद्रात्मद्र विवद्र एरकाहि यक कविशा पिरम घरवर ভिতरवर वा বাহিরের কোন লোককে দেখা যাইত না। বারাণ্ডায় প্রবিষ্ট হইয়াই ঠাকুর ঘরের দরজাটি বন্ধ করায় ভাবিলাম, আমাকে বুঝি নির্জ্জনে কিছু উপদেশ দিবেন। কিন্তু যাহা বলিলেন ও করিলেন তাহা একেবারে কল্পনাতীত। সহসা আমার হাত ধরিয়া দরদরিভধারে আননাশ্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং পূর্ব্বপরিচিতের গ্রায় আমাকে পরম স্লেহে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এতদিন

পরে আদিতে হয়? আমি তোমার জন্ত কিরণে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি তাহা একবার ভাবিতে নাই ? বিষয়ী লোকের বাজে প্রদক্ষ শুনিতে শুনিতে আমার কান বলদিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে; প্রাণের কথা কাহাকেও বলিতে না পাইয়া আমার পেট ফুলিয়া রহিয়াছে!'—ইত্যাদি কত কথা বলেন ও রোদন করেন! পরক্ষণেই আবার আমার সম্মুথে কর্যোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া দেবভার মত আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলিতে লাগিলেন, 'জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নরর্কীনারায়ণ, জীবের তুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীরধারণ করিয়াছ' ইত্যাদি!

"আমি ত তাঁহার এক্লপ আচরণে একেবারে নির্ব্বাক্—স্তম্ভিত! মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এ কাহাকে দেখিতে আদিয়াছি,

এ ত একবারে উন্মাদ—না হইলে বিশ্বনাথ দত্তের নরেক্রের পুনরায় পুত্র আমি, আমাকে এই দব কথা বলে ? যাহা আদিবার প্রতিশ্রুতি

বলিয়া যাইতে লাগিলেন। পরক্ষণে আমাকে তথায় থাকিতে বলিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মাথম, মিছরি ও কতকগুলি সন্দেশ আনিয়া আমাকে স্বহস্তে থাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। আমি যত বলিতে লাগিলাম, 'আমাকে থাবারগুলি দিন। আমি সঙ্গীদের সহিত ভাগ করিয়া থাইগে,' তিনি তাহা কিছুতেই শুনিলেন না। বলিলেন, 'উহারা থাইবে এখন, তুমি খাও।' — বলিয়া সকলগুলি আমাকে থাওয়াইয়া ভবে নিরস্ত হইলেন। পরে হাত ধরিয়া বলিলেন, 'বল, তুমি শীঅ একদিন

# **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

এখানে আমার নিকটে একাকী আদিবে ?' তাঁহার ঐরপ একান্ত অন্তরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা 'আদিব' বলিলাম এবং ভাঁহার সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক সঙ্গীদিগের নিকটে উপবিষ্ট হইলাম।

"বিদিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম। দেখিলাম তাঁহার চালচলনে, কথাবার্ত্তায়, অপর সকলের সহিত

প্রথম দর্শনে
ঠাকুরের সম্বন্ধে
নরেন্সের ধারণা—
ইনি অর্জোন্মাদ কিন্তু ঈশ্বরার্থে
যথার্থ ই
সর্ক্রম্বনার্যা আচরণে উন্নাদের মত কিছুই নাই। তাঁহার সদালাপ ও ভাবসমাধি দেখিয়া মনে হইল সত্য-সত্যই ইনি ঈশ্বরার্থে সর্বস্বত্যাগী এবং যাহা বলিতেছেন তাহা স্বয়ং অন্তর্গান করিয়াছেন। 'তোমাদিগকে যেমন দেখিতেছি, তোমাদিগের সহিত যেমন কথা কহিতেছি, এইরূপে ঈশ্বরকে দেখা যায় ও তাঁহার সহিত কথা কহা যায়, কিন্তু

ঐরপ করিতে চাহে কে? লোকে স্ত্রীপুত্রের শোকে ঘটি ঘটি চক্ষের জল ফেলে, বিষয় বা টাকার জন্ম ঐরপ করে, কিন্তু ঈশ্বরকে পাইলাম না বলিয়া ঐরপ কে করে বল? তাঁহাকে পাইলাম না বলিয়া যদি ঐরপ ব্যাকুল হইয়া কেহ তাঁহাকে ডাকে তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় ভাহাকে দেখা দেন'—তাঁহার মুখে ঐ সকল কথা ভানিয়া মনে হইল তিনি অপর ধর্মপ্রচারকসকলের ন্থায়় কল্পনা বা রূপকের সহায়তা লইয়া ঐরপ বলিতেছেন না, সত্যসত্যই সর্কাষ্ণ ত্যাগ করিয়া এবং সম্পূর্ণ মনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন। তথন তাঁহার ইতিপূর্কোর আচরণের সহিত ঐ সকল কথার সামঞ্জন্ম করিতে যাইয়া এবারক্রম্বি-

প্রমুখ ইংরাজ দার্শনিকগণ তাঁহাদিগের গ্রন্থমধ্যে যে সকল অর্জোন্নাদের (monomaniae) উল্লেখ করিয়াছেন, দেই সকল দৃষ্টাস্ত মনে উদিত হইল এবং দৃচ্নিশ্চম করিলাম ইনিও এরপ হইয়াছেন। এরপ নিশ্চম করিয়াও কিন্তু ইহার ঈথরার্থে অন্তুভ ত্যাগের মহিমা ভূলিতে পারিলাম না। নির্কাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, উন্মাদ হইলেও ঈশরের জন্ম এরপ ত্যাগ জগতে বিরল ব্যক্তিই করিতে সক্ষম; উন্মাদ হইলেও এ ব্যক্তি মহাপবিত্র, মহাত্যাগী এবং এ জন্ম মানবহাদমের শ্রাদ্ধা, পূজা ও সম্মান পাইবার যথার্থ অধিকারী! এরপ ভাবিতে ভাবিতে সেদিন তাঁহার চরণবন্দনা ও তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্বক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।"

যাহাকে দেখিয়াই ঠাকুরের মনে ঐরপ অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাবের উদয়
হইয়াছিল তাহার পূর্ব্বকথা পাঠকের জানিবার স্বতঃই কৌতূহল
হইবে, এজন্য আমরা এখন সংক্ষেপে উহার আলোচনায় প্রার্ত্ত হইতেচি।

শ্রীযুত নরেন্দ্র তথন কেবলমাত্র বিভার্জনে এবং সঙ্গীতশিক্ষায় কাল্যাপন করিতেছিলেন না—কিন্ধ ধর্মভাবের তীত্র প্রেরণায়

অথও বৃদ্ধচর্য্যপালনে ও কঠোর তপস্থায় নিযুক্ত নরেক্রের এই কালের ধর্মাসুঠান অথবা কম্বলম্যায় রাত্তিযাপন করিতেছিলেন। তাহার পিত্তালয়ের সঞ্জিকটে তদীয় মাতামন্ত্রীর

একথানি ভাড়াটিয়া বাটী ছিল; প্রবেশিকা পরীক্ষার পর হইডে উহার বহির্ভাগের দ্বিভলের একটি ঘরেই ভিনি প্রধানতঃ বাস

### . এতি বামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

করিতেন। যখন কোন কারণে সেখানে থাকার অস্থ্রিধা হইত তথন উক্ত বাটীর নিকটে একথানি ঘর ভাড়া করিয়া আত্মীয়ম্বন্ধন ও পরিবারবর্গ হইতে দ্রে পৃথগ্ভাবে অবস্থানপূর্ব্ধক তিনি নিজ উদ্দেশ্যশাধনে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার সদাশয় পিতা ও বাটীর অক্যান্য সকলে জানিত, বাটীতে বহুপরিবারের নানা গগুলোলে পাঠাভ্যাসের স্থ্রিধা হয় না বলিয়াই তিনি পৃথক্ অবস্থান করেন।

শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ তথন ব্রাহ্মসমাঙ্গেও গমনাগমন করিতেছিলেন এবং নিরাকার দণ্ডণ-ব্রন্থের অন্তিত্বে বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার ধ্যানে অনেক কাল অতিবাহিত করিতেন। তর্কযুক্তিরাহ্মসমাঞ্জে সহায়ে নিরাকার ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠামাত্র করিয়াই তিনি ইতরসাধারণের ক্যায় সম্ভুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। পূর্ব্ব পুণ্যসংস্কারসমূহের প্রেরণায় তাঁহার প্রাণ তাঁহাকে নিরস্তর বলিতেছিল—খদি ভগবান সত্যসত্যই থাকেন তাহা হইলে মানব-হৃদয়ের ব্যাকৃল আহ্বানে তিনি কথন নিজ্মরূপ গোপন করিয়া রাথিবেন না, তাঁহাকে লাভ করিবার পথ তিনি নিশ্চয়ই করিয়া রাথিয়াছেন এবং তাঁহাকে লাভ করা ভিন্ন অন্ত উদ্দেশ্তে জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদিগের শ্বরণ আছে একসময়ে তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—

"যৌবনে পদার্পণ করিয়া পর্যান্ত প্রতিরাত্তে শয়ন করিলেই
তুইটি কল্পনা আমার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিত। একটিতে
দেখিতাম যেন আমার অশেষ ধনজন সম্পদ ঐশ্বর্যাদি লাভ
হইয়াছে, সংসারে ষাহাদের বড় লোক বলে তাহাদিগের শীর্ষস্থানে

যেন আরু হইয়া রহিয়াছি, মনে হইত ঐরপ হইবার শক্তি আমাতে সত্যসত্যই রহিয়াছে। আবার পরক্ষণে দেখিতাম, আমি যেন পৃথিবীর সর্বান্ধ ত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বেচ্ছায়

ন্যেন্দ্রের অন্ত্রত নির্ভরপূর্ব্যক কৌপীনধারণ, যদৃচ্ছালব্ধ ভোজন এবং কলনাম্বর বৃক্ষভলে রাত্রিযাপন করিয়া কাল কাটাইডেছি।

মনে হইত ইচ্ছা করিলে আমি ঐভাবে ঋবিম্নিদের গ্রায় জীবনযাপনে সমর্থ। ঐরপে ছই প্রকারে জীবন নিয়মিত করিবার
ছবি কল্পনায় উদিত হইয়া পরিশেষে শেষোক্তটিই হাদয় অধিকার
করিয়া বসিত। ভাবিতাম ঐরপেই মানব পরমানন্দ লাভ করিতে
পারে, আমি ঐরপই করিব। তখন ঐপ্রকার জীবনের হুখ
ভাবিতে ভাবিতে ঈখরচিস্তায় মন নিম্য় হুইত এবং ঘুমাইয়া
পড়িতাম। আশ্চর্যোর বিষয় প্রতাহ অনেক দিন পর্যান্ত ঐরপ
হইয়াছিল।"

ধ্যানকেই নরেজনাথ ঈশ্বরলাভের একমাত্র প্রশস্ত পথরূপে এই বয়সেই স্বতঃ ধারণা করিয়াছিলেন। উহা তাঁহার পূর্বসংস্থারজ

জ্ঞান বলিয়া বেশ ব্ঝা যায়। তাঁহার বয়স যথন
নরেক্রের চারি-পাঁচ বংসর হইবে তথন সীতারাম, মহাদেব
বাভাবিক
ধ্যানামুরাগ
হইতে ক্রেয় করিয়া আনয়নপূর্বক পুস্পাভরণে সজ্জিত

করিয়া উহাদিগের সম্মুখে ধ্যানের ভানে চক্ষ্ মুদ্রিত করিয়া নিম্পন্দ-ভাবে বসিয়া থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে চাহিয়া দেখিতেন, ইতিমধ্যে তাঁহার মাথায় স্থদীর্ঘ জটা লম্বিত হইয়া বৃক্ষাদির মুদের গ্রায় মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল কি না—কারণ বাটার বৃক্ষা

# <u>শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

স্ত্রীলোকদিগের নিকটে তিনি প্রবণ করিয়াছিলেন, ধ্যান করিতে করিতে মুনিঋষিদের মাথায় জটা হয় এবং উহা ঐপ্রকারে মাটির ভিতর নামিয়া যায়। তাঁহার পুজনীয়া মাতা বলিতেন, ঐ সময়ে এক দিবদ নরেন্দ্রনাথ হরি নামক এক প্রতিবেশী বালকের সহিত দকলের অজ্ঞাতে বাটীর এক নিভত প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া এত অধিককাল ঐক্লপ ধাানের ভানে বসিয়াছিলেন যে, সকলে বালকের অম্বেষণে চারিদিকে ধাবিত হইয়াছিল এবং ভাবিয়াছিল পথ হারাইয়া বালক কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পরে বাটীর ঐ অংশ অর্গলবদ্ধ দেখিয়া একজন উহা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া দেখে— বালক তথন নিম্পন্দভাবে বসিয়া রহিয়াছে। বাল্য-কল্পনা হইলেও উহা হইতে বুঝা যায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কিরূপ অন্তক্ত সংস্কার লইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে তাঁহার আত্মীয়বর্গের প্রায় কেহই জানিতেন না যে, তিনি নিত্য ধ্যানাভ্যাস করিয়া থাকেন। কারণ রাত্রিতে সকলে শয়ন করিবার পরে গৃহ অর্গলবদ্ধ করিয়া তিনি ধ্যান করিতে বসিতেন এবং কথন কথন উহাতে এতদুর নিমগ্ন হইতেন যে, সমস্ত রাত্রি অভিবাহিত হইবার পরে তাঁহার ঐ বিষয়ের জ্ঞান হইত।

এইকালের কিছু পূর্ব্বের একটি ঘটনায় শ্রীযুত নরেন্দ্রের ধ্যান
মহিবিদেবেশ্রনাথের উপদেশে
ক অত্মবাগরুছি
পৃজ্যপাদ আচার্য্য মহর্বি দেবেন্দ্রনাথের সহিত
সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মহর্বি যুবকগণকে সেদিন সাদরে

নিকটে বসাইয়া অনেক সত্পদেশ প্রদানপূর্বক নিত্য ঈশবের ধ্যানাভ্যাস করিতে অন্ধরোধ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ্কে লক্ষ্য করিয়া তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, তোমাতে যোগীর লক্ষণসকল প্রকাশিত রহিয়াছে, তুমি ধ্যানাভ্যাস করিলে যোগশাস্থানির্দিষ্ট ফলসকল শীদ্রই প্রত্যক্ষ করিবে। মহর্ষির পুণ্য চরিত্রের জন্ম নরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতি পূর্ব হইতেই শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, স্কুরাং তাঁহার প্রক্রপ কথায় তিনি যে এখন হইতে ধ্যানাভ্যাসে অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাল্যকাল হইতেই নানাবিষয়ে নরেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইত। পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করিবার পূর্বেতিনি মৃশ্ববোধ-ব্যাকরণের সমগ্র স্থাত্তালি আবুত্তি করিতে নৱেন্দ্রের পারিতেন। এক বৃদ্ধ আত্মীয় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে বহুনুথী প্রতিভা তাহাকে ক্রোড়ে বদাইয়া পিতৃপুরুষের নামাবলী. **एनवरमवीरक्षाज्ञमम् अवः উक्त वााक्वरणव एक श्रीम मिथा है बाह्रियन।** ছয় বংসর বয়সকালে তিনি রামায়ণের সমগ্র পালা কণ্ঠস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং পাড়ার কোন স্থানে রামায়ণ-গান হইতেছে শুনিলেই তথায় উপস্থিত হইতেন। শুনা যায় তাঁহার বাটীর নিকটে এক স্থলে এক রামায়ণ-গায়ক এক দিবদ পালাবিশেষ গাহিতে গাহিতে উহার কোন অংশ স্থরণ করিতে পারিতেছিল না, নরেন্দ্র-नाथ जाशांक উश ज्यक्षां विद्या विद्या विद्या जाशांक निकृष्ठे वित्यव সমাদর ও কিছু মিষ্টার লাভ করিয়াছিলেন। রামায়ণ শুনিতে উপস্থিত হইয়া নরেজনাথ তথন মধ্যে মধ্যে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেন, শ্রীরামচন্দ্রের দাস মহাবীর হত্নমান্ তাহার প্রতিশ্রুতি মত

#### **শ্রিপ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

গান শুনিতে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন কি না। শ্রুতিধরের স্থায় নরেন্দ্রনাথের প্রবল স্মৃতিশক্তির বিকাশ ছিল। কোন বিষয় একবার শুনিলেই উহা তাঁহার আয়ত্ত হইয়া যাইত। আবার ঐরপে একবার কোন বিষয় আয়ত্ত হইলে তাঁহার মৃতি হইতে উহা কথনও অপ্সারিত হইত না। সেজ্ঞ শৈশ্ব হইতেই তাঁহার পাঠাভ্যাসের রীতি ইতরসাধারণ বালকের ভায় ছিল না। বাল্যে বিভালয়ে ভর্ত্তি হুটবার পরে দৈনিক পাঠাভাাস করাইয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বলিতেন. "তিনি বাটীতে আসিলে আমি ইংরাজী, বাঙ্গালা পাঠ্যপুন্তকগুলি তাঁহার নিকটে আনয়ন করিয়া কোন পুস্তকের কোথা হইতে কতদুর প্রযান্ত দে দিন আয়ত্ত ক্রিতে হইবে তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া যদচ্ছা শয়ন বা উপবেশন করিয়া থাকি তাম। মান্তার মহাশয় যেন নিজে পাঠাভ্যাস করিতেছেন এইরপভাবে পুস্তকগুলির ঐ সকল शास्त्र वानान, উচ্চারণ ও অর্থাদি তুই-তিন বার আবৃত্তি করিয়া চলিয়া যাইতেন। উহাতেই ঐ সকল আমার আয়ত্ত হইয়া যাইত।" বড় হইয়া তিনি পরীক্ষার চুই-তিন মাদ মাত্র থাকিবার কালে নির্দিষ্ট পাঠাপুস্তকদকল আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিতেন; অক্য সময়ে আপন অভিক্রচি মত অন্ত পুস্তকসকল পড়িয়া কাল কাটাইতেন। এরপে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্বে তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালার সমগ্র দাহিতা ও অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। ঐরপ করিবার ফলে কিন্তু পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহাকে কথন কথন অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইত। আমাদিগের স্মরণ আছে. একদিন তিনি পূর্ব্বোক্ত কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন

"প্রবেশিকা পরীক্ষার আরম্ভের তুই-তিন দিন মাত্র থাকিতে দেখি জ্যামিতি কিছুমাত্র আয়ন্ত হয় নাই; তথন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া উহা পাঠ করিতে লাগিলাম এবং চব্বিশ ঘণ্টায় উহার চারিথানি পুস্তক আয়ন্ত করিয়া পরীক্ষা দিয়া আদিলাম!" ঈশবেচ্ছায় তিনি দৃঢ় শরীর ও অপূর্ব্ব মেধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই ঐরপ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা বলা বাছল্য।

অন্ত পুত্তকসকল পড়িয়া নরেন্দ্রনাথ কাল কাটাইতেন শুনিয়া কেছ যেন মনে না করেন, তিনি নভেল-নাটকাদি পডিয়াই সময় নষ্ট করিতেন। এক এক সময়ে এক এক বিষয়ের পুস্তকপাঠে তাঁহার একটা প্রবল আগ্রহ আদিয়া উপস্থিত হইত। তথন নরেন্দ্রের ঐ বিষয়ক যত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেন, সকল পড়িবার ঝেঁ।ক আয়ত করিয়া লইতেন। যেমন ১৮৭৯ খুটাবেদ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার বৎসরের আরম্ভ হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাসসমূহ পড়িবার জাঁহার বিশেষ আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল এবং মার্শম্যান, এলফিনষ্টোন-প্রমুখ ঐতিহাদিকগণের গ্রন্থদকল পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন,-এফ.এ. পড়িবার কালে স্থায়শাস্ত্রের যত প্রকারের ইংরাজী গ্রন্থ ছিল যথা, হোয়েটলি, জেভন্দ, মিল-প্রমুখ গ্রন্থকারগণের পুস্তকদকল একে একে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বি এ, পডিবার কালে ইংলণ্ডের ও ইউরোপের সকল প্রদেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাদ ও ইংরাজী দর্শনশাত্রদমূহ আয়ত্ত করিবার তাঁহার একাস্ত বাসনা হইয়াছিল—এইরূপ সর্বত বুঝিতে হইবে।

এইরপে বছ গ্রন্থপাঠের ফলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার কাল

#### **ত্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

হইয়ছিল। তিনি বলিতেন, "এখন হইডে কোন কর্মা পাঠ করিবের শক্তি পাঠ করিতে বদিলে উহার প্রতি ছত্ত্ব পর পর পড়িয়ার শক্তি পাঠ করিতে বদিলে উহার প্রতি ছত্ত্ব পর পর পড়িয়ার গ্রন্থিক পার্যার প্রথম ও শেষ ছত্ত্ব পাঠ করিলেই উহার ভিতর কি বলা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিভাম। ক্রমে ঐ শক্তি পরিণত হইয়া প্রতি প্যারাও আর পড়িয়াই ব্ঝিয়া ফেলিতাম; আবার প্তকের যেখানে গ্রন্থকার কোন বিষয় তর্ক-যুক্তির ঘারা বুঝাইতেছেন দেখানে প্রমাণ-প্রয়োগের ঘারা যুক্তিবিশেষ ব্ঝাইতে যদি চারি-পাঁচ বা ততোধিক পৃষ্ঠা লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে উক্তিয় প্রারম্ভ মাত্র পড়িয়াই ঐ পৃষ্ঠাদকল বুঝিতে পারিতাম।"

বছ পাঠ ও গভীর চিন্তার ফলে শ্রীযুত নরেন্দ্র এই কালে বিষম্ব তর্কপ্রিয় হইয়া উঠিয়ছিলেন। কিন্তু তিনি মিথ্যা তর্ক কথন করিতেন না, মনে জ্ঞানে যাহা সত্য বলিয়া নরেন্দ্রের তর্কশক্তি ব্রিতেন তর্কের দ্বারা সর্ব্বের তাহারই সমর্থন করিতেন। কিন্তু তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহার বিপরীত কোনপ্রকার ভাব বা মত কেহ তাঁহার সমক্ষেপ্রকাশ করিলে তিনি চুপ করিয়া উহা কথনও শুনিয়া যাইতে পারিতেন না। কঠোর যুক্তি ও প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষের মত খণ্ডন করিয়া বাদীকে নিরন্ত করিতেন। বিরল ব্যক্তিই তাঁহার যুক্তিস্কলের নিকট মন্তক অবনত করিত না। আবার ভর্কে পরাজিত হইয়া অনেকে যে তাঁহাকে স্কনয়নে দেখিত না, এ

কথা বলা বাছল্য। তর্ককালে বাদীর তুই-চারিটি কথা শুনিয়াই তিনি ব্ঝিতে পারিতেন, দে কিরপ যুক্তিদহায়ে নিজ্প পক্ষ দমর্থন করিবে এবং উহার উত্তর জাঁহার মনে পূর্ব্ধ হইতেই যোগাইয়া থাকিত। তর্ককালে বাদীকে নির্ম্ভ করিতে ঐরপ তীক্ষু যুক্তি-প্রয়োগ তাঁহার মনে কিরপে উদিত হয় এই কথা জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে কয়টা নৃতন চিন্তাই বা আছে! দেই কয়টা জানা থাকিলে এবং তাহাদিগের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে কয়টা যুক্তি এপগাস্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, দেই কয়টা আয়ন্ত থাকিলে বাদীকে ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দিবার প্রয়োজন থাকে না। কারণ বাদী যে কথা যেভাবেই সমর্থন করুক না, উহা ঐ সকলের মধ্যে পড়িবেই পড়িবে। জ্বগৎকে কোন বিষয়ে নৃতন ভাব ও চিন্তা প্রদান করিতে সমর্থ এমন ব্যক্তি বিরল জয়গ্রহণ করেন।"

স্তীক্ষ বৃদ্ধি, অদৃষ্টপূর্ব্ব মেধা ও গভীর চিস্তাশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ সকল বিষয় স্বল্লকালে
আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। সেজলু পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার স্বচ্ছল বিহার
ও বয়শুবর্গের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিবার অবকাশের অভাব
হইত না। লোকে তাঁহাকে ঐরপে অনেককাল কাটাইতে দেখিয়া
ভাবিত, তাঁহার লেখা-পড়ায় আদৌ মন নাই। ইতরসাধারণ
অনেক বালক তাঁহার দেখাদেখি আমোদ-প্রমোদে কাল কাটাইতে
যাইয়া কখন কখন আপনাদিগের পাঠাভ্যানের ক্ষতি করিয়া বসিত।

জ্ঞানার্জ্জনের ফ্রায় ব্যায়াম-অভ্যাসেও নরেন্দ্রনাথের বাল্যকাল হইতে অশেষ অফুরাগ ছিল। পিতা তাঁহাকে শৈশবে একটি ঘোটক কিনিয়া দিয়াছিলেন। ফলে বয়োবৃদ্ধির সহিত তিনি অখচালনায়

# **এতি**রামক্ষণীলাপ্রসঙ্গ

হাদক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন জিম্মাষ্টিক, কুন্ডি, মূলারহেলন,

যষ্টিক্রীড়া, অদিচালনা, সম্ভরণ প্রভৃতি যে-সকল जा उत्मव বিদ্যা শারীরিক বলের ও শক্তিপ্রয়োগকৌশলের বাায়াম-অভাাসে উৎকর্ষসাধন করে, প্রায় সেই সকলেই তিনি অফুরাগ

অল্পবিন্তর পারদর্শী হইয়াছিলেন। শ্রীযুত নব-গোপাল মিত্র-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলায় তথন তথন পূর্ব্বোক্ত বিভাদকলে প্রতিদ্বন্দীদিগের পারদর্শিতার পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক পারিতোষিক প্রদান করা হইত। আমরা শুনিয়াছি, নরেন্দ্রনাথ কখন কখন উক্ত

পরীক্ষা-প্রদানেও অগ্রসর হইয়াছিলেন।

वामाकाम हहेरू नारतस्मनारथत कीवान व्यक्तश्री उ अभीम -সাহসের পরিচয় পাওয়া যাইত। ছাত্রজীবনে এবং পরে তাঁহাকে দলপতি ও নেতৃত্বপদে আর্ঢ় করাইতে ঐ গুণদ্বয় বিশেষ সহায়তা কবিয়াছিল। সাত-আট বৎসর বয়সকালে একদিন বয়শুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া কলিকাভার দক্ষিণে মেটেবুরুক নামক স্থলে লক্ষ্ণে প্রদেশের ভৃতপূর্ব্ব নবাব ওয়াজিদ আলি বহুত্যপ্রীজি माट्टरवत পশুगाना-मन्पर्यत गमन कतियाहितन।

ও সাহস

বালকগণ আপনাদিগের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া চাঁদপাল

্ঘাট হইতে একথানি টাপুরে ডিক্সী যাতায়াতের জন্ম ভাড়া করিয়া-ছিল। ফিরিবার কালে তাহাদিগের একজন অস্কম্থ হইয়া নৌকা-মধ্যে বমন করিয়া ফেলিল। মুদলমান মাঝি তাহাতে বিশেষ অসম্ভষ্ট হইয়া চাঁদপাল ঘাটে নৌকা লাগাইবার পরে তাহাদিগকে বলিল, নৌকা পরিষ্কার করিয়া না দিলে তাহাদিগের কাহাকেও -নামিতে দিবে না। বালকেরা ভাষাকে অপরের ছারা উহা পরিষ্কার

করাইয়া লইতে বলিয়া উহার নিমিত্ত পারিশ্রমিক প্রদান করিতে চাহিলেও দে উহাতে সম্মত হইল না। তথন বচসা উপস্থিত হইয়া ক্রমে উভয় পকে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হওয়ায়, ঘাটে যত নৌকার মাঝি ছিল সকলে মিলিত হইয়া বালকদিগকে প্রহার করিতে উত্তত হইল। বালকগণ উহাতে কিংকর্ত্ব্যবিষ্ট হইয়া পডिल। नारतस्त्रनाथ ভाटामिरागत मधा मर्वरात्मका वयःकनिष्ठे ছিলেন। মাঝিদিগের সহিত বচসার গোলযোগে তিনি পাশ কাটাইয়া নৌকা হইতে নামিয়া পডিলেন। নিতান্ত বালক দেখিয়া মাঝিরা তাঁহার ঐ কার্য্যে বাধা দিল না। তীরে দাঁডাইয়া ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইতেছে দেখিয়া তিনি এখন বয়স্থবর্গকে রক্ষা করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, তুইজন ইংরাজ দৈনিকপুরুষ ময়দানে বায়ুদেবনের জন্ম অনতিদুরে রাস্তা দিয়া গমন করিতেছেন। নরেক্রনাথ জ্রুতপদে তাঁহাদিগের নিকট গমন ও অভিবাদনপুৰ্বক তাঁহাদিগের হন্তধারণ করিলেন এবং ইংরাজী ভাষায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ হইলেও, হুই-চারিটি কথায় ও ইঞ্চিতে তাঁহাদিগকে ব্যাপার্টা যথাসম্ভব বুঝাইতে বুঝাইতে ঘটনাস্থলে লইয়া যাইবার জন্ম আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রিয়দর্শন অল্পবয়স্ক বালকের ঐরপ কার্যো দদাশয় দৈনিকদ্বয়ের হাদয় মুগ্ধ হইল। তাঁহারা অবিলম্বে নৌকাপার্যে উপস্থিত হইয়া সমন্ত কথা বৃঝিতে পারিলেন এবং হস্তস্থিত বেত্র উঠাইয়া বালকদিগকে ছাড়িয়া দিবার क्या माजिएक जाएमम कविएलन। পण्टेरनेव रंगावा एमथिया माजिता ভয়ে যে যাহার নৌকায় সরিয়া পড়িল এবং নরেজনাথের বয়স্তবর্গও অব্যাহতি পাইল। নরেন্দ্রনাথের ব্যবহারে দৈনিক্ষয় দেদিন তাঁহার

# শী শীরামকৃষ্ণলীলাপ্রস**ক্ত**

উপর প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত তাঁহাকে থিয়েটার দেখিতে যাইতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নরেক্রনাথ উহাতে সম্মত না হইয়া ক্লভজ্ঞতাপূর্ণ-হাদয়ে ধন্মবাদ প্রদানপূর্বক তাঁহাদিগের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাল্যজীবনের অক্সান্ত ঘটনাও নরেন্দ্রনাথের অশেষ সাহসের পরিচয় প্রদান করে। ঐরপ তুই-একটির এখানে উল্লেখ করা প্রসঙ্গ-বিরুদ্ধ হইবে না। ভৃতপূর্ব্ব ভারত-সমাট্

কৌশলে সপ্তম এড্ওয়ার্ড যে বংসর 'প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্'-'সিরাপিস' নামক রণতরী-দর্শনের

অনুজ্ঞালাভ নবেজ্রনাথের বয়্ল:ক্রম দশ-বার বৎসর ছিল। রটিশ-রাজের 'সিরাপিস' নামক একথানি বৃহৎ রণতরী ঐ

সময়ে কলিকাভায় আদিয়াছিল এবং আদেশপত্র গ্রহণপূর্ব্বক কলিকাভার বহু ব্যক্তি ঐ তরীর অভ্যন্তর দেখিতে গিয়াছিল। বালক নরেন্দ্রনাথ বয়স্থবর্গের সহিত উহা দেখিতে অভিলাষী হইয়া আদেশপত্র পাইবার আশায় একথানি আবেদন লিথিয়া চৌরলীর আফিনগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বাররক্ষক বিশেষ বিশেষ গণ্যমান্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্ত কোন আবেদনকারীকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। তথন অনতিদ্রে দণ্ডায়মান হইয়া সাহেবের সহিত দেখা করিবার উপায় চিস্তা করিতে করিতে তিনি, যাঁহারা ভিতরে যাইয়া আদেশপত্র লইয়া ফিরিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত আফিসের ত্রিভলের এক বারাগ্রায় গমন করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ ব্রিলেন, ঐখানেই ব্রি সাহেব আবেদন গ্রহণপূর্ব্বক আদেশপত্র দিতেছেন।

তথন ঐস্থানে গমন করিবার অন্ত কোন পথ আছে কি না অমুসন্ধান করিতে করিতে তিনি দেখিতে পাইলেন, উক্ত বারাণ্ডার পশ্চাতের ঘরে সাহেবের পরিচারকদিগের বাইবার জন্ত বাটীর অন্তদিকে এক-পার্শ্বে একটি অপ্রশস্ত লোহময় সোপান রহিয়াছে। কেহ দেখিতে পাইলে লাঞ্ছিত হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়াও তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া তদবলম্বনে ত্রিতলে উঠিয়া যাইলেন এবং সাহেবের গৃহের ভিতর দিয়া বারাণ্ডায় প্রবেশপূর্কক দেখিলেন, সাহেবের চারিদিকে আবেদনকারীরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং সাহেব সন্মুখস্থ টেবিলে মাথা হেঁট করিয়া ক্রমাগত আদেশপত্রসকলে সহি করিয়া যাইতেছেন। তিনি তথন সকলের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন এবং যথাকালে আদেশপত্র পাইয়া সাহেবকে অভিবাদন করিয়া অন্ত সকলের ভায় সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া আফিসের বাহিরে চলিয়া আদিলেন।

শিমলা-পল্লীর বালকদিগকে ব্যায়ামশিক্ষা দিবার জন্ম তথন কর্ণওয়ালিস্ ষ্টাটের উপরে একটি জিম্ন্যাষ্টিকের আখড়া ছিল।

আথড়ার ট্রাপিন্স প্র থাটাইবার কালে বিজ্ঞাট প

হিন্দুমেলা-প্রবর্ত্তক শ্রীযুত নবগোপাল মিঅই উহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাটীর অতি সন্নিকটে থাকায় নরেন্দ্রনাথ বয়শুবর্গের সহিত ঐ স্থানে নিত্য

আগমনপূর্বক ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন। পাড়ার লোক নবগোপাল বাবুর সহিত পূর্বে হইতে পরিচয় থাকায় তাঁহা-দিগের উপরেই তিনি আখড়ার কার্য্যভার প্রদান করিয়াছিলেন। আখড়ায় একদিন ট্রাপিজ (দোল্না) খাটাইবার জন্ম বালকেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও উহার গুরুভার দারুময় ফ্রেম থাড়া করিতে

# <u>শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

পারিতেছিল না। বালকদিগের ঐ কার্য্য দেখিতে রাস্তায় লোকের ভিড় হইয়াছিল; কিন্তু কেহই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেছিল না। জনতার মধ্যে একজন বলবান ইংরাজ 'দেলার'-কে দণ্ডায়মান দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ সাহায্য করিবার জন্য তাহাকে অমুরোধ করিলেন। দেও তাহাতে দানন্দে দমত হইয়া বালক-দিগের সহিত যোগদান করিল। তথন দড়ি বাঁধিয়া বালকেরা ট্রাপিজের শীর্ষদেশ টানিয়া উত্তোলন করিতে লাগিল এবং সাহেব পদঘ্য গর্তমধ্যে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট করাইতে সহায়তা করিতে লাগিল। এরপে কার্যা বেশ অগ্রদর হইতেছে, এমন সময় দড়ি ছিঁড়িয়া ট্রাপিজের দাক্ষময় শরীর পুনরায় ভূতলশায়ী হইল এবং উহার এক পদ সহসা উঠিয়া পড়ায় সাহেবের কপালে বিষম আঘাত লাগিয়া সে প্রায় সংজ্ঞাশূত হইয়া পড়িয়া গেল। সাহেবকে অচৈতত্ত ও তাহার ক্ষতস্থান হইতে অনুর্গল কৃধিরস্রাব হইতেছে দেখিয়া সকলে তাহাকে মৃত স্থির করিয়া পুলিস-হান্ধামার ভয়ে যে य मिरक भारतिन भनामन करिन। त्करन नरतस्त्रनाथ ७ छांशाय তুই-এক জন বিশেষ ঘনিষ্ঠ দলী মাত্রই ঘটনাস্থলে উপস্থিত थाकिया विश्रम इटेंट्ड উদ্ধারের উপায়-উদ্ভাবনে মনোনিবেশ क्रिलन। नरतक्रनाथ निरक्षत्र वश्च हिन्न ও আর্জ ক্রিয়া সাহেবের ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া দিলেন এবং তাহার মুখে জ্লাসেচন ও ব্যঙ্গন করিয়া তাহার চৈতশ্রদম্পাদনে যত্ন করিতে লাগিলেন। অনস্তর দাহেবের চৈতত্ত হইলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া সমুখস্থ 'ট্রেনিং একাডেমি' নামক ফুলগুহের অভ্যস্তরে লইয়া যাইয়া শয়ন করাইয়া, নবগোপালবাবুকে শীঘ্র একজন ডাক্তার লইয়া আসিবার নিমিত্ত

সংবাদ প্রেরিত হইল। ডাক্তার আসিলেন এবং পরীক্ষা করিয়া বলিলেন আঘাত সাংঘাতিক নহে, এক সপ্তাহের শুক্রায় সাহেব আরোগ্য হইবে। নরেন্দ্রনাথের শুক্রায়ায় এবং ঔষধ ও পথ্যাদির সহায়ে সাহেব ঐ কালের মধ্যেই স্কৃষ্থ হইল। তথন পল্লীর কয়েকজন সন্ত্রাস্ত ব্যক্তির নিকটে চাঁদা সংগ্রহপূর্বক সাহেবকে কিঞ্চিৎ পাথেয় দিয়া নরেন্দ্রনাথ বিদায় করিলেন। ঐরপ বিপদে পড়িয়া অবিচলিত থাকা সম্বন্ধে অনেকগুলি ঘটনা আমরা নরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে শ্রবণ করিয়াছি।

বাল্যকাল হইতেই প্রীযুত নরেন্দ্র সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। যৌবনে
পদার্পণ করিয়া তাঁহার উক্ত নিষ্ঠা বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি
বলিতেন, "মিথা৷ কথা হইবে বলিয়া ছেলেদের
নরেন্দ্রের
কথনও জুজুর ভয় দেখাই নাই, এবং বাটীতে কেহ
ঐরপ করিতেছে দেখিলে তাহাকে বিষম তিরস্কার
করিতাম। ইংরাজি পড়িয়া এবং ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের ফলে
বাচনিক স্তানিষ্ঠা তথন এতদুর বাড়িয়া গিয়াছিল।"

স্থৃদ্দ শরীর, স্থতীক্ষ বৃদ্ধি এবং অভ্যুত মেধা ও পবিত্রতা লইয়া
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে নিয়ত সদানন্দে থাকিতে
দেখা যাইত। ব্যায়াম, সঙ্গীত, বাছ ও নৃত্যশিক্ষা,
নির্দ্দোব
আনন্দপ্রিয়তা
সর্কবিধ ব্যাপারেই তিনি নিঃস্কোচে অগ্রসর
হইতেন। বাহিরের লোকে তাঁহার ঐরপ আনন্দের কারণ বৃথিতে
না পারিয়া অনেক সময়ে তাঁহার চরিত্রে দোষকল্পনা করিয়া বসিত।
ডেজ্বী নরেন্দ্রনাথ কিন্ধ লোকের প্রশংসা বা নিন্দায় কথনও

# **ত্রীত্রী**রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

ল্রক্ষেপ করিতেন না। লোকের অযথা নিন্দাবাদকে অপ্রমাণিত করিতে তাঁহার গর্বিত হৃদয় কথনও নিজ মন্তক নত করিত না।

দরিদ্রের প্রতি দয়া করা নরেন্দ্রনাথের আজীবন স্বভাবদিদ্ধ ছিল। তাঁহার শৈশবকালে বাটীতে ভিক্কুক আদিয়া বস্তু, তৈজসাদি যাহা চাহিত, তিনি তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়া দরিদ্রের প্রতি নরেন্দ্রনাথের দয়া বালককে তিরস্কার করিভেন এবং ভিক্কুককে পয়সা

দিয়া ঐসকল ছাড়াইয়া লইতেন। কয়েকবার ঐরপ হওয়ায় মাতা একদিন বালক নরেক্সকে বাটীর দ্বিতলে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাথিয়াছিলেন। জনৈক ভিক্ষ্ক ঐসময়ে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষার জন্ম উচৈঃস্বরে প্রার্থনা জ্ঞাপন করায় বালক গবাক্ষ দিয়া তাঁহার মাতার কয়েকথানি উত্তম বস্ত্র তাহাকে প্রদান করিয়া বিদিয়াছিল।

মাতা বলিতেন, "শৈশবকাল হইতে নরেন্দ্রের একটা বড় দোষ ছিল। কোন কারণে যদি কথনও তাহার ক্রোধ উপস্থিত হইত, তাহা হইলে সে যেন একেবারে আত্মহারা হইয়া নরেন্দ্রের ক্রোধ যাইত এবং বাটার আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তছনছ করিত। পুত্রকামনায় কাশীধামে ৺বীরেশ্বরের নিকট বিশেষ মানত করিয়াছিলাম। ৺বীরেশ্বর বোধ হয় তাঁহার একটা ভূতকে পাঠাইয়া দিয়াছেন! না হইলে ক্রোধ হইলে সে অমন ভূতের মত অশান্ত ব্যবহার করে কেন ?" বালকের ঐরূপ ক্রোধের তিনি চমৎকার ঔরধও বাহির করিয়াছিলেন। যথন দেখিতেন, তাহাকে কোনমতে শান্ত করিতে পারিতেছেন না, তথন ৺বীরেশ্বরকে শ্বরণ করিয়া শীতল জল তুই-এক ঘড়া তাহার মাথায়

ঢালিয়া দিতেন। বালকের ক্রোধ উহাতে এককালে প্রশমিত হইত। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত মিলিত হইবার কিছুকাল পরে নরেন্দ্রনাথ একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ধর্ম-কর্ম করিতে আদিয়া আর কিছু না হউক, ক্রোধটা তাঁহার (ঈশ্বরের) কুপায় আয়ন্ত করিতে পারিয়াছি। পূর্ব্বে কুদ্ধ হইলে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতাম এবং পরে উহার জন্ম অফ্রতাপে দগ্ধ হইতাম। এখন কেহ নিদ্ধারণে প্রহার করিলে অথবা নিতান্ত অপকার করিলেও ভাহার উপর পূর্ব্বের ন্যায় বিষম ক্রোধ উপস্থিত হয় না।"

মন্তিষ্ক ও হাদয় উভয়ের সমসমান উৎকর্ষপ্রাপ্তি সংসারে বিরল লোকের দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাঁহাদের ঐরপ হয় তাঁহারাই মহয়-সমাজে কোন না কোন বিষয়ে নিজ মহন্ত প্রতিষ্ঠিত নয়েশ্রের করিয়া থাকেন। আবার আধ্যাত্মিক জগতে মন্তিক ও হাদয়ের সমসমান উৎকর্ষ বাঁহারা নিজ অসাধারণত্ব সপ্রমাণ করিয়া যান, মন্তিক ও হাদয়ের সহিত কল্পনাশক্তির প্রবৃদ্ধিও বাল্যকাল হইতে তাঁহাদিগের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। নয়েক্রনাথের জীবনালোচনায় প্রেবাক্ত কথা সত্য বলিয়া হাদয়ক্ষম হয়। ঐ বিষয়ের একটি দৃষ্টাস্কের এথানে উল্লেখ করিলে পাঠক বৃঝিতে পারিবেন।

নরেন্দ্রনাথের পিতা এক দময়ে বিষয়কর্মোপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। অধিককাল তথায় থাকিতে হইবে বৃঝিয়া নিজ পরিবারবর্গকে তিনি কিছুকাল পরে ঐ স্থানে আনাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে লইয়া ষাইবার ভার ঐকালে নরেন্দ্রনাথের উপরই অপিত হইয়াছিল।

#### **ত্রী** প্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

নরেক্রের বয়স তথন চৌদ্দ-পনর বৎসর মাত্র ছিল। ভারতের মধ্যপ্রদেশে তথন রেল হয় নাই, স্বতরাং রায়পুরে যাইতে হইলে

নরেন্দ্রের প্রথম ধ্যানতন্মরতা---রারপুর থাইবার পথে খাপদসঙ্গুল নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া একপক্ষেরও অধিককাল গো-ধানে করিয়া যাইতে হইত। ঐরণে অশেষ শারীরিক কষ্টভোগ করিতে হইলেও নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, বনস্থলীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-

দর্শনে উক্ত কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই তাঁহার মনে হয় নাই এবং অ্যাচিত হইয়াও যিনি ধরিত্রীকে ঐরূপ অ্তুপম বেশভ্যায় সাজাইয়া রাথিয়াছেন, তাঁহার অসীম শক্তি ও অনস্ত প্রেমের সাক্ষাৎ পরিচয় প্রথম প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার হানয় মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, "বনমধ্যগত পথ দিয়া যাইতে ষাইতে ঐ কালে যাহা দেখিয়াছি ও অমুভব করিয়াছি, তাহা শ্বতি-পত্তে চিরকালের জন্ম দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ একদিনের কথা। উন্নতুশীর্ষ বিদ্ধার্গিবির পাদদেশ দিয়া সেদিন আমাদিগকে যাইতে হইয়াছিল। পথের ছুই পার্ষেই গিরিশুক্সকল গগনস্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান; নানাজাতীয় বৃক্ষ-লতা ফল-পুস্প-সম্ভাবে অবনত হইয়া পর্বত-পূর্চের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়া রহিয়াছে; মধুর কাকলিতে দিক পূর্ণ করিয়া নানাবর্ণের বিহুগকুল কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে গমন, অথবা আহার-অৱেষণে কথন কথন ভূমিতে অবতরণ করিতেছে—ঐ সকল বিষয় দেখিতে দেখিতে মনে একটা অপূর্ব্ব শান্তি অহুভব করিতেছিলাম। ধীর-মন্থর গতিতে চলিতে চলিতে গো-যানসকল ক্রমে ক্রমে এমন একস্থলে উপস্থিত হইল যেখানে পর্বতশৃত্বয় যেন প্রেমে অপ্রসর হইয়া বনপথকৈ

এককালে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। তথন তাহাদিগের পৃষ্ঠদেশ বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখি, এক পার্শ্বের পর্বতগাত্তে মন্তক হইতে পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ক্রহং ফাট রহিয়াছে এবং ঐ অন্তর্গালকে পূর্ণ করিয়া মক্ষিকাকুলের যুগ্যুগান্তর পরিশ্রমের নিদর্শন-স্বরূপ একথানি প্রকাণ্ড মধুচক্র লখিত রহিয়াছে। তথন বিশ্বয়ে মগ্ন হইয়া দেই মক্ষিকা-রাজ্যের আদি-অন্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে মন ত্রিজ্ঞগং-নিয়ন্তা ঈশবের অনন্ত শক্তির উপলব্ধিতে এমন ভাবে তলাইয়া গেল যে, কিছুকালের নিমিত্ত বাহ্নদংজ্ঞার এককালে লোপ হইল। কতক্ষণ ঐ ভাবে গো-যানে পড়িয়াছিলাম, শ্বরণ হয় না। যথন পুনরায় চেতনা হইল তথন দেখিলাম, উক্তিয়ান অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে আদিয়া পড়িয়াছি। পো-যানে একাকী ছিলাম বলিয়া ঐ কথা কেহ জানিতে পারে নাই। প্রবল কল্পনাসহায়ে ধ্যানের রাজ্যে আর্ক্রচ হইয়া এককালে তল্ময় হইয়া যাওয়া নরেন্দ্রনাথের জীবনে বোধ হয় ইহাই প্রথম।

নরেন্দ্রনাথের পিতৃপরিচয় সংক্ষেপে প্রদানপূর্বক আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বহুশাখায় বিভক্ত শিমলার দত্ত-নরেন্দ্রের পরিবারেরা কলিকাতার প্রাচীন বংশসকলের মধ্যে সন্মানী অন্ততম ছিলেন। ধনে, মানে এবং বিভাগৌরবে পিতামহ এই বংশ মধ্যবিত্ত কায়স্থ-গৃহস্থদিগের অগ্রণী ছিল। নরেন্দ্রনাথের প্রপিভামহ শ্রীযুক্ত রামমোহন দত্ত ওকালতী করিয়া বেশ উপার্ক্তনক্ষম হইয়াছিলেন এবং বহুগোল্পপরিবৃত হইয়া শিমলার গৌরমোহন মুখাজ্জির লেনস্থ নিজ্ক ভবনে সসম্মানে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র হুগাচরণ পিতার বিপুল সম্পত্তির

# শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসক

অধিকারী হইয়াও সম্প্রবয়দে সংসারে বীতরাগ হইয়া প্রব্রদ্রা অবলম্বন করেন। শুনা যায়, বাল্যকাল হইতেই শ্রীযুক্ত তুর্গাচরণ সাধু-সন্ন্যাসি-ভক্ত ছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়া অবধি পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি তাঁহাকে শাস্ত্র-অধ্যয়নে নিযুক্ত রাখিয়া স্বল্পকালে স্থপণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। বিবাহ করিলেও তুর্গাচরণের সংসারে আসক্তি ছিল না। নিজ উভানে সাধুসঙ্গেই তাঁহার অনেক কাল অতিবাহিত হইত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, তাঁহার পিতামহ শান্তমর্য্যাদা রক্ষাপূর্ব্যক পুত্রমূখ নিরীক্ষণ করিবার স্বল্পকাল পরেই চিরদিনের মত গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন । সংসার পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেও বিধাতার নির্ববন্ধে শীযুত তুর্গাচরণ নিজ সহধর্মিণী ও আত্মীয়বর্গের সহিত তুইবার স্বল্পকালের জন্ম মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিশ্বনাথ যথন তুই-তিন বৎসরের হইবে, তথন তাঁহার সহধর্মিণী ও আত্মীয়বর্গ বোধ হয় তাঁহারই অন্বেষণে ৺কাশীধামে গমনপূর্বক কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। বেলপথ না থাকায় মন্ত্ৰান্তবংশীয়েরা তথন নৌকাযোগেই কাশীতে আসিতেন। গুৰ্গা-চরণের সহধর্মিণীও ঐরপ করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে শিশু বিশ্বনাথ এক স্থানে নৌকা হইতে জলে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার মাতাই উহা সর্বাত্যে দর্শন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে ঝক্ষপ্রদান করিয়া-ছিলেন। অশেষ চেষ্টার পরে সংজ্ঞাশৃত্য মাতাকে জলগর্ভ হইতে तोकाय **फेंगरेए** वारेया (क्या (क्या फिन निक मखारने रूछ তথনও দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া বহিয়াছেন। ঐরপে মাতার অপার স্মেহই সেইবার বিশ্বনাথের প্রাণ-রক্ষার হেতু হইয়াছিল।

কাশী পৌছিবার পরে এীযুত তুর্গাচরণের সহধ্মিণী নিত্য

৺বিশ্বনাথ-দর্শনে গমন করিতেন। বৃষ্টি হইয়া পথ পিচ্ছিল হওয়ায়
একদিন শ্রীমন্দিরের সম্মুথে তিনি সহসা পড়িয়া যাইলেন। ঐ স্থান
দিয়া গমন করিতে করিতে জনৈক সন্ন্যাসী উহা দেখিতে পাইয়া
ক্রতপদে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং সম্বত্নে উত্তোলনপূর্বাক তাঁহাকে মন্দিরের সোপানে বসাইয়া শরীরের কোন স্থানে
গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে কি না পরীক্ষা করিতে অগ্রসর
হইলেন। কিন্ত চারি চক্ষের মিলন হইবামাত্র হুর্গাচরণ ও তাঁহার
সহধর্মিণী পরস্পার পরস্পারকে চিনিতে পারিলেন এবং সন্ন্যাসী
হুর্গাচরণ বিতীয়বার তাঁহার দিকে না দেখিয়া ক্রতপদে তথা হইতে
অস্তহিত হইলেন।

শাস্ত্রে বিধি আছে, প্রব্রজ্যাগ্রহণের ঘাদশ বংসর পরে সন্ন্যাসী ব্যক্তি 'স্বর্গাদপি গরীষদী' নিজ জন্মভূমি সন্দর্শন করিবেন। শ্রীষ্ত হুর্গাচরণ ঐ জন্ম ঘাদশ বংসর পরে একবার কলিকাতায় আগমন-পূর্বক জনৈক পূর্ববন্ধুর ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অন্তরোধ করিয়াছিলেন—যাহাতে তাঁহার আগমনবার্তা তাঁহার আগ্মীয়বর্গের মধ্যে প্রচারিত না হয়। সংসারী বন্ধু সন্ম্যাসী হুর্গাচরণের ঐ অন্তরোধ অগ্রাহ্ম করিয়া গোপনে তাঁহার আগ্মীয়দিগকে ঐ সংবাদ প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহারা সদলবলে আদিয়া একপ্রকার জ্বোর করিয়া শ্রীষ্ত হুর্গাচরণকে বাটীতে লইয়া ঘাইলেন। হুর্গাচরণ ঐক্পপে বাটীতে যাইলেন বটে, কিন্তু কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া গ্রহমধ্যে এক কোণে বিদ্যা বহিলেন। শুনা যায়, একাদিক্রমে ভিন অহোরাত্র ভিনি

#### **এ** প্রিরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

ঐরপে একাসনে বসিয়াছিলেন। তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন ভাবিয়া তাঁহার আত্মীয়বর্গ শহিত হইয়া উঠিলেন এবং গৃহদ্বার পূর্বের তায় রুদ্ধ না রাখিয়া উন্মুক্ত করিয়া রাখিলেন। পরদিন দেখা গেল, সন্ন্যাসী তুর্গাচরণ সকলের অলক্ষ্যে গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় অন্তহিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত তুর্গাচরণের পুত্র বিশ্বনাথ বয়োবৃদ্ধির সহিত ফার্সি ও
ইংরাজীতে বিশেষ বৃহৎপত্তিলাভপূর্বক কলিকাতা হাইকোর্টের এটণি
হইয়াছিলেন। তিনি দানশীল ও বদ্ধুবৎসল ছিলেন
নরেন্দ্রের শিতা
এবং বেশ উপার্জ্জন করিলেও কিছুই রাখিয়া য়াইতে
বিশ্বনাথ
পারেন নাই। পিতৃধর্ম পুত্রে অফুগত হইয়াই বোধ
হয় তাঁহাকে সঞ্চয়ী ও মিতবায়ী হইতে দেয় নাই। বাস্তবিক,
অনেক বিষয়েই বিশ্বনাথের শ্বভাব সাধারণ গৃহস্থের স্থায় ছিল না।
তিনি কল্যকার ভাবনায় কথন ব্যন্ত হইতেন না, পাত্রাপাত্র বিচার
না করিয়াই সাহায়্য করিতে অগ্রসর হইতেন, স্মেহপরায়ণ হইলেও
বিদেশে দ্রে অবস্থানকালে অনেকদিন পর্যন্ত আত্মীয়-পরিজনের
কিছুমাত্র সংবাদ না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন—এরপ
অনেক বিষয় তাঁহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে।

শ্রীযুত বিশ্বনাথ বৃদ্ধিমান্ ও মেধাবী ছিলেন। সঙ্গীতাদি কলাবিন্তায় তাঁহার বিশেষ অন্ধরাগ ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, তাঁহার পিতা স্থকণ্ঠ ছিলেন এবং রীতিমত বিশ্বনাথের সঙ্গীত-প্রিয়তা গাহিতে পারিতেন। সঙ্গীতচর্চাকে নির্দ্ধোষ আমোদ বলিয়া ধারণা ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নরেক্রনাথকে

বিদ্যার্জ্জনের দহিত দঙ্গীত শিথিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার দহধ্মিণী শ্রীমতী ভূবনেশ্বরীও বৈষ্ণব ভিক্ষ্ক ও রাতভিথারীদকলের ভঙ্গনগান একবারমাত্র শ্রবণ করিয়াই স্থর-তাল-লয়ের দহিত সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারিতেন।

খুটান-পুরাণ বাইবেলপাঠে এবং ফার্সি-কবি হাফেজের বয়েৎসকল আর্ত্তি করিতে শ্রীযুত বিশ্বনাথের বিশেষ প্রীতি ছিল।

মহামহিম ঈশার পুণ্যচরিতের তুই-এক অধ্যায়
বিশ্বনাথের
উচার নিতপাঠ্য ছিল এবং উহার ও হাফেজের
ম্সলমানী
আচার-ব্যবহার
প্রেমণর্ভ কবিতাসকলের কিছু কিছু তিনি নিজ
জীপুত্রদিগকে কথন কথন শ্রবণ করাইতেন।
ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লক্ষো, লাহোর প্রভৃতি ম্সলমানপ্রধান স্থানসকলে কিছুকাল বাস করিয়া তিনি ম্সলমানদিগের
আচার-ব্যবহারের কিছু-কিছুর প্রতি অন্থরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন।
নিত্য পলায়ভোজন করার প্রথা বোধ হয় ঐরপেই তাঁহার পরিবাধমধ্যে উপন্থিত হইয়াছিল।

শ্রীযুত বিশ্বনাথ একদিকে যেমন ধীর গন্তীর ছিলেন, আবার
তেমনি রঙ্গপ্রিয় ছিলেন। পুত্রকন্তার মধ্যে কেহ
বিশ্বনাথের
কথন অন্তায় আচরণ করিলে তিনি তাহাকে কঠোর
বাক্যে শাসন না করিয়া তাহার ঐরপ আচরণের
কথা তাহার বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট এমনভাবে প্রচার করাইয়া
দিতেন, যাহাতে দে আপনিই লজ্জিত হইয়া আর কথনও ঐরপ
করিত না। দৃষ্টাস্কস্বরূপে একটি ঘটনার এথানে উল্লেখ করিলেই
পাঠক বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথ একদিন

# <u>শ্রীশ্রীরামক্ষণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

কোন বিষয় লইয়া মাতার সহিত বচসা করিয়া তাঁহাকে তুই-একটি কটু কথা বলিয়াছিলেন। খ্রীযুত বিশ্বনাথ তাঁহাকে ঐজগ্র কিছুমাত্র তিরস্কার না করিয়া যে গৃহে নরেন্দ্র তাঁহার বয়স্থবর্গের সহিত উঠাবদা করিতেন, তাহার ধারের উপরিভাগে একথণ্ড কয়লা ধারা বড় বড় অক্ষরে লিথিয়া দিয়াছিলেন—'নরেনবাবু তাঁহার মাতাকে অভ্ন এই সকল কথা বলিয়াছেন।' নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বয়স্থবর্গ ঐগৃহে প্রবেশ করিতে ধাইলেই ঐ কথাগুলি তাঁহাদের চক্ষে পড়িড এবং নরেন্দ্র উহাতে অনেকদিন পর্যান্ত নিজ অপরাধের জন্ম বিষম সক্ষোচ অফ্লত করিতেন।

শ্রীযুত বিশ্বনাথ বহু আত্মীয়কে প্রতিপালন করিতেন। অন্নদানে তিনি সর্বাদা মুক্তহন্ত ছিলেন। দূরসম্পর্কীয় কেহ কেহ তাঁহার অন্নে জীবনধারণ করিয়া আলস্থে কাল কাটাইত, কেহ বিশ্বনাথের দানশীলতা করি তা নরেন্দ্রনাথ বড় হইয়া ঐ সকল অযোগ্য

ব্যক্তিকে দানের জন্ম পিতাকে অনেক সময় অহ্যোগ করিতেন।
শ্রীযুত বিশ্বনাথ তাহাতে বলিতেন, "মহন্যজীবন যে কতদ্র তৃঃথময়
তাহা তুই এথন কি ব্ঝিবি? যথন ব্ঝিতে পারিবি, তথন ঐ
তৃঃথের হস্ত হইতে ক্ষণিক মৃক্তির জন্ম যাহারা নেশা-ভাক করে,
তাহাদিগকে পর্যান্ত দ্বার চক্ষে দেখিতে পারিবি!"

বিশ্বনাথের অনেকগুলি পুত্র-কন্যা হইয়াছিল। তাহারা সকলেই
আশেষ সদ্গুণসম্পন্ন ছিল। কন্যাগুলির অনেকেই
বিশ্বনাথের সূত্যা
কিন্তু দীর্ঘজীবন লাভ করে নাই। তিন-চারি কন্যার
পরে নরেজনাথের জন্ম হওয়ায় তিনি পিতামাতার বিশেষ প্রিয়

হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্বের শীতকালে নরেন্দ্রনাথ যথন বি.এ. পরীক্ষা দিবার জন্ম প্রস্তুত হইতেছিলেন, তথন তাঁহার পিতা সহসা হুদ্রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার স্ত্রীপুত্রেরা এককালে নিঃস্থ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথের মাতা শ্রীমতী ভবনেশ্বরীর মহত্ত-সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি কেবলমাত্র স্থরপা এবং দেবভক্তি-পরায়ণা ছিলেন না, কিন্তু বিশেষ বুদ্ধিমতী এবং নরেন্দ্রের মাতা কার্য্যকুশলা ছিলেন। তাঁহার পতির স্থবৃহৎ সংসারের সমস্ত কার্য্যের ভার তাঁহার উপরেই ক্রন্থ ছিল। শুনা যায়, তিনি অবলীলাক্রমে উহার স্থচাক বন্দোবন্ত করিয়া বয়নাদি শিল্পকার্যা সম্পন্ন করিবার মত অবসর করিয়া লইতেন। রামায়ণ-মহাভারভাঞ্চি ধর্মগ্রন্থ-পাঠ ভিন্ন তাঁহার বিভাশিকা অধিকদুর অগ্রসর না হইলেও. নিজ স্বামী ও পুত্রাদির নিকট হইতে তিনি অনেক বিষয় মুথে মুখে এমন শিখিয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহার সহিত কথা কহিলে তাঁহাকে শিক্ষিতা বলিয়া মনে হইত। তাঁহার শ্বতি ও ধারণাশক্তি বিশেষ প্রবল ছিল। একবার মাত্র শুনিয়াই তিনি কোন বিষয় আরুন্তি করিতে পারিতেন এবং বহুপূর্বের কথা ও বিষয়সকল তাঁহার কল্য-সংঘটিত ব্যাপারসকলের তায় স্মরণ থাকিত। স্বামীর মৃত্যুর পরে দারিদ্রো পতিতা হইয়া তাঁহার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণরাজি বিশেষ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল! সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া যিনি প্রতিমাদে সংসার পরিচালনা করিতেন, সেই তাঁহাকে তথন মাসিক ত্রিশ টাকায় আপনার ও নিক্ত পুত্রগণের ভরণপোষণ

১ পিতার মৃত্যু বি.এ. পরীক্ষার পরে হয়। অষ্টম অধ্যারের ৭ম প্যারা জঃ।

# **এতি**রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

নির্বাহ করিতে হইত। কিন্তু তাহাতেও তাঁহাকে একদিনের নিমিত্ত বিষয় দেখা যাইত না। ঐ অল্প আয়েই তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের দকল বন্দোবন্ত এমনভাবে সম্পন্ন করিতেন যে, লোকে দেখিয়া তাঁহার মাসিক বায় অনেক অধিক বলিয়া মনে করিত। বাস্তবিক. পতির সহসা মৃত্যুতে শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী তথন কিরূপ ভীষণ অবস্থায় পতিতা হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে হৃদয় অবসন্ন হয়। সংসার-নির্বাহের কোনরপ নিশ্চিত আয় নাই—অথচ তাঁহার স্থুখণালিতা বুদ্ধা মাতা ও পুত্রসকলের ভরণপোষণ এবং বিচ্চাশিক্ষার বন্দোবস্ত কোনরূপে নির্বাহ করিতে হইবে—তাহার পতির সহায়ে যে-সকল আত্মীয়গণ বেশ হুই পয়দা উপার্জ্জন করিতেছিলেন তাঁহারা সাহায্য করা দূরে থাকুক, সময় পাইয়া তাঁহার গ্রাঘ্য অধিকারসকলেরও লোপদাধনে কুতসঙ্কর্ম—তাঁহার অশেষদদগুণদম্পন্ন জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্র-নাথ নানাপ্রকারে চেষ্টা করিয়াও অর্থকর কোনরূপ কাজকর্ম্মের সন্ধান পাইতেছেন না এবং সংসারের উপর বীতরাগ হইয়া চিরকালের নিমিত্ত উহা ত্যাগের দিকে অগ্রসর হইতেছেন—ঐরপ ভীষণ অবস্থায় পতিতা হইয়াও শ্রীমতী ভূবনেশ্বরী যেরূপ ধীরস্থির-ভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া তাঁহার উপর ভক্তি-শ্রদ্ধার স্বত:ই উদয় হয়। ঠাকুরের সহিত নরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আলোচনায় আমাদিগকে পরে পাঠকের সমূথে তাঁহার এইকালের পারিবারিক অভাব প্রভৃতির কথার উত্থাপন করিতে হইবে। দেজ্ঞ এখানে ঐ বিষয় বিবৃত করিতে আর অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া আমরা তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয়বার ্আগমনের কথা এখন পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হই।

# চতুর্থ অধ্যায়

# নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন

যথার্থপুরুষকারদম্পন্ন স্থিরলক্ষাবিশিষ্ট পুরুষদকলে অপরের মহত্ত্বের পরিচয় পাইলে মুক্তকণ্ঠে উহা স্বীকারপূর্বক প্রাণে

ষণার্থ ঈশ্বর-প্রেমিক বলিরা ধারণা করিয়াও নরেন্দ্রের ছিতীয়বার ঠাকুরের নিকটে আসিতে বিলম্ব করিবার করেন অপূর্ব্ব উল্লাস অমৃত্ব করিতে থাকেন। আবার সেই মহত্ব যদি কথন কাহারও মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব অভাবনীয়রপে প্রকাশিত দেখেন তবে তচ্চিন্তার মগ্ন হইয়া তাঁহাদিগের মন কিছুকালের জন্ম মৃদ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। ঐরপ হইলেও কিন্তু ঐ ঘটনা তাঁহাদিগকে নিজ গন্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিয়া ঐ পুরুষের অমুকরণে কথন প্রবৃত্ত করে না। অথবা

বহুকালব্যাপী দল্প, দাহচর্য্য ও প্রেমবন্ধন ব্যতীত তাঁহাদিগের জীবনের কার্য্যকলাপ ঐ পুরুষের বর্ণে দহদ। রঞ্জিত হইয়া উঠে না।
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের প্রথম দর্শনলাভ করিয়া নরেন্দ্রনাথেরও ঠিক
ঐরপ অবস্থা হইয়াছিল। ঠাকুরের অপূর্ব্ব ত্যাগ এবং মন ও মুথের
একান্ত ঐক্যদর্শনে মৃগ্ধ এবং আরুট হইলেও নরেন্দ্রের হৃদয় জীবনের
আদর্শরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে দহদা দল্মত হয় নাই। স্ক্তরাং
বাটীতে ফিরিবার পরে তাঁহার মনে ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব চরিত্র ও
আচরণ কয়েকদিন ধরিয়া পুন: পুন: উদিত হইলেও নিজ প্রতিশ্রুতি
পূর্ণ করিতে তাঁহার নিকটে পুনরায় গমনের কথা তিনি দূর
ভবিশ্বতের গর্ভে ঠেলিয়া রাথিয়া আপন কর্ত্রব্য মনোনিবেশ করিয়া-

#### **এতি**রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ঠাকুরকে অর্দ্ধোন্মাদ বলিয়া ধারণা করাই যে তাঁহাকে ঐ বিষয়ে অনেকটা সহায়তা করিয়াছিল. একথা বুঝিতে পারা যায়। আবার, ধ্যানাভ্যাস এবং কলেছে পাঠ ব্যতীত নরেন্দ্র তথন নিতা সঙ্গীত ও ব্যায়াম-চর্চ্চায় নিযুক্ত ছিলেন— ততুপরি বয়স্থবর্গের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে তাঁহা-দিগকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজের অফুসরণে কলিকাতায় নানাস্থানে প্রার্থনা ও আলোচনা-সমিতিসকল গঠন করিতেছিলেন। স্বতরাং সহস্রকর্মে রভ নরেন্দ্রনাথের মনে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার কথা কয়েক পক্ষ চাপা পড়িয়া থাকিবে, ইহাতে বিচিত্র কি ? কিন্তু পাশ্চাত্য শিকা ও দৈনন্দিন কর্ম তাঁহাকে এরপে ভুলাইয়া রাখিলেও তাঁহার শ্বতি ও সত্যনিষ্ঠা অবসর পাইলেই তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে একাকী গমনপূর্বক নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে উত্তেজিত করিতেছিল। দেইজন্মই প্রথম দর্শনের প্রায় মা**গাব্ধিকাল পরে আমরা শ্রী**যুত নরেন্দ্রকে একদিবস একাকী পদত্তত্তে পুনরায় দক্ষিণেখরাভিম্থে গমন করিতে দেখিতে পাইয়া থাকি। উক্ত দিবসের কথা তিনি পরে এক সময়ে আমাদিগকে যেভাবে বলিয়াছিলেন, আমরা সেই-ভাবেই উহা এখানে পাঠককে বলিতেছি—

"দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী যে কলিকাতা হইতে এত অধিক দ্রে তাহা ইতিপূর্বে গাড়ী করিয়া একবারমাত্র যাইয়া ব্ঝিতে পারি নাই। বরাহনগরে দাশরথি সান্ন্যাল, সাতকড়ি লাহিড়ী প্রভৃতি বন্ধুদিগের নিকটে পূর্বে হইতে যাতায়াত ছিল। ভাবিয়াছিলাম রাসমণির বাগান তাহাদের বাটীর নিকটেই হইবে, কিন্তু যত যাই পথ যেন আর ফুরাইতে চাহে না! যাহা হউক, জিঞ্জাসা করিতে

# নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন

করিতে কোনরূপে দক্ষিণেখরে পৌছিলাম এবং একেবারে ঠাকুরের গৃহে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি পূর্ব্বের স্থায় তাঁহার

নরেন্দ্রের একাকী বিতীয়বার আগমন ও নাই। ঠাকুরের প্রভাবে ডাকিয়া সহসা অভুত প্রতাকাকুভতি

শয্যাপার্শে অবস্থিত ছোট তক্তাপোষধানির উপর একাকী আপন মনে বদিয়া আছেন—নিকটে কেহই নাই। আমাকে দেখিবামাত্র দাহলাদে নিকটে ডাকিয়া উহারই একপ্রান্তে বদাইলেন। বদিবার পরেই কিন্তু দেখিতে পাইলাম, তিনি যেন কেমন

একপ্রকার ভাবে আবিষ্ট হইয়া পডিয়াছেন এবং

অস্পষ্টস্বরে আপনা-আপনি কি বলিতে বলিতে স্থির দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে আমার দিকে সরিয়া আসিতেছেন। ভাবিলাম, পাগল বুঝি পূর্ব্ব দিনের ন্যায় আবার কোনরূপ পাগলামি করিবে। ঐরপ ভাবিতে না ভাবিতে তিনি সহসা নিকটে আসিয়া নিজ দক্ষিণপদ আমার অঙ্গে সংস্থাপন করিলেন এবং উহার স্পর্শে মুহূর্ত্তমধ্যে আমার এক অপূর্ব্ব উপলব্ধি উপস্থিত হইল। চক্ষ্ চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, দেওয়ালগুলির দহিত গৃহের সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে এবং সমগ্র বিশের সহিত আমার আমিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশৃত্যে একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে! তথন দারুণ আতত্কে অভিভৃত হইয়া পড়িলাম, মনে হইল—আমিছের নাশেই মরণ, সেই মরণ সম্মুথে-অভি নিকটে! সাম্লাইভে না পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'ওগো, তুমি আমায় একি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন !' অন্তত পাগল আমার ঐ কথা শুনিয়া খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং হন্তদারা আমার বক্ষ

# <u>শীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঞ্চ</u>

ম্পর্শ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'তবে এখন থাক্, একেবারে কাজ নাই, কালে হইবে!' আশ্চর্যের বিষয়, তিনি ঐরণে স্পর্শ করিয়া ঐ কথা বলিবামাত্র আমার সেই অপূর্ব্ব প্রত্যক্ষ এককালে অপনীত হইল; প্রকৃতিস্থ হইলাম এবং ঘরের ভিতরের ও বাহিরের পদার্থসকলকে পূর্বের স্থায় অবস্থিত দেখিতে পাইলাম।

"বলিতে এত বিলম্ব হইলেও ঘটনাটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া গেল এবং উহার দারা মনে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল।

এরূপ প্রত্যক্ষের কারণাবেবনে ও ভবিশ্বতে পুনরার ঐরূপে অভিভূত না হইরা পড়িবার ক্রম্ম নরেন্সের চেষ্টা ন্তক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এটা কি হইল ? দেখিলাম ত উহা এই অভুত পুক্ষের প্রভাবে সহসা উপস্থিত হইয়া সহসা লয় হইল। পুন্তকে Mesmerism (মোহিনী ইচ্ছাশক্তি-সঞ্চারণ) ও Hypnotism (সম্মোহনবিছা) সম্বন্ধে পড়িয়া-ছিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, উহা কি ঐরপ কিছু একটা? কিন্তু ঐরপ সিদ্ধান্তে প্রাণ সায়

দিল না। কারণ তুর্বল মনের উপরেই প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঐসকল অবস্থা আনয়ন করেন; কিন্তু আমি ত ঐরূপ নহি, বরং এতকাল পর্যান্ত বিশেষ বৃদ্ধিমান ও মানদিক-বল-সম্পন্ন বলিয়া অহন্ধান করিয়া আসিতেছি। বিশিষ্ট গুণশালী পুরুষের সন্ধলাভপূর্বক ইতরসাধারণে ষেমন মোহিত এবং তাহার হন্তের ক্রীড়াপুত্তলিম্বরূপ হট্যা পড়ে, আমি ত ইহাকে দেখিয়া সেইরূপ হই নাই, বরং প্রথম হইতেই ইহাকে অর্দ্ধোন্নাদ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি। তবে আমার সহসা ঐরূপ হইবার কারণ কি ? ভাবিয়া চিস্তিয়া কিছুই স্থিব করিতে পারিলাম না:

#### নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন

প্রাণের ভিতর একটা বিষম গোল বাঁধিয়া রহিল। মহাকবিদ্ধ
কথা মনে পড়িল—পৃথিবীতে ও স্বর্গে এমন অনেক তত্ত্ব আছে,
মানব-বৃদ্ধি-প্রস্ত দর্শনশাস্ত্র যাহাদিগের স্বপ্নেও রহস্তভেদের কল্পনা
করিতে পারে না। মনে করিলাম, উহাও ঐরপ একটা; ভাবিয়া
চিন্তিয়া স্থির করিলাম, উহার কথা বৃঝিতে পারা যাইবে না।
স্বতরাং দৃঢ় সংকল্প করিলাম, অভুত পাগল নিজ প্রভাব বিস্তার
করিয়া আর যেন কথনও ভবিশ্বতে আমার মনের উপর আধিপত্য
লাভপৃথ্বক ঐরপ ভাবাস্তর উপস্থিত করিতে না পারে।

"আবার ভাবিতে লাগিলাম, ইচ্ছামাত্রেই এই পুরুষ যদি আমার ক্রায় প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মনের দৃঢ়সংস্কারময় গঠন ঐক্লপে

ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্রের নানা জল্পনা ও তাঁহাকে ব্যাবার সংকল্প ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া কাদার তালের মত করিয়া উহাকে আপন ভাবে ভাবিত করিতে পারেন, তবে ইহাকে পাগলই বা বলি কিরপে? কিন্তু প্রথম দর্শনকালে আমাকে একান্তে লইয়া যাইয়া ষেরপে সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন

নেই-দকলকে ইহার পাগলামির থেয়াল ভিন্ন সত্য বলিয়া কিরপে মনে করিতে পারি ? স্ক্তরাং পূর্ব্বোক্ত অন্তুত উপলবির কারণ যেমন খুঁজিয়া পাইতাম না, শিশুর ন্থায় পবিত্র ও সরল এই পুরুষের দযক্ষেও কিছু একটা স্থিবনিশ্চয় করিতে পারিলাম না। বুদ্ধির উন্মেষ হওয়া পর্যান্ত দর্শন, অনুসন্ধান ও যুক্তিতর্কসহায়ে প্রত্যেক বন্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে একটা মতামত স্থির না করিয়া কথনও নিশ্চিম্ভ হইতে পারি নাই, অন্থ সেই স্বভাবে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রাণে একটা ষ্মুণা উপস্থিত হইল। ফলে মনে পুনরায় প্রবন্ধ

# **এ** প্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

সংকল্পের উদয় হইল, যেরপে পারি এই অদ্ভূত পুরুষের স্বভাব ও শক্তির কথা যথাযথভাবে বুঝিতে হইবেই হইবে।

"এরপে নানা চিস্তা ও সংকল্পে সেদিন আমার সময় কাটিতে লাগিল। ঠাকুর কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরে যেন এক ভিন্ন ব্যক্তি

হইয়া গেলেন এবং পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় নানাভাবে নরেন্দ্রের সহিত আমাকে আদর-যত্ন করিয়া থাওয়াইতে ও সকল গানুরের পরিচিতের ক্যায় ব্যবহার করিতে ক্যায় ব্যবহার লাগিলেন। অতি প্রিয় আত্মীয় বা স্থাকে বহুকাল পরে নিকটে পাইলে লোকের থেরূপ হইয়া থাকে,

আমার সহিত তিনি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। থাওয়াইয়া, কথা কহিয়া, আদর এবং রঙ্গ-পরিহাস করিয়া তাঁহার যেন আর আশ মিটিতেছিল না। তাঁহার ঐরূপ ভালবাসা ও ব্যবহারও আমার স্বল্প চিস্তার কারণ হয় নাই। ক্রমে অপরাত্র অতীতপ্রায় দেখিয়া আমি তাঁহার নিকটে সেদিনকার মত বিদায় যাক্রা করিলাম। তিনি যেন তাহাতে বিশেষ ক্ষ্প্প হইয়া 'আবার শীদ্র আসিবে, বল' বলিয়া পূর্ব্বের ন্থায় ধরিয়া বসিলেন। স্ক্তরাং সেদিনও আমাকে পূর্ব্বের ন্থায় আসিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া দক্ষিণেশ্ব হইতে বাটীতে ফিরিতে হইয়াছিল।"

উহার কতদিন পরে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে পুনরায় আগমন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জানা নাই। তবে ঠাকুরের ভিতরে পূর্ব্বাক্তরূপ অভূত শক্তির পরিচয় পাইবার পরে তাঁহাকে জানিবার-ব্ঝিবার জন্ম তাঁহার মনে প্রবল বাসনার উদয় দেখিয়া মনে হয়, এবার দক্ষিণেশ্বরে আসিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই।

# নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন

উক্ত আগ্রহই তাঁহাকে যত শীঘ্র সম্ভব ঠাকুরের শ্রীপদপ্রাম্ভে উপস্থিত করিয়াছিল, তবে কলেজের অমুরোধে উহা সপ্তাহকাল বিলম্বে হওয়াই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কোন নবেলনাথের বিষয় অমুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি মনে একবার ত ভীয়বার আগমন জাগিয়া উঠিলে নরেক্রনাথের আহার-বিহার ও বিশ্রামাদির দিকে লক্ষ্য থাকিত না এবং যতক্ষণ না ঐ বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিতেন ততক্ষণ তাঁহার প্রাণে শাস্তি হইত না। অতএব ঠাকুরকে জানিবার সম্বন্ধে তাঁহার মন যে এখন ঐরূপ হইবে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। আবার পাছে তাঁহার পুর্বের ন্তায় ভাবান্তর আদিয়া উপস্থিত হয়, এই আশক্ষায় শ্রীযুত নরেন্দ্র যে নিজ মনকে বিশেষভাবে দৃঢ় ও সতর্ক করিয়া তৃতীয় দিবদে ঠাকুরের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন এ-কথাও বৃঝিতে বিলম্ব হয় না। ঘটনা কিন্তু তথাপি অভাবনীয় হইয়াছিল। ঠাকুরের ও শ্রীযুত নরেক্রের নিকটে তৎসম্বন্ধে আমরা যাহা ভনিয়াছি. তাহাই এখন পাঠককে বলিতেছি।

দক্ষিণেশ্বরে সেদিন জনতা ছিল বলিয়াই হউক বা অন্ত কোন কারণেই হউক, ঠাকুর প্রদিন নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার সহিত প্রীযুত বহুলাল মল্লিকের পার্শ্ববর্ত্তী উভানে বেড়াইতে সমাধিষ্থ ঠাকুরের আর্শেন ব্যহেন্দ্রর থাইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। যহুলালের মাতা বাহুসংজ্ঞার ও তিনি স্বয়ং ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি-লোপ সম্পন্ন ছিলেন এবং উভানের প্রধান কর্মচারীর প্রতি তাঁহাদিগের আদেশ ছিল যে, তাঁহারা উপস্থিত না থাকিলেও ঠাকুর বথনই উভানে বেড়াইতে আসিবেন তথনই সন্ধার ধারের

#### <u> ত্রী</u> শ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

বৈঠকখানা-ঘর তাঁহার বসিবার নিমিত্ত খুলিয়া দিবে। ঐ দিবদেও ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত উভানে ও গলাতীরে কিছুক্ষণ পরিভ্রমণ করিয়া নানা কথা কহিতে কহিতে ঐ ঘরে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নরেন্দ্র আনছিদ্রে বসিয়া ঠাকুরের উক্ত অবস্থা স্বিরভাবে লক্ষ্য করিছে-ছিলেন, এমন সময় ঠাকুর পূর্ব্বদিনের স্থায় সহসা আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। নরেন্দ্র পূর্ব্ব হৈতে সতর্ক থাকিয়াও ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে এককালে অভিভৃত হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্ব দিনের মত না হইয়া উহাতে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইল! কিছুক্ষণ পরে যথন তাঁহার পুনরায় চৈতন্ত হইল তথন দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার বক্ষে হাত বুলাইয়া দিতেছেন এবং তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া মৃত্রমপুর হাস্থা করিতেছেন!

বাহসংজ্ঞা লৃপ্ত হইবার পরে শ্রীযুত নরেক্রের ভিতরে সেদিন কিরপ অহভব উপস্থিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে কোন কথা বলেন নাই। আমরা ভাবিয়াছিলাম, বিশেষ রহস্থের কথা বলিয়া তিনি উহা আমাদিগের নিকটে প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর এক দিবস ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে ব্ঝিতে পারিয়াছিলাম. নরেক্রের উহা শ্বরণ না থাকিবারই কথা। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—

"বাহ্যশংজ্ঞার লোপ হইলে নরেক্রকে সেদিন নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—কে সে, কোথা হইতে আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে (জন্মগ্রহণ করিয়াছে), কতদিন এখানে (পৃথিবীতে)

## নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন

থাকিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। দেও তদবস্থায় নিজের অস্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঐসকল প্রশ্নের যথায়থ উত্তর দিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে নারপ অবস্থা-প্রাপ্ত নরেন্দ্রকে কালের উত্তরসকল তাহাই সপ্রমাণ করিয়াছিল। ঠাকুরের দে-সকল কথা বলিতে নিষেধ আছে। উহা নানা প্রশ্ন ছানিতে পারিবে সে কে, সেদিন আর ইহলোকে থাকিবে না, দৃঢ়সংকল্পসহায়ে যোগমার্গে তৎক্ষণাৎ শরীর পরিত্যাগ করিবে! নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ।"

নরেক্রনাথের সম্বন্ধে ঠাকুরের ইতিপূর্ব্বে যে-সকল দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল ভাহার কিছু কিছু তিনি পরে এক সমরে আমাদিগকে বলিডেছি। পাঠকের স্থবিধার জন্ম উহা আমরা এখানেই বলিডেছি। কারণ ঠাকুরের নিকট উক্ত দর্শনের কথা শুনিয়া মনে হইয়াছিল, নরেক্রনাথের দক্ষিণেশরে আগমনের পূর্ব্বেই তাঁহার ঐ দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—

"একদিন দেখিতেছি—মন সমাধিপথে জ্যোতিশ্বয় বল্মে উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে। চন্দ্ৰ-স্থা-ভারকামণ্ডিত স্থুলজগৎ সহজে অভিক্রম করিয়া উহা প্রথমে স্ক্র ভাবজগতে প্রবিষ্ট হইল। সম্বন্ধ ঠাকুরের ঐ রাজ্যের উচ্চ উচ্চতর অরসমূহে উহা যতই অভুত দর্শন আরোহণ করিতে লাগিল, ততই নানা দেবদেবীর ভাবঘন বিচিত্র মৃত্তিসমূহ পথের তৃই পার্শ্বে অবস্থিত দেখিতে পাইলাম। ক্রমে উক্ত রাজ্যের চরম সীমায় উহা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিলাম এক জ্যোতিশ্বয় ব্যবধান (বেড়া)

#### **ত্রী** ত্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

প্রসারিত থাকিয়া থণ্ড ও অথণ্ডের বাজ্যকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত ব্যবধান উল্লভ্যন করিয়া ক্রমে অপণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করিল, एमिशनाम रमथारन मुर्खिविभिष्ठे क्विट वा कि हुई ज्यात नाहे, मिता-দেহধারী দেবদেবীসকলে পর্যাম্ভ যেন এখানে প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইয়া বহুদুর নিম্নে নিজ্ঞ নিজ্ঞ অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম দিবাজ্যোতিঃঘনতত্ব সাত জন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হইয়া বদিয়া আছেন। বুঝিলাম, জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে ইহারা মানব ত দূরের কথা দেবদেবীকে পর্যান্ত অতিক্রম করিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া ইহাদিগের মহত্ত্বে বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে দেখি সম্মুখে অবস্থিত অথণ্ডের ঘরের ভেদমাত্রবিরহিত, সমর্ম জ্যোতির্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হইল। ঐ দেব-শিশু ইহাদিগের অন্ততমের নিকটে অবতরণপূর্বক নিজ অপূর্ব্ব স্থললিত বাভ্যুগলের দ্বারা ভাহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল; পরে বীণানিন্দিত নিজ অমৃতময়ী বাণী দ্বারা সাদরে আহ্বানপূর্বক সমাধি হইতে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে অশেষ প্রযুদ্ধ করিতে লাগিল। স্থকোমল প্রেমস্পর্শে ঋষি সমাধি হইতে ব্যুখিত হইলেন এবং অর্দ্ধন্তিমিত নিনিমেষ লোচনে সেই অপূর্বে বালককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গাঁহার মুখের প্রসন্মোজ্জল ভাব দেখিয়া মনে इहेन, वानक राम जांशाद वहकारनद शृद्धशदिकि अनरमद धन। অভূত দেব-শিশু তথন অসীম আনন্দ প্রকাশপূর্বক তাঁহাকে বলিতে नागिन, 'আমি যাইতেছি, তোমাকে আমার দহিত যাইতে হইবে।' ঋষি তাঁহার এরপ অমুরোধে কোন কথা না বলিলেও তাঁহার

#### নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন

প্রেমপূর্ণ নয়ন তাঁহার অন্তরের সমতি ব্যক্ত করিল। পরে ঐরপ সপ্রেম দৃষ্টিতে বালককে কিছুক্ষণ দেখিতে দেখিতে তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তথন বিম্মিত হইয়া দেখি, তাঁহারই শ্রীরমনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে! নরেক্রকে দেখিবামাত্র ব্রিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি।"

সে যাহা হউক, ঠাকুরের অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে নরেক্রের মনে দ্বিতীয়বার এরপ ভাবান্তর উপস্থিত হওয়াতে তিনি যে এক-কালে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন একথা বলা বাহুল্য। তিনি প্রাণে

প্রাণে অমুভব করিয়াছিলেন, এই ত্রতিক্রমণীয় দৈব-

অভূত প্রত্যক্ষের ফলে নরেন্দ্রের ঠাকুরের সম্বন্ধে ধারণা শক্তির নিকটে তাঁহার মন ও বৃদ্ধির শক্তি কতদ্র অকিঞ্চিংকর! ঠাকুরের সম্বন্ধে তাঁহার ইতিপূর্ব্বের অন্ধোন্মাদ বলিয়া ধারণা পরিবর্ত্তিত হইল, কিন্তু

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে প্রথম উপস্থিত হইবার দিবদে তিনি তাঁহাকে একান্তে যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, সে-সকলের অর্থ ও উদ্দেশ্য যে এই ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ক্ষম হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। তিনি ব্ঝিয়াছিলেন, ঠাকুর দৈবশক্তিসম্পন্ন অলৌকিক মহাপুরুষ। ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার স্থায় মানবের মনকে ফিরাইয়া তিনি উচ্চপথে চালিত করিতে পারেন;

১ ঠাকুর তাহার অপূর্ব্ব সরল ভাষার উক্ত দর্শনের কথা আমাদিগকে বলিয়া-ছিলেন। সেই ভাষার যথাযথ প্ররোগ আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অগত্যা তাহার ভাষা যথাসাধ্য রাখিয়া আমর। উহা এথানে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলাম। দর্শনোক্ত দেবশিশু সহজে জিজ্ঞাসা করিয়া আমর। অক্ত এক সময়ে জানিয়াছিলাম, ঠাকুর বয়ং ঐ শিশুর আকার ধারণ করিয়াছিলেন।

#### <u>শীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

ভবে বোধ হয়, ভগবদিচ্ছার সহিত তাঁহার ইচ্ছা সম্পূর্ণ একীভৃত হওয়াতেই সকলের সম্বন্ধে তাঁহার মনে ঐরূপ ইচ্ছার উদয় হয় না; এবং এই অলৌকিক পুরুষের ঐরূপ অ্যাচিত রূপালাভ তাঁহার পক্ষে স্বল্ল ভাগ্যের কথা নহে!

পূর্ব্বোক্ত মীমাংসায় নরেন্দ্রনাথকে বাধ্য হইয়াই আসিতে হইয়াছিল এবং ইতিপূর্ব্বের অনেকগুলি ধারণাও তাঁহাকে উহার

অমুসরণে পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছিল। আপনার উহার ফলে নরেক্রের শুরুবিষয়ক জগতের পথপ্রদর্শকি ও দৃষ্টি-সম্পন্ন মানবকে অধ্যাত্ম-শুরুবিষয়ক জগতের পথপ্রদর্শক বা শ্রীগুরুরপে গ্রহণ করিতে ধারণার পরিবর্ত্তন শ্রিবর্ত্তন

ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ ধারণা সমধিক পুষ্টিলাভ করিয়াছিল,
একথা বলিতে হইবে না। পূর্ব্বোক্ত তুই দিবসের ঘটনার ফলে
তাঁহার ঐ ধারণা বিষম আঘাতপ্রাপ্ত হইল। তিনি নৃঝিলেন, বিরল
হইলেও সভ্যসভাই এমন মহাপুরুষসকল সংসারে জন্মপরিগ্রহ করেন
যাঁহাদিগের অলৌকিক ত্যাগ, তপস্তা, প্রেম ও পবিত্রতা সাধারণ
মানবের ক্ষুদ্র মন্ব্রিপ্রস্ত ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণাকে বছদ্রে অভিক্রম
করিয়া থাকে; স্বভরাং ইহাদিগকে গুরুরপে গ্রহণ করিলে
তাহাদিগের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। ফলভঃ ঠাকুরকে গুরুরণে
গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেও তিনি নিবিবচারে তাঁহার সকল
কথা গ্রহণে এখনও সম্মত হয়েন নাই।

ত্যাগ ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হয় না, পূকাদংস্কারবশতঃ এই ধারণা নরেন্দ্রনাথের মনে বাল্যকাল হইডেই প্রবল ছিল। তজ্জগু জ্রাহ্ম-

#### নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন

সমাজে প্রবিষ্ট হইলেও তন্মধ্যগত দাম্পত্য-জীবনসংস্কার-সম্বন্ধীয় ঠাকুরের সভা-সমিতিতে যোগদানে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। সংসর্গে নরেন্দ্রের দ্বাগদর্শন ও অপূর্ব্বশক্তির ভাগ-বৈরাগ্যের পরিচয়লাভৈ তাঁহাতে উক্ত ভ্যাগের ভাব এখন হইতে বিশেষরূপে বাডিয়া উঠিয়াচিল।

কিন্তু দর্কাপেক্ষা একটি বিষয় এখন হইতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের চিন্তার বিষয় হইল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এরপ শক্তিশালী মহাপুরুষের সংশ্রবে আসিয়া মানব-মন অর্দ্ধপরীক্ষা. পরীক্ষানা করিয়া ঠাকরের অথবা পরীক্ষা না করিয়াই জাঁহার সকল কথায় কোন কথা বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বসে। উহা হইতে আপনাকে গ্ৰহণ না বাঁচাইতে হইবে। সেজগু পূর্ব্বোক্ত তুই দিবসের করিবার নরেন্দ্রের সংকল ঘটনায় ঠাকুরের প্রতি তাঁহার মনে বিশেষ ভক্তি-শ্রদার উদয় হইলেও তিনি এখন হইতে দুঢ়সম্বল্প করিয়াছিলেন যে, বিশেষ পরীক্ষাপুর্বক স্বয়ং অফুভব বা প্রভ্যক্ষ না করিয়া তাঁহার অস্তত দর্শন-সম্বন্ধীয় কোন কথা কথন গ্রহণ করিবেন না, ইহাতে তাহার অপ্রিয়ভাজন হইতে হয় তাহাও স্বীকার। স্বতরাং আধ্যাত্মিক জগতের অভিনব অদৃষ্টপূর্ব্ব তত্ত্বসকল গ্রহণ করিবার জন্ম মনকে সর্বাদা প্রস্তুত রাখিতে একদিকে তিনি যেমন যত্ত্রশীল হইয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনি আবার ঠাকুরের প্রত্যেক অন্তত দর্শন ও ব্যবহারের কঠোর বিচারে আপনাকে এখন হইতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের স্থতীক্ষ বৃদ্ধিতে ইহা সহক্ষেই প্রতিভাত হইয়াছিল যে, প্রথম দিবসের যে-সকল কথার জন্ম তিনি ঠাকুরকে অর্দ্ধোন্মাদ

#### <u> এতিরামক্রফলীলাপ্রসঙ্গ</u>

বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিলেই কেবলমাত্র সেই-সকল কথার অর্থবাধ হয়। কিন্তু তাঁহার সত্যামুসন্ধিৎস্থ যুক্তিপরায়ণ মন ঐ কথা নরেলের সহসা স্বীকার করে কিন্ধপে ? স্তরাং ঈশ্বর যদি অন্তর্গর কথন তাঁহাকে ঐসকল কথা ব্রিবার সামর্থ্য প্রদান করেন তথন উহাদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া তিনি উহাদিগের সম্বন্ধে একটা মতামত স্থির করিতে অগ্রসর না হইয়া কেমন করিয়া ঈশ্বর-দর্শন করিয়া স্বয়ং কৃতকৃতার্থ হইবেন, এখন হইতে ঠাকুরের নিকট আগমনপূর্ব্বক তিব্যয় শিক্ষা ও আলোচনা করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তেজন্বী মন কোনরূপ নৃতনতন্ত-গ্রহণকালে নিজ পূর্ব্বমতের পরিবর্ত্তন করিতে আপনার ভিতরে একটা প্রবল বাধা অন্থভব করিতে থাকে। নরেন্দ্রনাথেরও এখন ঠিক ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি ঠাকুরের অভ্যুত শক্তির পরিচয় নরেন্দ্রের বর্ত্তমান পাইয়াও তাহাকে সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারিতেন্মানসিক অবস্থা ছিলেন না এবং আরুষ্ট অন্থভব করিয়াও তাহা হইতে দূরে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহার ঐরূপ চেষ্টার ফলে কভদ্র কি দাঁড়াইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

# পঞ্চম অধ্যায়

# ঠাকুরের অহেতুক ভালবাদা ও নরেন্দ্রনাথ

আমরা বলিয়াছি, অভ্ত পুণ্যসংস্কারসমূহ লইয়া শ্রীযুত্ত নরেক্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেজস্ত অপর সাধারণ হইতে ভিন্ন ভাবের

নরেন্দ্রের পূর্ন্ব-জীবনের অসাধারণ প্রত্যক্ষসমূহ— নিদ্রার পূর্বের

জোতিঃদর্শন

প্রত্যক্ষণকল তাঁহার জীবনে নানা বিষয়ে ইতিপূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছিল। দৃষ্টাস্তস্বরূপে এরপ কয়েকটির

উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। নরেন্দ্র বলিতেন—"আজীবন নিদ্রা যাইব বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত

করিলেই ভ্রমধ্যভাগে এক অপূর্ব জ্যোতিরিন্দু

দেখিতে পাইতাম এবং একমনে উহার নানারপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে থাকিতাম। উহা দেখিবার স্থবিধা হইবে বলিয়া লোকে যেভাবে ভূমিতে মন্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করে, আমি সেইভাবে শ্যায় শয়ন করিতাম। ঐ অপূর্ব্ব বিন্দু নানাবর্ণে পরিবর্ত্তিত ও বন্ধিত হইয়া ক্রমে বিম্বাকারে পরিণত হইত এবং পরিশেষে ফাটিয়া যাইয়া আপাদমন্তক শুল্ল-তরল জ্যোতিতে আর্ত করিয়া ফেলিত!
— ঐরপ হইবামাত্র চেতনাল্প্ত হইয়া নিজাভিভূত হইতাম! আমি জানিতাম, ঐরপেই সকলে নিজা যায়। বহুকাল পর্যান্ত ঐরপ ধারণা ছিল। বড় হইয়া যথন ধ্যানাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলাম তথন চক্ষু মৃত্রিত করিলেই ঐ জ্যোতিবিন্দু প্রথমেই সন্মুথে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং উহাতেই চিত্ত একাগ্র করিতাম। মহন্ধি

#### গ্রী শ্রী রামকৃষ্ণলী লাপ্রসঙ্গ

দেবেন্দ্রনাথের উপদেশে কয়েকজন বয়স্তের সহিত যথন নিত্য ধ্যানাভ্যাস করিতে লাগিলাম তথন ধ্যান করিবার কালে কাহার কিরূপ দর্শন উপলব্ধি উপস্থিত হইত, পরস্পরে ত্রিষয়ে আলোচনা করিতাম। ঐ সময়ে তাঁহাদিগের কথাতেই ব্রিয়াছিলাম, ঐরূপ জ্যোতিঃদর্শন তাহাদিগের কথনও হয় নাই এবং তাহাদিগের কেহই আমার নায় প্রেবাক্ত ভাবে নিলা যায় না!

"আবার বাল্যকাল হইতে সময়ে সময়ে কোন বস্তু, ব্যক্তি বা স্থানবিশেষ দেখিবামাত্র মনে হইত, উহাদিগের সহিত আমি বিশেষ পরিচিত, ইতিপূর্ব্বে কোথায় উহাদিগকে দেখিয়াছি। দেশ-কাল-পাত্র-শ্বরণ করিতে চেষ্টা করিতাম, কিছুতেই মনে আসিত বিশেষ-দর্শনে পূর্ব স্থানির উদয়

ইতিপূর্বেবে দেখি নাই! প্রায়ই মধ্যে মধ্যে এরপ হইত। হয়ত বয়স্থাবর্গের সহিত মিলিত হইয়া কোন স্থানে নানা বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে এমন সময় ভাহাদিগের মধ্যে একজন একটা কথা বলিল, অমনি সহসা মনে হইল—ভাই ত এই গৃহে, এই সকল ব্যক্তির সহিত, এই বিষয় লইয়া আলাপ যে ইতিপূর্বের করিয়াছি এবং তথনও যে এই ব্যক্তি এইরপ কথা বলিয়াছিল! কিন্তু ভাবিয়া চিস্তিয়া কিছুতেই স্থির করিতে পারিতাম না—কোথায়, কবে ইহাদিগের সহিত ইতিপূর্বের এইরপ আলাপ হইয়াছিল! পুনর্জন্মবাদের বিষয় যথন অবগত হইলাম তথন ভাবিয়াছিলাম, ভবে বুঝি জ্বান্তরে ঐসকল দেশ ও পাত্রের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম এবং ভাহারই আংশিক স্পৃতি কথন কথন আমার অন্তরে ঐরপে উপস্থিত হইয়া থাকে। পরে ব্ঝিয়াছি, ঐ বিষয়ের ঐরপ মীমাংসা

## ঠাকুরের অহেতৃক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ

যুক্তিবুক্ত নহে। এখন সানে হয়, ইহজয়ে যে-সকল বিষয় ও ব্যক্তির সহিত আমাকে পরিচিত হইতে হইবে, জয়িবার পূর্কে সেইসকলকে চিত্রপরস্পরায় আমি কোনরূপে দেখিতে পাইয়া-ছিলাম এবং উহারই শ্বতি জয়িবার পরে আমার অস্তরে আজীবন সময়ে সময়ে উদিত হইয়া থাকে।"

ঠাকুরের পবিত্র জীবন এবং সমাধিস্থ হইবার কথা নানা লোকের<sup>২</sup> নিকট হইতে ভাবণ করিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্র তাঁহাকে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেথিয়া তাঁহার কোনরূপ

ঠাকুরের দৈবী-

করিরা নরেন্দ্রের জল্পনা ও বিশ্বার

শক্তি প্রতাক্ষ

অবস্থান্তর বা অভুত প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইবে, একথা তিনি স্বপ্লেও কল্পনা করেন নাই। ঘটনা কিন্তু অন্তরূপ দাঁড়াইল। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপদ-প্রান্তে আগমন করিয়া উপযুগপরি তুই দিন তাঁহার

থেরপ অলৌকিক প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইল তাহার তুলনায় তাঁহার পূর্বীপরিদৃষ্ট প্রত্যক্ষদকল নিতান্ত মান ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ

১ এই অন্তুত প্রত্যক্ষের কথা প্রীয়ত নরেল্র জাহার সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরেই আমাদিগকে বলিয়াছিলেন এবং শেষ জীবনে তিনি উহার সম্বন্ধে এইরূপ কারণ নির্দেশ করিয়াছিলেন।

২ আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, দক্ষিণেখরে আসিবার কালে শ্রীস্ত নরেন্দ্র কলিকাতার জেনারেল এসেম্ব্রিস্ ইন্টিটিউপন নামক বিভালয় হইতে এক এ পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত হুডেছিলেল। উলারচেতা কুপণ্ডিত হেটী সাহেব তথন উক্ত বিভালরের অধ্যক্ষ ছিলেন। সাহেবের বহুমূবী প্রতিভা, পরিত্র লীবন এবং ছাত্রদিপের সহিত সর্বা সংগ্রম আচরণের জন্ম নরেন্দ্রনাম ইংলাকে বিশেব ভক্তি-প্রমা করিতেন। সাহিত্যের অধ্যাপক সহসা অনুস্থ হইরা পড়ার হেটী সাহেব এক্দিন এক.এ. ক্লাসের ছাত্রবৃদ্ধকে সাহিত্য অধ্যারন করাইতে প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন একং ওয়ার্ডপ্রমার্থির কবিতাবলীর আলোচনা-প্রস্তুত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যাস্কুতবে উক্ত কবির ভাবসমাধি হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ছাত্রগণ সমাধির কথা বৃশ্ধিতে না পারাছ তিনি

#### <u> এতিরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

হইতে লাগিল এবং ডাহার ইয়তা করিতে তাহার অসাধারণ বৃদ্ধি পরাভব স্বীকার করিল। স্বভরাং ঠাকুরের বিষয় অম্থাবন করিতে যাইয়া তিনি এখন বিষম সমস্তায় পতিত হইয়াছিলেন। কারণ ঠাকুরের অচিস্তা দৈবীশক্তি-সহায়েই যে তাহার ঐরপ অদৃষ্টপূর্ক প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল এ বিষয়ে সংশয় করিবার তিনি বিন্দুমাত্র কারণ অমুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হন নাই এবং মনে মনে ঐ বিষয়ে যতই আলোচনা করিয়াছিলেন ততই বিশ্বয়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

বাস্তবিক ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া নরেন্দ্রনাথের সহসা যেরূপ অভ্যুত প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিশ্বয়ের অবধি থাকে না। শাস্ত্র বলেন, স্বল্লশক্তিসম্পন্ন সামাস্ত-অধিকারী

মানবের জীবনে ঐরপ প্রত্যক্ষ বছকালের ত্যাগ ও

নরেশ্র কতদ্র উচ্চ অধিকারী চিলেন তপস্থায় বিরল উপস্থিত হয় এবং কোনরূপে একবার উপস্থিত হইলে শ্রীগুরুর ভিতরে ঈশ্বর-

প্ৰকাশ উপলব্ধি করিয়া মোহিত হইয়াসে এককালে

তাঁহার বশুভা স্বীকার করে। নরেন্দ্র যে এক্নপ করেন নাই, ইহা স্বল্প বিশ্বয়ের কথা নহে এবং উহা হইতেই ব্ঝিতে পারা যায়

তাহাদিগকে উক্ত অবহার কথা যথাবিধি ব্ঝাইরা পরিশেবে বলিরাছিলেন, "চিভের পরিক্রতা ও বিবয়বিশেবে একাগ্রতা হইতে উক্ত অবহার উদর হইরা থাকে; ঐ প্রকার অবহার অধিকারী ব্যক্তি বিরল দেখিতে পাওরা বার; একমাত্র দক্ষিণেষরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আজকাল ঐরূপ অবহা হইতে দেখিয়াছি—তাহার উক্ত অবহা একদিন দর্শন করিরা আসিলে তোমরা এ বিবর হাদরক্রম করিতে পারিবে।" ঐরিদে হেটা সাহেবের নিকট হইতে প্রীব্ত নরেন্দ্র ঠাকুরের কথা প্রথম প্রবণ করিবার পরে হারেন্দ্র-নাথের আলরে তাহার প্রথম দর্শনলাভ করিরাছিলেন। আবার প্রাক্রসমাজে ইতিপ্রেই পতিবিধি থাকার তিনি ঠাকুরের কথা প্রহানেও প্রবণ করিরাছিলেন বলিরা বোধ হয়।

## ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ

তিনি আধ্যাত্মিক জগতে কতদ্ব উচ্চ অধিকারী ছিলেন। অতি উচ্চ আধার ছিলেন বলিয়াই ঐ ঘটনায় তিনি এককালে আত্মহারা হইয়া পড়েন নাই এবং সংঘত থাকিয়া ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র ও আচরণের পরীক্ষা ও কারণ-নির্ণয়ে আপনাকে বহুকাল পর্যান্ত নিযুক্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু অভিভূত না হইলেও এবং এককালে বশ্যতা স্বীকার না করিলেও, তিনি এখন হইতে ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আরুষ্ট হইয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

প্রথম সাক্ষাতের দিবস হইতে ঠাকুরও অক্তপক্ষে নরেন্দ্রনাথের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ অমুভব করিয়াছিলেন। অপরোক্ষ-

নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুর কতদুর আকৃষ্ট হইয়া-ভিলেন বিজ্ঞানসম্পন্ন মহাহত্তব গুরু স্থবোগ্য শিশুকে দেথিবামাত্র আপনার সমৃদয় জীবনপ্রত্যক্ষ তাহার অস্তরে ঢালিয়া দিবার আকুল আগ্রহে যেন এক-কালে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে গভীর আগ্রহের পরিমাণ হয় না, সে স্বার্থগৃদ্ধশৃশ্য অহেতৃক

অধৈষ্য, পূর্ণসংষত আত্মারাম গুরুগণের হাদয়ে কেবলমাত্র দৈব প্রেরণাতেই উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐরপ প্রেরণাবশেই জগদ্গুরু মহাপুরুষগণ উত্তম অধিকারী শিশুকে দেখিবামাত্র অভর ব্রহ্মজ্ঞ-পদবীতে আর্ঢ় করাইয়া ভাহাকে আপ্তকাম ও পূর্ণ করিয়া থাকেন।

নরেজনাথ যেদিন দক্ষিণেশরে একাকী আগমন করেন, ঠাকুর

সাত্রে ইহা শান্তবী দীক্ষা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। শান্তবী দীক্ষার বিভারিত বিবরপের জন্ত 'গুরুভাব, উত্তরার্ধ—>র্থ অধ্যার' ক্রইবা।

#### **ত্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

ধ্য ঐদিন তাঁহাকে এককালে সমাধিস্থ করিয়া ব্রহ্মপদবীতে আরু । করাইতে প্রবলভাবে আরুষ্ট হইয়াছিলৈন, এবিধয়ে সংশয়মাত্র নাই।

প্রথম দিবসে নরেন্দ্রকে ব্রহ্মজ্ঞ পদবীতে আরাঢ় করাইবার ঠাকুরের চেষ্ট্রা কারণ, উহার ভিন-চারি বংসর পরে শ্রীযুত নরেন্দ্র যখন সম্পূর্ণরূপে ঠাকুরের বশুতা স্থীকার করিয়া-ছিলেন এবং নির্কিকল্প সমাধিলাভের জন্ম ঠাকুরের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ঠাকুর তাঁহাকে আমাদিগের সম্মুথে অনেক সময় বলিতেন, "কেন? তুই ধে

তথন বলিয়াছিলি তোর বাপ-মা আছে, তাদের সেবা করিতে হইবে ?" আবার কথন বা বলিতেন, "দেখ, একজন মরিয়া ভূত হইয়াছিল। অনেককাল একাকী থাকায় সন্ধীর অভাব অন্তত্তব করিয়া দে চারিদিকে অয়েষণ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কোন স্থানে মরিয়াছে শুনিলেই সে সেথানে ছুটিয়া যাইত; ভাবিত, এইবার বৃঝি তার একজন সন্ধী জুটিবে। কিন্তু দেখিত, মৃতব্যক্তি গালবারি-ম্পর্শে বা অন্ত কোন উপায়ে উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। স্করমনে ফিরিয়া আদিয়া সে পুনরায় পুর্বের লায় একাকী কালবাপন করিত। ঐরপে সেই ভূতের সন্ধীর অভাব আর কিছুতেই বৃচে নাই। আমারও ঠিক ঐরপ দশা হইয়াছে। তোকে দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম এইবার বৃঝি আমার একটি সন্ধী জূটিল—কিন্তু তুইও বল্লি, তোর বাপ-মা আছে। কাজেই আমার আর সন্ধী পাওয়া হইল না!" ঐরপে ঐ দিবসের ঘটনার উল্লেখ করিয়া ঠাকুর অভ্যেপর নরেজনাথের সহিত অনেক সময় রন্ধ-পরিহাদ করিতেন।

## ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ

সে যাহা হউক, সমাধিস্থ হইবার উপক্রমে নরেক্রনাথের হাদরে দারুণ ভয়ের সঞ্চার হইভে দেখিয়া ঠাকুর সেদিন যেরূপে নিরন্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা ইতিপূর্বেব বলিয়াছি। ঘটনা এরূপ

নরেন্দ্রের প্রথম ও দিতীর দিবসের অভূত প্রত্যক্ষের মধ্যে প্রভেদ হওয়ায় নরেক্রের সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে তিনি বাহা দর্শন
ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তবিষয়ে ঠাকুরের
সন্দিহান হওয়া বিচিত্র নহে। আমাদিগের অস্থমান,
সেইজ্ফাই তিনি, নরেক্র তৃতীয় দিবস দক্ষিণেখরে
আগমন করিলে শক্তিবলে তাঁহাকে অভিভূত করিয়া

তাহার জীবন সম্বন্ধে নানা রহস্তকথা তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লইয়াছিলেন এবং নিজ প্রত্যক্ষ সকলের সহিত উহাদিগের ঐক্য দেখিয়া নিশ্চিম্ব হইয়াছিলেন। উক্ত অহমান সত্য হইলে ইহাই ব্রিতে হয় যে, নরেজ্রনাথ দক্ষিণেখরে আগমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত হই দিবসে একই প্রকারের সমাধি-অবস্থা লাভ করেন নাই। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত হুই দিবসে তাঁহার হুই বিভিন্ন প্রকারের উপলব্ধি উপস্থিত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথকে পূর্ব্বোজভাবে পরীক্ষা করিয়া ঠাকুর একভাবে
নিশ্চিন্ত হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, বলিন্তে
পারা যায় না। কারণ, তিনি দেখিয়াছিলেন, বে-সকল গুণ বা শক্তিপ্রকাশের মধ্যে একটি বা তুইটির মাত্র অধিকারী
নরেন্দ্রের ভয়
প্রতিপত্তি লাভ করে, নরেন্দ্রনাথের অন্তরে ঐরপ
আঠারটি শক্তি-প্রকাশ পূর্ণমাত্রায় বিশ্বমান এবং ঈশ্বর, জগৎ ও
মানব-জীবনের উদ্বেশ্ব-সম্বন্ধে চরম্ব-স্ত্য উপলব্ধি করিয়া শ্রীযুক্ত

#### <u> এতিরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

নরেন্দ্র উহাদিগকে সমাক্রণে আধ্যাত্মিক পথে নিযুক্ত করিতে না পারিলে ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে। ঠাকুর বলিতেন, ঐরূপ হইলে নরেন্দ্র অক্ত সকল নেতাদিগের স্থায় এক নবীন মত ও দলের স্ষ্টমাত্র করিয়া জগতে খ্যাতিলাভ করিয়া যাইবে: কিন্তু বর্তমান যুগপ্রয়োজন পূর্ণ করিবার জন্ম যে উদার আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপলব্ধি ও প্রচার আবশ্রক, তাহা প্রত্যক্ষ করা এবং উহার প্রতিষ্ঠাকল্পে সহায়তা করিয়া জগতের যথার্থ কল্যাণ্দাধন করা ভাহার দ্বারা সম্ভবপর হইবে না। স্থভরাং নরেক্র যাহাতে স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অমুসরণ করিয়া তাঁহার সদৃশ আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকলের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারে, সেজন্ম এখন হইতে ঠাকুরের প্রাণে অসীম আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর সর্বাদা বলিতেন—গেঁড়ে, ভোৱা প্রভৃতি যে-সকল জলাধারে স্রোভ নাই সেথানেই যেমন দল বা নানারূপ উদ্ভিজ্জ-দামের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতে যেথানে আংশিক সত্যমাত্রকে মানব পূর্ণ সত্য विनया धाराण कविया निन्छ इटेया वरम. रमथारनटे मन वा मिछ-নিবদ্ধ সজ্বসকলের উদর হইয়া থাকে। অসাধারণ মেধা ও মানসিক-গুণসম্পন্ন নরেন্দ্রনাথ বিপথে গমন করিয়া পাছে ঐরপ করিয়া বদেন. এই ভয়ে ঠাকুর কভরূপে তাঁহাকে পূর্ণ সভ্যের অধিকারী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া বিশ্বিত হইতে হয়।

অভএব দেখা যাইতেছে, নরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইবার প্রথম হইডেই ঠাকুর নানা কারণে তাঁহার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অফুভব করিয়াছিলেন এবং যতদিন না তিনি বৃঝিতে পারিয়াছিলেন যে নরেন্দ্রের আর পূর্বোক্তভাবে বিপথে গমন করিবার সম্ভাবনা

## ঠাকুরের অহেতুক ভালবাদা ও নরেন্দ্রনাথ

নাই, ততদিন পর্যান্ত উক্ত আকর্ষণ তাঁহাতে সহজ্ঞ স্বাভাবিক ভাব ধারণ করে নাই। এসকল কারণের অন্থাবনে স্পষ্ট হৃদয়ক্ষম হয়, উহাদের কতকগুলি নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ঠাকুরের গালুরের নরেন্দ্রের নিজ্ঞ অন্তুত দর্শনসমূহ হইতে সন্তৃত হইয়াছিল অতি অসাধারণ আকর্ষণের কারণ এবং অবশিষ্টগুলি পাছে নরেন্দ্র কালধর্মপ্রভাবে দারৈষণা, বিভৈষণা, লোকৈষণা প্রভৃতি কোনরূপ বন্ধনকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার মহৎ জীবনের চর্ম-লক্ষ্যসাধনে আংশিকভাবেও অসমর্থ হন, এই ভয় হইতে উথিত হইয়াছিল।

বহুকালব্যাণী ত্যাগ ও তপস্থার ফলে কুন্ত 'অহং-মম'-বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হওয়ায় জগৎ-কারণের সহিত নিত্য অহৈত-ভাবে অবস্থিত ঠাকুর, ঈশবের জনকল্যাণ্সাধনরূপ উক্ত আকর্ষণ কর্মকে আপনার বলিয়া অফুক্ষণ উপলব্ধি করিতে-উপস্থিত হওয়া ছিলেন। উহারই প্রভাবে তাঁহার হ্লয়ক্ষম হইয়া-যেন স্বাভাবিক ও অবগ্রন্থারী ছিল যে, বর্ত্তমান যুগের ধর্মপ্লানি-নাণ-রূপ স্থমহৎ কার্য্য তাঁহার শরীর-মনকে যদ্মস্বরূপ করিয়া দাধিত হয়, ইহাই বিরাটেচ্ছার অভিপ্রেত। আবার উহারই প্রভাবে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র স্বার্থস্থসাধনের জন্ম শ্রীযুত নরেন্দ্র জন্মপরিগ্রহ করেন নাই, কিন্তু ঈশবের প্রতি একান্ত অনুরাগে পূর্ব্বোক্ত জনকল্যাণদাধনরূপ কর্ম্মে তাঁহাকে দহায়তা করিতেই আগমন করিয়াছেন। স্থতরাং স্বার্থশৃক্ত নিতামুক্ত নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার পরমাখীয় বলিয়া বোধ হইবে এবং তাঁহার প্রতি তিনি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইবেন, ইহাতে বিচিত্র কি ? অতএব আপাত্ত-দৃষ্টিতে

#### **এ** এরামকুফলীলাপ্রসক

নরেন্দ্রনাথের প্রতি ঠাকুরের আকর্ষণ দেখিয়া বিশ্বয়ের উদয় হইলেও উহা যে স্বাভাবিক এবং অবশুদ্ধাবী ভাহা স্বর্লচিন্তার ফলেই ব্ঝিতে পারা যায়।

প্রথম দর্শনের দিন হইতেই ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কতদুর নিকট-আত্মীয় জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং কিরূপ তন্ময়ভাবে ভালবাদিয়া-ছিলেন তাহার আভাদ প্রদান করা একপ্রকার দাধ্যাতীত বদিয়া আমাদিগের মনে হইয়া থাকে। সংদারী মানব যে-সকল কারণে

অপরকে আপনার জ্ঞান করিয়া হাদয়ের ভালবাসা নরেন্দ্রের অর্পণ করিয়া থাকে, তাহার কিছুমাত্র এথানে ঠাকুরের ভালবাসা বর্ত্তমান ছিল না; কিন্তু নরেন্দ্রের বিরহে এবং মিলনে সাংসারিক ভাবের নহে করিয়াচি তাহার বিন্দুমাত্রেরও দর্শন অন্তত্র কোথাও

আমাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। নিজারণে একজন অপরকে যে এতদ্র ভালবাসিতে পারে, ইহা আমাদিগের ইভিপূর্বে জ্ঞান ছিল না। নরেক্রের প্রতি ঠাকুরের অভূত প্রেম দর্শন করিয়াই ব্ঝিতে পারিয়াছি, কালে সংসারে এমন দিন আসিবে যথন মানব মানবের মধ্যে ঈশ্বরপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া সভ্যসভাই এরপ নিজারণে ভালবাসিয়া কুভক্রভার্থ হইবে।

ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রের আগমনের কিছুকাল পরে স্বামী
ত্রেমানন্দ দক্ষিণেশ্বরে প্রথম উপস্থিত হইয়াছিলে।
সম্বন্দে স্বামী নরেন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে সপ্তাহ বা কিঞ্চিদ্ধিক কাল
প্রেমানন্দের কথা দক্ষিণেশ্বরে আসিতে না পারায় ঠাকুর তাঁহার জন্ত
কিরূপ উৎক্ষিতিচিত্তে তথন অবস্থান করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে



বাবুরাম স্বামী প্রেমানন্দ )

## ঠাকুরের অহেতৃক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ

তিনি মোহিত হইয়া ঐ বিষয় আমাদের নিকট অনেকবার কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত হাটথোলার ঘাটে নৌকায় উঠিতে

থামী প্রেমানন্দের প্রথম দিন দক্ষিণেখরে আগমন ও ঠাকুরকে নরেন্দ্রের জম্ম উৎক্রাঞ্চিত দুর্গন বাইয়া ঐদিন রামদয়াল বাবুকে তথায় দেখিতে
পাইলাম। তিনিও দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন জানিয়া
আমরা একত্রেই এক নৌকায় উঠিলাম এবং
প্রায় সন্ধার সময় রাণী রাসমণির কালীবাটীতে
পৌছিলাম। ঠাকুরের ঘরে আদিয়া ভনিলাম,
তিনি মন্দিরে ৺জগদস্বাকে দর্শন করিতে গিয়াছেন।
স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাদিগকে এস্থানে অপেকা

করিতে বলিয়া তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্ম মন্দিরাভিম্থে চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই তাঁহাকে অতি সন্তর্পণে ধারণ করিয়া 'এথানটায় সিঁড়ি উঠিতে হইবে—এথানটায় নামিতে হইবে' ইত্যাদি বলিতে বলিতে লইয়া আসিতেছেন, দেখিতে পাইলাম। ইতিপ্রেই তাঁহার ভাববিভার হইয়া বাহ্নসংক্ষা হারাইবার কথা শুবণ করিয়াছিলাম। এজন্ম ঠাকুরকে এখন ঐরপে মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে আসিতে দেখিয়া ব্রিলাম তিনি ভাবাবেশে রহিয়াছেন। ঐরপে গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি ছোট তক্তাপোষখানির উপর উপবেশন করিলেন এবং অল্পকণ পরে প্রকৃতিত্ব হইয়া পরিচয় জিল্লাসাপ্র্রক আমার মুখ ও হত্ত-পদাদির লক্ষণ-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কর্মই হইতে অন্কৃলি পর্যন্ত আমার হাতথানির ওল্পন পরীক্ষা করিবার জন্ম কিছুক্ষণ নিজহত্তে ধারণ করিয়া বলিলেন, 'বেশ।' এরপে কি বৃঝিলেন, তাহা তিনিই জানেন। উহার

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

পরে রামদয়াল বাবুকে এীযুত নরেন্দ্রের শারীরিক কল্যাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি ভাল আছেন জানিয়া বলিলেন, 'দে অনেকদিন এখানে আদে নাই, তাহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে. একবার আসিতে বলিও।

"ধর্মবিষয়ক নানা কথাবার্জায় কয়েক ঘণ্টা বিশেষ আনন্দে কাটিল। ক্রমে দশটা বাজিবার পরে আমরা আহার করিলাম এবং ঠাকুরের ঘরের পূর্ব্বদিকে—উঠানের উত্তরে

ঠাক্সরের সারারাত্র দারুণ টংকগদর্শনে

যে বারাণ্ডা আছে তথায় শয়ন করিলাম। ঠাকুর এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্ম ঘরের ভিতরেই শ্যা প্রেমানদের চিন্তা প্রস্তুত হইল। শয়ন করিবার পরে এক ঘণ্টাকাল

অতীত হইতে না হইতে ঠাকুর পরিধেয় বস্ত্রথানি বালকের ক্রায় বগলে ধারণ করিয়া ঘরের বাহিরে আমাদিগের শ্ব্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া রামদয়াল বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ওগো, ঘুমুলে ?' আমরা উভয়ে শশব্যন্তে শ্যাায় উঠিয়া विशा विननाम, 'आरख ना।' উट्टा अनिया ठाकूत विनित्न, 'तनथ, নরেন্দ্রের জন্ম প্রাণের ভিতরটা যেন গামছা-নিংড়াবার মত জোরে মোচড় দিচ্চে; ভাকে একবার দেখা করে যেতে বলো; সে ভদ্ধ সত্তপের আধার, সাক্ষাৎ নারায়ণ: তাকে মাঝে মাঝে না দেখলে থাকতে পারি না।' রামদয়াল বাবু কিছুকাল পূর্বে হইতেই দক্ষিণেখরে যাতায়াত করিতেছিলেন, সেজগু ঠাকুরের বালকের ন্তায় স্বভাবের কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি ঠাকুরের ঐরপ বালকের ক্রায় আচরণ দেখিয়া ব্ঝিতে পারিলেন, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন এবং রাত্রি পোহাইলেই নরেন্দ্রের সহিত

## ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ

দেখা করিয়া তাঁহাকে আদিতে বলিবেন ইত্যাদি নানা কথা কহিয়া ঠাকুরকে শান্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দে রাত্রে ঠাকুরের সেই ভাবের কিছুমাত্র প্রশমন হইল না। আমাদিগের বিশ্রামের অভাব হইতেছে বুরিয়া মধ্যে মধ্যে কিছুক্ষণের জন্তু নিজ শয়ায় যাইয়া শয়ন করিলেও পরক্ষণেই ঐকথা ভূলিয়া আমাদিগের নিকটে পুনরায় আগমনপূর্ব্বক নরেক্রের গুণের কথা এবং ভাহাকে না দেখিয়া তাঁহার প্রাণে যে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে, ভাহা সকর্ষণভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐরপ কাতরভা দেখিয়া বিশ্বিত হইয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইহার কি অভুত ভালবাদা এবং যাহার জন্তু ইনি ঐরপ করিতেছেন দে ব্যক্তি কি কঠোর! দেই রাত্রি ঐরপে আমাদিগের অতিবাহিত হইয়াছিল। পরে রজনী প্রভাত হইলে মন্দিরে যাইয়া ৺জগদম্বাকে দর্শন করিয়া ঠাকুরের চরণে প্রণত হইয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আমরা কলিকাভায় ফিরিয়া আদিয়াছিলাম।"

১৮৮৩ খৃষ্টান্সের কোন সময়ে আমাদিগের জনৈক বন্ধু দিকণেনরেন্দ্রের শবে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নরেন্দ্রনাথ অনেকপ্রতি ঠাকুরের দিন আসেন নাই বলিয়া ঠাকুর বিশেষ উৎকণ্ঠিত
ভালবাসা সম্বন্ধে
বিক্ঠনাথের হইয়া রহিয়াছেন। তিনি বলেন, "সেদিন ঠাকুরের
কথা মন যেন নরেন্দ্রময় হইয়া রহিয়াছে, মুথে নরেন্দ্রের
গুণামুবাদ ভিন্ন অন্ত কথা নাই। আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,
'দেখ, নরেন্দ্র শুদ্ধসন্ত্তুণী; আমি দেখিয়াছি সে অথণ্ডের ঘরের

শীবৃত বৈকুঠনাথ সান্ন্যাল

#### **শ্রিশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

চারিজনের একজন এবং সপ্তর্ষির একজন; তাহার কতগুণ তাহার ইয়তা হয় না'--বলিতে বলিতে ঠাকুর নরেজ্ঞনাথকে দেখিবার জন্ম এককালে অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং পুত্রবিরতে মাতা যেরূপ কাতর হন দেইরপ অজম অশ্র বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে কিছুডেই আপনাকে সংযত করিতে পারিতেচেন না দেখিয়া এবং আমরা তাঁহার এরপ বাবহারে কি ভাবিব মনে করিয়া ঘরের উত্তরন্ধিকের বারাণ্ডার ক্রন্তপদে চলিয়া যাইলেন এবং 'মাগো, আমি ভাকে না দেখে আর থাকতে পারি না', ইভ্যাদি রুদ্ধস্বরে বলিতে বলিতে বিষয় ক্রন্দন করিতেছেন, শুনিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরে আপনাকে কতকটা সংযত করিয়া তিনি গৃহমধ্যে আমাদিগের নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়া কাতর-করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'এত কাঁদলাম, কিন্তু নরেন্দ্র ত এল না; তাকে একবার দেখুবার জন্ম প্রাণে বিষম যন্ত্রণা হচ্চে, বুকের ভিতরটায় যেন মোচড় দিচে ; কিন্তু আমার এই টানটা সে কিছু বুঝে না'—এইরূপ বলিতে বলিতে আবার অন্থির হইয়া তিনি গুহের বাহিরে চলিয়া যাইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বুড়ো মিন্সে, তার জন্ত **এইরূপে অন্থির হয়েচি ও কাদ্চি দেখে লোকেই বা কি বল্বে, বল** দেখি ? ভোমরা আপনার লোক, তোমাদের কাছে লজ্জা হয় না ! কিন্তু অপরে দেখে কি ভাব্বে, বল দেখি ? কিন্তু কিছুতেই সাম্লাতে পাচ্চি না।' নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া রহিলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম নিশ্চয়ই নবেন্দ্র দেবতুল্য পুরুষ হইবেন, নতুবা তাঁহার প্রতি ঠাকুরের এত টান কেন ? পরে ঠাকুরকে শাস্ত করিবার জক্ত বলিতে লাগিলাম, 'ডাই

## ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ

ত মহাশয়, তার ভারি অক্সায়, তাকে না দেখে আপনার এত কট इय- अक्था टक्टन पर ना ।' अहे घटनात किছ कान भरत অন্ত এক দিবদে ঠাকুর নরেন্দ্রের পহিত আমাকে পরিচিত করিয়া नियाছिलन। नारतास्त्र वितार ठाकुताक त्यमन अभीत तनथियाछि ভাহার সহিত মিলনে আবার তাঁহাকে তেমনি উল্লসিত হইতে দেখিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুরের জন্মতিখি-দিবনে দক্ষিণেশবে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ভক্তগণ দেদিন তাঁহাকে न्छन वञ्ज, महन्यन-भूष्ण-मानाापि भवादेश मत्नाद्व माटक माक्षादेश-ছিল। তাঁহার ঘরের পূর্বের, বাগানের দিকের বারাগুায় কীর্ত্তন হইতেছিল। ঠাকুর ভক্তগণপরিবৃত হইয়া উহা শুনিতে শুনিতে কখন কিছুক্সণের জন্ম ভাবাবিষ্ট হইতেছিলেন, কখন বা এক একটি মধুর আখর দিয়া কীর্ত্তন জমাইয়া দিতেছিলেন; কিন্তু নরেন্দ্র না আসায় তাঁহার আনন্দের ব্যাঘাত হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে চারিদিকে দেখিতেছিলেন এবং আমাদিগকে বলিতেছিলেন, 'তাই ত নরেক্র আসিল না!' বেলা প্রায় তুই প্রহর, এমন সময় নরেন্দ্র আসিয়া সভামধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণত হইল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঠাকুর একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া তাঁহার স্বন্ধে বদিয়া গভীর ভাষাবিষ্ট হইলেন। পরে সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত কথায় ও তাঁহাকে আহারাদি করাইতে ব্যাপ্ত হইলেন। দেদিন তাঁহার আর কীর্ত্তন শুনা হইল না।"

ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুত নরেন্দ্র যে দেবছর্লভ প্রেমের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিশ্বিত হইতে হয়। উহাতে অবিচলিত থাকিয়া তিনি যে যথার্থ সত্যলাভের আশয়ে

#### **এতি প্রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া লইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, সভ্যাহ্মরাগ তাঁহার ভিতরে কতদ্র প্রবন্দ

ঠাকুরের বিশেষ ভালবাসার পাত্র হইরাও নরেন্দ্রের অচল থাকা ভাহার উচ্চাধিকারিত্বের পরিচর ছিল। অন্তপক্ষে ঠাকুর যে নরেন্দ্রের ঐরপ ভাবে ক্র না হইয়া শিয়ের কল্যাণের নিমিত্ত পরীক্ষা প্রদানপূর্বক তাঁহাকে আধ্যাত্মিক সকল বিষয় উপলব্ধি করাইয়া দিতে পরম আহলাদে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার নিরভিমানিত্ব এবং মহামূভবত্বের কথা অম্থাবন করিয়া বিশ্বয়ের অবধি থাকে না। ঐরপে নরেন্দ্রের সহিত ঠাকুরের সহস্কের

কথা আমরা যতই আলোচনা করিব ততই একপক্ষে পরীক্ষা করিয়া লইবার এবং অন্তপক্ষে পরীক্ষা প্রদানপূর্বক উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্মদকল উপলব্ধি করাইয়া দিবার আগ্রহ দেখিয়া মৃগ্ধ হইব এবং বৃঝিতে পারিব, যথার্থ গুরু উচ্চ অধিকারী ব্যক্তির ভাব বক্ষা করিয়া কিরপে শিক্ষাদানে অগ্রসর হন ও পরিণামে কিরপে তাহার হদদ্ধে চিরকালের নিমিত্ত শ্রদ্ধা ও পৃঞ্জার স্থল অধিকার করিয়া বদেন।

# ষষ্ঠ অধ্যায়—প্রথম পাদ

# ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ

দীর্ঘ পাঁচ বংসর কাল প্রীযুত নরেন্দ্র ঠাকুরের পূত সহবাদলাভে ধক্ত হইয়াছিলেন। পাঠক হয়ত ইহাতে বুঝিবেন যে, আমরা বলিতেছি তিনি ঐ কয় বর্ষ নিরম্বর দক্ষিণেশকে नरवन्त ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের পুতসঙ্গ কতকাল লাভ তাহা নহে। কলিকাতাবাসী অন্ত সকল ভক্তগণেক কবিয়াছিল স্থায় তিনিও ঐ কয় বৎসর বাটী হইতেই ঠাকুরের নিকটে গমনাগমন করিয়াছিলেন। তবে এ কথা নিশ্চয় যে, প্রথম হইতে ঠাকুরের অশেষ ভালবাসার অধিকারী হওয়ায় ঐ কয় বৎসর তিনি ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়তে করিয়াছিলেন। প্রতি সপ্তাহে এক বা তুই দিবদ তথায় গমন এবং অবদর পাইলেই তুই-চারি দিন বা ততোধিক কাল তথায় অবস্থান করা নরেন্দ্রনাথের জীবনে ক্রমে একটা প্রধান কর্ম হইয়া উঠিয়াছিল। সময়ে সময়ে ঐ নিয়মের যে ব্যতিক্রম হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু ঠাকুর তাঁহার প্রতি প্রথম হইতে বিশেষভাবে আক্লষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঐ নিয়ম বড় একটা ভক করিতে দেন নাই। কোন কারণে নরেন্দ্রনাথ এক সপ্তাহ দক্ষিণেশ্বরে না আসিতে পারিলে ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্ম এককালে অধীয় হইয়া উঠিতেন এবং উপযুগপরি সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহাকে নিজ-সকাশে আনয়ন করিতেন, অথবা স্বয়ং কলিকাভায় আগমনপূর্বক তাঁহার সহিত কয়েক ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিয়া আসিতেন-।

#### **এ**প্রিরামকুফলীলাপ্রসঞ্চ

আমাদের যতদ্র জানা আছে, ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার পরে প্রথম ছই বংসর ঐরপে নরেক্রের দক্ষিণেশরে নিয়মিতভাবে গমনাগমনের বড় একটা ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু বি.এ. পরীক্ষা দিবার পরে ১৮৮৪ খুটাব্দের প্রথম ভাগে পিভার সহসা মৃত্যু হইয়া সংসারের সমস্ত ভার যথন তাঁহার স্বন্ধে নিপতিত হইল, তথন নানা কারণে কিছুদিনের জন্ম তিনি পূর্ব্বোক্ত নিয়ম ভঙ্ক করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দে যাহা হউক, উক্ত পাঁচ বংসর কাল ঠাকুর যেভাবে নরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত
ব্রেলের সহিত
ঠাকুরের উক্ত
কালের আচরণের
পাঁচটি বিভাগ
অন্তদৃষ্টি-সহায়ে প্রথম সাক্ষাৎ হইতেই বুঝিতে
পারিয়াছিলেন নরেন্দ্রনাথের স্থায় উচ্চ অধিকারী আধ্যাত্মিক রান্ধ্যে
বিরল, এবং বহুকালসঞ্চিত মানি দূরপূর্বক সনাতনধর্মকে যুগপ্রয়োজনসাধনাহ্যায়ী করিয়া সংস্থাপনরূপ যে কার্য্যে প্রীপ্রীজগদস্য
তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ সহায়তা করিবার

২য়—অসীম বিশ্বাস ও ভালবাসায় ডিনি নরেন্দ্রনাথকে চির-কালের নিমিত্ত আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

ব্দস্ত শ্রীযুত নরেন্দ্র ক্রমণরিগ্রহ করিয়াছেন।

ত্য-নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া তিনি বৃঝিয়া লইয়াছিলেন যে, ভাঁহার অন্তদৃষ্টি নরেজনাথের মহন্ত এবং জীবনোদেশু সম্বন্ধে ভাঁহার নিকটে মিধ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে নাই।

## ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ

৪র্থ—নানাভাবে শিক্ষা প্রদানপূর্বক তিনি নরেন্দ্রনাথকে উক্ত ভুমহান জীবনোদেশ্য-দাধনের উপযোগী ষম্মস্বরূপে গঠিত করিয়া তলিয়াছিলেন।

৫ম-শিক্ষার পরিসমাপ্তি হইলে অপরোক্ষ-বিজ্ঞান-সম্পন্ন নরেন্দ্রনাথকে তিনি কিরুপে ধর্মসংস্থাপনকার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদানপূর্বক পরিণামে উক্ত কার্য্যের এবং নিজ সংজ্ঞার ভার তাঁহার হন্তে নিশ্চিন্তমনে অর্পণ করিয়াচিলেন।

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বর আগমনের স্বল্পকাল পূর্ব্বে তদীয় মহত্ব-পরিচায়ক কয়েকটি অন্তত দর্শন ঠাকুরের

অন্তত দৰ্শন

বিশ্বাস ও

ভালবাসা

অস্তদৃষ্টি-সন্মুথে প্রতিভাত হইয়াছিল। উহাদিগের প্রভাবেই তিনি নরেন্দ্রকে প্রথম হইতে অসীম হইতে ঠাকুরের বিশ্বাস ও ভালবাসার নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া-নরেন্দের উপর ছিলেন। ঐ বিশ্বাস ও ভালবাস। তাঁহার জ্বদয়ে আজীবন সমভাবে প্রবাহিত থাকিয়া নরেন্দ্রনাথকে

তাহার প্রেমে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। অতএব বুঝা ঘাইতেছে, বিখাস ও ভালবাসার ভিত্তিতে সর্বাদা দণ্ডায়মান থাকিয়া ঠাকুর নরেন্দ্রকে শিক্ষাপ্রদান ও সময়ে সময়ে পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, যোগদৃষ্টি-সহায়ে নরেক্রনাথের মহত্ব এবং জীবনোদেশু জানিতে পারিয়াও ঠাকুর তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন কেন? উত্তরে বলা যাইতে পারে, মায়ার অধিকারে প্রবিষ্ট হইয়া দেহধারণ করিলে মানবদাধারণের কা ক্থা—ঠাকুরের ফ্রায় দেব-মানবদিগের দৃষ্টিও স্বল্পবিন্তর পরিচ্ছিন্ন

#### <u> এতিরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

্ট্যা দট্ট-বিষয়ে ভ্রম-সম্ভাবনা উপস্থিত করে। সে জ্যুই কথন কথন এরপ পরীক্ষার আবশুক হইয়াথাকে। ঠাকুর আমাদিগকে এ বিষয় বুঝাইতে যাইয়া বলিতেন, "খাদু না নরেন্দ্রকে পরীক্ষা থাকিলে গড়ন হয় না." অথবা বিশুদ্ধ স্বর্ণের সহিত করিবার কারণ অক্ত ধাতু মিলিত না করিলে যেমন উহাতে অলঙ্কার গঠন করা চলে না, সেইরূপ জ্ঞানপ্রকাশক শুদ্ধ সত্তপের সহিত রজ: ও তমোগুণ কিঞ্জিয়াত্র মিলিত না হইলে উহা হইতে অবতার-পুরুষদিগের ক্রায় দেহ-মনও উৎপন্ন হইতে পারে না। ঠাকুরের সাধনকালের আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, শ্রীশ্রীজগদম্বার রূপায় অভূত জ্ঞানপ্রকাশ উপস্থিত হইয়া অলোকিক দর্শনসমূহ তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইলেও, তিনি কত সময়ে এসকল দর্শন সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পুনরায় পরীক্ষা করিয়া তবে উহাদিগকে নিশ্চিস্তমনে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে তাঁহার যে-সকল অভত দর্শন এখন উপস্থিত হইয়াছিল সে-সকলকেও তিনি যে পরীক্ষাপূর্বক গ্রহণ করিবেন, ইহাতে বিচিত্র কি আছে ?

নরেন্দ্রনাথের প্রতি ঠাকুরের আচরণের পাঁচটি বিভিন্ন বিভাগ পূর্ব্বোক্তরূপে নিদ্দিষ্ট হইলেও উহাদিগের মধ্যে বিশ্বাস ও ভালবাসা, পরীক্ষা এবং শিক্ষাপ্রদানরূপ তিনটি বিভাগের ঠাকুর নরেন্দ্রকে বভাবে স্বীকার করিতে হয়। উক্ত তিন বিভাগের মধ্যে দেখিতেন প্রথম বিভাগের কার্য্যের অথবা নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের অসীম বিশ্বাস ও ভালবাসার পরিচয় আমরা ইতিপূর্কে

## ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ

পাঠককে সংক্ষেপে দিয়াছি। ঐ বিষয়ের আরও অনেক কথা আমাদিগকে পরে বলিতে হইবে। কারণ, এখন হইতে ঠাকুরের জীবন নবেন্দ্রনাথের জীবনের সহিত যেরূপ বিশেষভাবে জডিত গ্রহাছিল, তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত অন্ত কোন ভক্তের জীবনের সহিত উহা ইতিপূর্ব্বে আর কথনও এরপে মিলিত হয় নাই। কথিত আছে, ভগবান ঈশা তাঁহার কোন শিয়প্রবরের সহিত মিলিত হইবামাত্র বলিয়াছিলেন, "পর্বতেসদৃশ অচল অটল প্রদাসম্পন্ন এই পুরুষের জীবনকে ভিত্তিস্বব্ধপে অবলম্বন করিয়া আমি আমার আধ্যাত্মিক মন্দির গঠিত করিয়া তুলিব!" নরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়া ঠাকুরের মনেও ঐরূপ ভাব দৈবপ্রেরণায় প্রথম হইতেই উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, নরেন্দ্র তাহার বালক, তাহার স্থা তাহার আদেশ পালন করিতেই সংসারে জন্মগ্রহণ ক্রিয়াছে, এবং তাঁহার ও তাহার জীবন পূর্ব্ব হইতে চিরকালের মত প্রণয়িযুগলের স্থায় অবিচ্ছিন্ন প্রেমবন্ধনে সমন্ধ হইয়া রহিয়াছে !— তবে, ঐ প্রেম উচ্চ আধ্যাত্মিক প্রেম, যাহা প্রেমাম্পদকে সর্ব্বপ্রকার ষাধীনতা প্রদান করিয়াও যুগে যুগে আপনার করিয়া রাখে-যাহাতে আপনার জন্ম কিছু না চাহিয়া পরস্পার পরস্পারকে ব্থাদর্বস্বদানেই কেবলমাত্র পরিতৃপ্তি লাভ করে। বাস্তবিক ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা অহেতৃক প্রেমের যেরূপ অভিনয় দেখিয়াছি, সংসার ইতিপূর্ব্বে আর কথনও ঐরপ দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ। সেই অলৌকিক প্রেমাভিনয়ের কথা পাঠককে <sup>াষ্</sup>পাষ্থভাবে বুঝাইবার আমাদিগের সামর্থ্য কোথায় ? তথাপি শত্যামুরোধে উহার আভাস প্রদানের চেষ্টা মাত্র করিয়া আমরা

#### **নি** নিরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঞ্

নরেদ্রের সহিত ঠাকুরের সর্বপ্রকার আচরণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হুইতেছি।

ঠাকুরের একনিষ্ঠা, ত্যাগ এবং পবিত্রতা দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ যেমন তাঁহার প্রতি প্রথম দিন হইতে আরুট হইয়াছিলেন, ঠাকুরও বোধ হয় তেমনি যুবক নরেন্দ্রের অদীম আত্মবিশ্বাস, তেজম্বিতা এবং সত্যপ্রিয়তা-দর্শনে **मोधां त**्वत মৃগ্ধ হইয়া প্রথমদর্শন হইতে তাঁহাকে আপনার ভ্রমধারণা করিয়া লইয়াছিলেন। যোগদৃষ্টি-সহায়ে নরেন্দ্রনাথের महत्व ७ উच्चन ভবিশ্বৎ সম্বন্ধে ঠাকুর যাহা দর্শন করিয়াছিলেন. তাহা গণনায় না আনিয়া যদি আমরা এই চুই পুরুষপ্রবরের পরস্পরের প্রতি অম্ভত আকর্ষণের কারণ-অম্বেষণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কথাই প্রতীয়মান হয়। অন্তদৃষ্টিশৃত জনসাধারণ শীযুত নরেন্দ্রের অন্তত আত্মবিশাসকে দম্ভ বলিয়া, অসীম তেজ-স্বিতাকে ঐততা বলিয়া এবং কঠোর সতাপ্রিয়তাকে মিখ্যা ভান **ज्यथा ज्ञानिक विद्या निमर्गन विद्या भारती करियाहिल।** लाक-প্রশংসালাভে তাঁহার একান্ত উদাসীনতা, স্পষ্টবাদিতা, সর্ববিষয়ে নি:সঙ্কোচ স্বাধীন ব্যবহার এবং সর্ব্বোপরি কোন কার্য্য কাহারও ভয়ে গোপন না করা হইতেই তাহারা যে ঐরপ মীমাংসায় উপনীত इहेबाहिन, এकथा निःमत्मर। आमात्मत्र मत्न आह्न, श्रीयुष নরেন্দ্রের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার জ্বনৈক প্রতিবেশী তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন "এই বাটীতে একটা ছেলে আছে, তাহার মত ত্রিপণ্ড ছেলে কখন तिथ नारे: वि.व. भाग करवह वर्षा यम ध्वारक मदा तिथ-

## ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ

বাপ খুড়োর সামনেই তবলায় চাঁটি দিয়ে গান ধরলে, পাডার ব্য়োজ্যেষ্ঠদের সামনে দিয়েই চুকট খেতে খেতে চললো—এইরূপ স্কল বিষয়ে!" উহার স্বল্পকাল পরে ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া একদিন—বোধ হয় সেদিন আমরা দিতীয় বা তৃতীয়বাক मिक्तिरायदा व्यागमन कविया छाटाव भूगा-मर्मनलाए थन ट्रेयािक्राम —আমরা নরেন্দ্রনাথের গুণামুবাদ এইরূপে শুনিতে পাইয়াছিলাম— বতন নামক যতলাল মল্লিকের উত্থানবাটীর প্রধান কর্মচারীর

দহিত কথা কহিতে কহিতে আমাদিগকে দেখাইয়া ঠাকুর বলিয়া-

ঠাকরের নিকট হইতে গ্রন্থকারের *बादरम्ब* প্রশংসা-শ্রবণ ছিলেন, "এরা সব ছেলে মন্দ নয়, দেড়টা পাশ করিয়াছে ( এফ .এ. পাশ দিবার জন্ম দেই বৎসর আমরা প্রস্তুত হইতেছিলাম ), শিষ্ট, শাস্ত ; কিন্তু নরেন্দ্রের মত একটি ছেলেও আর দেখিতে পাইলাম না ৷—বেমন গাইতে-বাজাতে, তেমনি লেথাপড়ায়,

তেমনি বলতে-কইতে, আবার তেমনি ধর্মবিষয়ে। দে রাত-ভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হঁশ থাকে না !--আমার নরেন্দ্রের ভিতর এতটুকু মেকি নাই, বাজিয়ে দেখ—টং টং क्तरह। जात मन हालात्तर (मिथ, यम हाथ-कान हिल काम अ বকমে চ'তিনটে পাস করেছে, বাস, এই পর্যান্ত—এ করতেই যেন তাদের সমস্ত শক্তি বেরিয়ে গেছে। নরেন্দ্রের কিন্তু তা নয়. হেদে থেলে সব কাজ করে, পাস করাটা যেন তার কাছে কিছুই নয়! দে বাহ্মসমাজেও যায়, সেথানে ভজন গায়, কি**ন্তু অন্ত সকল ব্রাহ্মের** খ্যায় নয়—দে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী। ধ্যান করতে বলে ভার জ্যোভি:-দর্শন হয়। সাধে নরেক্রকে এত ভালবাসি ?" ঐরপ **প্রবণে** মুগ্

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

হইয়া নবেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইবার মানসে আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞানা করিয়াছিলাম, "মহাশয়, নরেন্দ্র কোথায় থাকে ?" তহত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "নবেন্দ্র বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র, বাড়ী শিমলায়।" পরে কলিকাতায় ফিরিয়া অহুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলাম, আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রতিবেশীর নিকট হইতে যাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত নিন্দাবাদ শুনিয়াছিলাম দেই যুবকই ঠাকুরের বহুপ্রশংসিত নরেন্দ্রনাথ! বিশ্বিত হইয়া আমরা সেদিন ভাবিয়াছিলাম, বাহিবের কতকগুলি কার্যামাত্র অবলম্বন করিয়া আমরা সময়ে সময়ে অপরের সম্বন্ধে কতদ্র অন্থায় সিদ্ধান্ত করিয়া বসি!

পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গে আর একটি কথা এখানে বলিলে মন্দ হইবে না। ঠাকুরের ঞ্রীমূথে নরেন্দ্রনাথের ঐরূপ গুণারুবাদ ভূনিবার কয়েক মাস পূর্বের জনৈক বন্ধুর ভবনে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের দর্শনলাভ একদিন আমাদিগের ভাগো উপস্থিত হইয়াছিল। সেদিন তাঁহাকে দর্শনমাত্রই গ্রন্থ কারের ভ্রমধারণা ক্রিয়াছিলাম, ভ্রমধারণাবশতঃ তাঁহার সহিত আলাপ করিতে অগ্রসর হই নাই। কিন্তু তাঁহার সেই দিনকার কথাগুলি এমন গভীরভাবে আমাদিগের শ্বভিতে মৃদ্রিত হইয়া গিয়াছে যে. এতকাল পরেও উহাদিগকে যেন কাল শুনিয়াছি এইরূপ মনে হইয়া থাকে। কথাগুলি বলিবার পূর্ব্বে যে অবস্থায় আমরা উহাদিগকে শ্রবণ করিয়াছিলাম, তদ্বিয়ের কিঞ্চিৎ আভাগ পাঠককে দেওয়া কর্ত্তব্য ; নতুবা শ্রীযুত নরেন্দ্রের সম্বন্ধে দেদিন আমাদিগের কেন ভ্রমধারণা উপস্থিত হইয়াছিল, সে কথা বুঝিতে পারা ষাইবে না।

## ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ

যে বন্ধুর আলয়ে আমরা সেদিন শ্রীযুত নরেক্সকে দেখিয়াছিলাম, তিনি তখন কলিকাতার শিমলাপল্লীস্থ গৌরমোহন মুখাৰ্জ্জির লেনে নরেন্দ্রের বাসভবনের সম্মুখেই একটি দ্বিতলবাটী ভাড়া কবিয়া ছিলেন। স্থলে পডিবার কালে জনৈক বন্ধার ख्यान **नात्रसारक** আমরা চারি-পাঁচ বংসর সহপাঠী ছিলাম। প্ৰথম দেখা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার তৃই বৎসর পূর্বের ডিনি বিলাত যাইবেন বলিয়া বোম্বাই পর্যান্ত গমন করিয়াছিলেন। কিন্ত নানা কারণে সমুত্রপারে গমনে অসমর্থ হইয়া একথানি সংবাদপত্তের সম্পাদক হইয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে বান্ধালায় প্রবন্ধ ও কবিতা লিথিয়া পুস্তকসকল প্রণয়ন করিতেছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং ঐ ঘটনার পরে নানা লোকের মুথে শুনিতে পাইয়াছিলাম, তাঁহার স্বভাব উচ্ছু খল হইয়াছে এবং নানা অসতপায়ে অর্থোপার্জন করিতে তিনি কুন্তিত হইতেছেন না। ঘটনা সভা বা মিথাা নির্দ্ধারণ করিবার জন্মই আমরা সেদিন সহসা

ভৃত্যের দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়া আমরা বাহিরের দ্বরে উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে একজন যুবক সহসা সেই দ্বরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং গৃহস্বামীর পরিচিতের ন্থায় নিঃসঙ্কোচে নিকটস্থ ঐ কালে একটি তাকিয়ায় অর্দ্ধশায়িত হইয়া একটি হিন্দী নরেন্দ্রের বাছিক গীতের একাংশ গুণ গুণ করিয়া গাহিতে লাগিলেন। আচরণ যতদ্ব মনে আছে, গীতটি শ্রীকৃঞ্বিষয়ক, কারণ 'কানাই' ও 'বাঁশরী' এই তুইটি শব্দ কর্ণে স্পষ্ট প্রবেশ করিয়াছিল।

তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলাম।

#### **এতি**রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

এবং উন্ধানা দৃষ্টির সহিত 'কালার বাঁশরী'র গান ও আমাদিপের উচ্ছুজ্ঞল বন্ধুর সহ ঘনিষ্ঠতার সংযোগ করিয়া লইয়া আমরা তাঁহাকে বিশেষ স্থনয়নে দেখিতে পারিলাম না। গৃহমধ্যে আমরা যে বিদিয়া রহিয়াছি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র জ্রাক্ষেপ না করিয়া, তাঁহাকে ঐরুপ নি:সঙ্কোচ ব্যবহার এবং পরে তামাকু দেবন করিতে দেখিয়া আমরা ধারণা করিয়া বসিলাম, আমাদিগের উচ্ছুজ্জল বন্ধুর ইনি একজন বিশ্বন্ত অক্ষচর এবং এইরূপ লোকের সহিত মিলিত হইয়াই তাঁহার অধঃপতন হইয়াছে। সে বাহা হউক, গৃহমধ্যে আমাদের অন্তিত্ব দেখিয়াও তিনি ঐরুপ বিষম উদাসীনতা অবলম্বন করিয়া আপন ভাবে থাকায় আমরাও তাঁহার সহিত পরিচয়ে অগ্রসর হইলাম না।

কিছুক্ষণ পরে আমাদিগের বাল্য-বন্ধ বাহিরে আসিলেন এবং বছকাল পরে পরস্পারে সাক্ষাৎলাভ করিলেও আমাদিগকে ছই-একটি কথা মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াই পূর্ব্বোক্ত বন্ধর সহিত নরেন্দ্রের যুবকের সহিত সানন্দে নানা বিষয়ের আলাপে সাহিত্য-প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার এরপ উদাসীনতা ভাল সম্বনীয় नाशिन ना। उथापि महमा विमायशहर कदां। আলাপ ভদ্রোচিত নহে ভাবিয়া সাহিত্যদেবী বন্ধু যুবকের দহিত ইংরাজী ও বন্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে যে বাক্যালাপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আমরা তি ছিষয় প্রাবণ করিতে লাগিলাম। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য যথাযথ ভাব-প্রকাশক হইবে. এই বিষয়ে উভয়ে অনেকাংশে একমত হইয়া কথা আরম্ভ করিলেও মহুয়াকীবনের যে কোন প্রকার ভাবপ্রকাশক রচনাকেই সাহিত্য বলা উচিত কি না, তদ্বিয়ে তাঁহাদের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। যতদূর মনে আছে, সকল প্রকার

## ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ

ভাবপ্রকাশক রচনাকেই সাহিত্যশ্রেণীভুক্ত করিবার পক্ষ আমাদিগের বন্ধ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং যুবক ঐ পক্ষ খণ্ডনপূর্ব্বক তাঁহাকে বুঝাইতে প্রয়াদ পাইয়াছিলেন যে, স্থ বা কু যে কোন প্রকার ভাব যথায়থ প্রকাশ করিলেও রচনাবিশেষ যদি স্থক্ষচিসম্পন্ন এবং কোন প্রকার উচ্চাদর্শের প্রতিষ্ঠাপক না হয়, তাহা হইলে উহাকে কথনই উচ্চাঙ্গের সাহিতা-শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে না। আপনপক্ষ সমর্থনের জন্ম যুবক তথন 'চদর' ( Chaucer ) হইতে আরম্ভ করিয়া যত খ্যাতনামা ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যিকের প্রক্ষকলের উল্লেখ করিয়া একে একে দেখাইতে লাগিলেন তাঁচারা সকলেই ঐরপ করিয়া সাহিত্যজগতে অমরত লাভ করিয়াছেন। উপসংহারে যুবক বলিয়াছিলেন, "স্থ এবং কু সকল প্রকার ভাব উপলব্ধি করিলেও, মাত্রুষ ভাহার অন্তরের আদর্শবিশেষকে প্রকাশ করিতেই সর্বাদা সচেষ্ট রহিয়াছে। আদর্শবিশেষের উপলব্ধি ও প্রকাশ লইয়াই মানবদিগের ভিতর যত তারতমা বর্ত্তমান। দেখা যায়, সাধারণ মানব রূপরসাদি ভোগসকলকে নিভা ও সভা ভাবিয়া তল্লাভকেই সর্বাদা জীবনোন্দেশ্র করিয়া নিশ্চিত হইয়া বদিয়া আছে-They idealise what is apparently real. পভাপিগের সহিত তাহাদিগের স্বল্পই প্রভেদ। তাহাদিগের দ্বারা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি কথনই হইতে পারে না। আর এক শ্রেণীর মানব আছে, যাহারা আপাতনিত্য ভোগস্থথাদিলাভে সম্ভুষ্ট থাকিতে না পারিয়া উচ্চ উচ্চতর আদর্শনকল অস্তবে অমুভব করিয়া বহি:স্থ দকল বিষয় দেই ছাঁচে গড়িবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া বহিয়াছে— They want to realise the ideal. এরপ মানবই যথার্থ

#### **এ** এরামকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

শাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে আবার বাহার।
দক্ষোচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিয়া উহা জীবনে পরিণত করিতে ছুটে,
ভাহাদিগকে প্রায়ই সংসারের বাহিরে বাইয়া দাঁড়াইতে হয়।
ক্রৈপ আদর্শ জীবনে পূর্ণভাবে পরিণত করিতে দক্ষিণেশরের
পরমহংসদেবকেই কেবলমাত্র দেখিয়াছি—সে জন্তই তাঁহাকে শ্রনা
করিয়া থাকি।"

যুবকের ঐ প্রকার গভীর ভাবপূর্ণ বাক্য এবং পাণ্ডিভ্যে সেদিন
চমৎক্বত হইলেও, আমাদিগের বন্ধ্র সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ
দেখিয়া তাঁহার কথায় ও কাজে মিল নাই ভাবিয়া
ভিহার পরে
চাক্রের নিকটে আমরা ক্ষা হইয়াছিলাম। অনস্তর বিদায় গ্রহণনরেন্দ্রের মহন্বের প্র্রেক আমরা সে স্থান হইতে চলিয়া আসিয়াপরিচরলাভ
ছিলাম। ঐ ঘটনার কয়েক মাস পরে আমরা
ঠাকুরের নিকটে শ্রীযুভ নরেন্দ্রের গুণাস্থবাদশ্রবণে মৃগ্ধ হইয়া তাঁহার
সহিত পরিচিত হইবার জন্ম তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম
এবং প্র্বেপরিদৃষ্ট যুবককে ঠাকুরের বহু প্রশংসিত নরেন্দ্রনাথ বলিয়া
জ্বানিতে পারিয়া বিস্ময়লাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলাম।

গতামুগতিক স্বভাবসম্পন্ন সাধারণ মানব ঐরপে নরেন্দ্রনাথের বাহ্ম আচরণসমূহ দেখিয়া তাঁহাকে দান্তিক, উদ্ধৃত এবং অনাচারী বলিয়া অনেক সময়ে ধারণা করিয়া বসিলেও, ঠাকুর প্রথম দেখা হইতে ঠাকুরের কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কথনও ঐরপ ভ্রমে পতিত লরেন্দ্রকে ব্রিতে পারা পারিয়াছিলেন, নরেন্দ্রের দন্ত ও ঔদ্ধৃত্য তাঁহার স্বাত্তিকি অসাধারণ মানসিক শক্তিসমূহের ফলস্বরূপ বিশাল

আত্মবিশ্বাস হইতে সম্দিত হয়, তাঁহার নিরস্থুশ স্বাধীন আচরণ জাহার স্বাভাবিক আত্মসংখ্যের পরিচায়ক ভিন্ন অন্ত কিছু নহে, তাঁহার লোকমান্তে উদাসীনতা তদীয় পৃত স্বভাবের আত্মপ্রসাদ হইতেই সম্থিত হইয়া থাকে। তিনি ব্রিয়াছিলেন, কালে নরেস্ত্রের আদাধারণ স্বভাব সহস্রদল কমলের স্তায় পূর্ণ বিকশিত হইয়া নিজ অন্তপম গৌরব ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। তথন তাপদশ্ব সংদাবের সংঘর্ষে আসিয়া তাঁহার ঐ দস্ত ও উদ্ধৃত্য অসীম করুণাকারে পরিণত হইবে, তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব আত্মবিশ্বাদ হতাশ প্রাণে বিশ্বাসের পুন:প্রতিষ্ঠা করিবে, ওাহার স্বাধীন আচরণ সংয্মক্ষপ সীমায় সর্ব্বথা অবস্থিত থাকিয়া যথার্থ স্বাধীনতালাভের উহাই একমাত্র পথ বলিয়া অপরকে নির্দেশ করিবে।

সেই জ্মাই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথম পরিচয়ের দিন হইতেই ঠাকুর সকলের নিকটে শতমুথে নরেন্দ্রের প্রশংসা করিতেছেন।

উচ্চ আধার বুঝিয়া নরেন্দ্রকে প্রকাণ্ডে প্রশংসা প্রকাশ্যভাবে সর্বদা প্রশংসালাভ করিলে তুর্বল মনে অহঙ্কার প্রবৃদ্ধ হইয়া তাহাকে বিনাশের পথে অগ্রসর করে, একথা বিশেষভাবে জানিয়াও যে তিনি

নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া-

ছিলেন, ভাহার কারণ—তিনি নিশ্চয় ব্ঝিয়াছিলেন নরেল্রের হৃদয়মন ঐরূপ তৃর্বলতা হইতে অনেক উদ্ধে অবস্থান করিতেছে।
বিষয়ক কয়েকটি দৃষ্টাস্থের এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক ঐ কথা
ব্ঝিতে পারিবেন—

মহামনস্বী শ্রীযুত কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীযুত বিজয়ক্কঞ গোস্বামী প্রভৃতি লক্ষপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মনেত্গণ ঠাকুরের দহিত দমিলিত হইয়া

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

একদিন একত্ত সমাসীন বহিয়াছেন। যুবক নরেক্রও তথায় উপবিষ্ট ঠাকুর ভাবমুখে অবস্থিত হইয়া প্রসন্নমনে কেশব ও বিজয়ের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরে নৱেনের নরেন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টি আরুষ্ট হইবামাত্র তাহার অন্তৰ্নিভিত मंद्रि मद्राख ভাবী জীবনের উজ্জ্বল চিত্র তাঁহার মানসপটে সহসা ঠাকুরের কথা অঙ্কিত হইয়া উঠিল এবং উহার সহিত কেশব-প্রমুখ ব্যক্তিদিগের পরিণত জীবনের তুলনা করিয়া তিনি পরমঙ্গেহে নরেন্দ্রনাথকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে সভাভক হইলে বলিলেন, "দেথিলাম, কেশব যেরূপ একটা শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদিখ্যাত হইয়াছে, নরেন্দ্রের ভিতর এরপ আঠারটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিভয়ান! আবার দেখিলাম, কেশব ও বিজয়ের অন্তর দীপশিখার ক্যায় জ্ঞানালোকে উচ্ছল বহিয়াছে: পরে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার ভিতরের জ্ঞান-সূর্য্য উদিত হইয়া মায়া-মোহের লেশ পর্যান্ত তথা হইতে দূরীভূত করিয়াছে !" অন্তদৃষ্টিশৃষ্ট চুর্বলচেতা মানব ঠাকুরের শ্রীমুথ হইতে এরপ প্রশংসালাভ করিলে অহকারে স্ফীত হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়িত। নরেক্রের মনে কিন্তু উহাতে সম্পূর্ণ বিপরীত ফলের উদয় হইল। তাঁহার অলৌকিক অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন মন উহাতে আপনার ভিতরে ডুবিয়া যাইয়া প্রীযুত কেশব ও বিজ্ঞরের অশেষ গুণরাজীর সহিত নিজ তাৎকালিক মানসিক অবস্থার নিরপেক তুলনায় প্রবৃত্ত হইল এবং আপনাকে ঐব্ধপ প্রশংসালাভের অযোগ্য দেখিয়া ঠাকুরের ৰথায় ভীত্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—"মহাশয় করেন কি ? লোকে আপনার ঐক্লপ কথা শুনিয়া আপনাকে উন্মাদ বলিয়া

নিশ্চয় করিবে। কোথায় জগিছখাতে কেশব ও মহামনা বিজয় এবং কোথায় আমার ফ্রায় একটা নগণ্য স্থলের ছোঁড়া!—আপনি তাঁহাদিগের সহিত আমার তুলনা করিয়া আর কথনও ঐরূপ কথাসকল বলিবেন না।" ঠাকুর উহাতে তাঁহার প্রতি সম্ভট্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, "কি কর্ব রে, তুই কি ভাবিস্ আমি ঐরূপ বলিয়াছি, মা ( শ্রীশ্রীজপদস্বা) আমাকে ঐরূপ দেখাইলেন, তাই বলিয়াছি; মা ত আমাকে সত্য ভিল্ল মিথ্যা কথনও দেখান নাই, তাই বলিয়াছি।"

'মা দেখাইয়াছেন ও বলাইয়াছেন' বলিলেই ঠাকুর যে ঐরূপ স্থলে নরেন্দ্রের হন্তে সর্ব্বদা নিষ্কৃতি পাইতেন, তাহা নহে। তাহার এরপ দর্শনসকলের সভ্যতা সম্বন্ধে সন্দিশ্ব হইয়া নবেলের ঐ न्लाहेवाही निर्जीक नायुक्त जानक मगर्य विद्या কথার প্রতিবাদ বসিতেন, "মা দেখাইয়া থাকেন অথবা আপনার মাথার থেয়ালে ঐ দকল উপস্থিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে ? আমার ঐরপ হইলে আমি নিশ্চয় বুঝিতাম, আমার মাণার থেয়ালে ঐরপ দেখিতে পাইতেচি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন এ কথা নি:সন্দেহে প্রমাণিত করিয়াছে, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকল আমাদিগকে অনেক স্থলে প্রতারিত করে। ততুপরি বিষয়বিশেষ-দর্শনের বাসনা যদি আমাদিগের মনে সতত জাগরিত থাকে. তাহা হইলে ত কথাই নাই. উহারা (ইন্দ্রিয়গ্রাম) আমাদিগকে পদে পদে প্রভারিত করিয়া থাকে। আপনি আমাকে স্বেহ করেন এবং সকল বিষয়ে আমাকে বড দেখিতে ইচ্ছা করেন—দেই জন্ম হয় ত আপনার এরপ দর্শনসকল আসিয়া উপস্থিত হয়।"

#### **ত্রীত্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

ক্রন্ত্রপ বলিয়া শ্রীয়ত নরেন্দ্র পাশ্চাত্য শারীর-বিজ্ঞানে স্বসংবেদ্য দর্শনসমহ সম্বন্ধে যে সকল অনুসন্ধান ও গবেষণা আছে এবং যেরপে তাহাদিগকে ভ্রমসকুল বলিয়া প্রমাণিত করা मद्भारत व হইয়াছে. সেই দকল বিষয় নানা দষ্টান্ত সহায়ে ত্ৰৰ্কপক্ৰিতে ৰুগ্ধ হইয়া ঠাকুরকে বুঝাইতে সময়ে সময়ে অগ্রসর হইতেন। ঠাকরের ঠাকুরের মন যখন উচ্চ ভাবভূমিতে অবস্থান করিত. মগুরাজাকে জিজ্ঞাসা তথন নরেন্দ্রের ঐরূপ বাল-স্থলভ চেষ্টাকে সত্যনিষ্ঠার পরিচায়কমাত্র ভাবিয়া তিনি তাহার উপর অধিকতর প্রসন্ধ হইতেন। কিন্তু সাধারণ ভাবভূমিতে অবস্থানকালে নরেন্দ্রের তীক্ষ যুক্তিসকল ঠাকুরের বালকের স্থায় স্বভাবসম্পন্ন সরল মনকে অভিভূত ক্রিয়া কথন কথন বিষম ভাবাইয়া তুলিত। তথন মুগ্ধ হইয়া তিনি ভাবিতেন, "তাইত, কায়মনোবাক্যে সত্যপরায়ণ নরেন্দ্র ত মিথ্যা বলিবার লোক নহে; তাহার ফ্রায় দুচু সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিসকলের মনে সত্য ভিন্ন মিথ্যা সঙ্কল্পের উদয় হয় না, এ কথা শাল্পেও আছে ; তবে কি আমার দর্শনসমূহের ভ্রমসম্ভাবনা আছে ?" আবার ভাবিতেন, "কিন্তু আমি ত ইতিপূর্বে নানারণে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, মা ( শ্রীশ্রক্ষপদমা) আমাকে সভ্য ভিন্ন মিথ্যা কথন দেখান নাই এবং তাঁহার শ্রীমূখ হইতে বারংবার আখাসও পাইয়াছি, তবে সভ্যপ্রাণ নরেন্দ্র আমার দর্শনসকল মাথার খেয়ালে উপস্থিত হয়, একথা বলে কেন ? —কেন ভাহার মন বলিবামাত্র ঐ সকলকে সভ্য বলিয়া উপলব্ধি করে না ?"

এরপ ভাবনায় পতিত হইয়া মীমাংসার জন্ম ঠাকুর অবশেষে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে একথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং "ওর (নরেন্দ্রের)

কথা শুনিস্ কেন? কিছুদিন পরে ও (নরেন্দ্র) সব কথা সভ্য বলে মান্বে"—তাঁহার শ্রীমৃথ হইতে এইরূপ আখাস-বাণী শুনিরা ভবে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে এখানে একদিনের ঘটনার উল্লেখ করিলেই পাঠকের পূর্ব্বোক্ত বিষয় হৃদয়ক্ষম হইবে—

তথন কুচবিহার-বিবাহে মতভেদ লইয়া ব্রাহ্মগণ তুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন এবং দাধারণ বান্ধদমান্তের প্রতিষ্ঠা কয়েক বৎসর হইল হইয়া গিয়াছে। নরেক্রনাথ শ্রীযুত ঐ বিষয়ক কেশবের নিকট সময়ে সময়ে গমনাগমন করিলেও দস্তান্ত— সাধারণ সমাজে সাধারণ সমাজেই নিয়মিতভাবে যোগদানপুর্বক ঠাকরের ববিবাসরীয় উপাসনাকালে তথায় नारकारक দেখিতে আসা করিতেছেন। কোন কারণবশতঃ নরেন্দ্র এই সময়ে তুই-এক সপ্তাহ দক্ষিণেশবে ঠাকুরের নিকটে যাইতে পারেন নাই। ঠাকুর প্রতিদিন তাঁহার আগমন প্রতীক্ষাপূর্বক নিরাশ হইয়া স্থির করিলেন স্বয়ং কলিকাতায় যাইয়া অগু নরেক্রকে দেখিয়া षांभिरवन्। भरत मरन পिएन, रमिन दविवात-नरतक यनि কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে কোথাও গমন করে এবং কলিকাতায় যাইয়াও তাহার দেখা না পান ? তথন স্থির করিলেন, শাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সান্ধ্যোপাসনাকালে সে ভজন গাহিতে নিশ্চিত উপস্থিত হইবে, দেখানে যাইলেই তাহাকে দেখিতে পাইব। আবার ভাবিলেন, সহসা সমাজে ঐরপে উপস্থিত হইলে বান্ধভক্তগণের অসম্ভোষের কারণ হইব না ত ? পরক্ষণেই মনে হইল—কেন, কেশবের সমাজে এরপে কয়েকবার উপস্থিত হইয়াও ত তাঁহাদিগের সভােষ ভিন্ন অসভােষ দেখি নাই এবং বিজয়,

#### **শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

শিবনাথ প্রভৃতি সাধারণ সমাজের নেতৃগণ দক্ষিণেশ্বরে এরপে ইভিপর্বে অনেক সময় আসিয়াছেন ? ঠাকুরের সরল মন এরুপ মীমাংসা করিবার কালে একটি বিষয় স্মরণ করিতে বিস্মৃত হইল। তাহার সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীযুত কেশব ও বিজয়ের ধর্ম-সম্মীয় মতের পরিবর্ত্তন লক্ষ্যপূর্বক শিবনাথ-প্রমুখ সাধারণ সমাজভুক্ত ব্রাহ্মগণের অনেকে যে তাঁহার নিকটে পূর্বের স্থায় গমনাগমন ক্রমশঃ ছাড়িয়া দিতেছেন, এ কথা ঠাকুরের মনে ক্ষণকালের জন্তও উদিত হইল না। না হইবারই কথা—কারণ ঈশবের প্রতি তীত্র অফুরাগে মানব-মন উচ্চ ভাবভূমিকায় আরোহণপূর্বক তাঁহার পূর্ণ কুপাসোভাগ্যলাভে যত অগ্রসর হইবে, ততই তাঁহার ইতিপূর্বের ধর্মমতসকল ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইবে, এ বিষয়ের সভাতা তিনি আজীবন প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সভাপ্রিয় ব্রাহ্মগণ সতোর প্রতিষ্ঠার জন্মই এতকাল সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন, অতএব আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকলের ইতি নির্দ্দেশ করিতে তাঁহারা যে এখন ভিন্ন পথে অগ্রসর হইবেন, এ কথা ভিনি বুঝিবেন কিরূপে।

সন্ধ্যা সমাগতা। শত বান্ধভক্তের পৃত হৃদয়োচ্ছাু দ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রদ্ধ' ইত্যাদি মন্ত্রসহায়ে উর্দ্ধে উথিত হইয়া শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মিলিত হইতে লাগিল। ক্রমে উপাসনা তাহার তথার ভাগমনের ফল ও ধ্যান পরিসমাপ্ত ক্রিয়া ঈশ্বরাহ্ররাগ ও আধ্যাত্মিক ঐকান্তিকতা-বৃদ্ধির জন্ম আচার্য্য বেদী হুইতে ব্রাহ্মস্ত্রকে সম্বোধনপূর্বক উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ ক্রিলেন। এমন সময়ে অধ্বাহ্য-অবস্থাপন্ন ঠাকুর ব্রাহ্মসন্তিরে

প্রবিষ্ট ইইয়া বেদিকায় উপবিষ্ট আচার্য্যের দিকে অগ্রদর হইতে লাগিলেন। সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন। স্করাং তাঁহার সহলা আগমনের বার্ত্তা সক্রমধ্যে প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল না এবং ইতিপূর্বের বাঁহারা তাঁহাকে কথন দর্শন করেন নাই, তাঁহাদিগের কেহ বা দগুরমান হইয়া, কেহ বা বেঞ্চির উপরে উঠিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। ঐরপ্রপে সক্রমধ্যে বিশৃন্ধলা উপস্থিত হইতে দেখিয়া আচার্য্য নিজ কার্য্যান্যনে বিরত্ত হইলেন এবং ভজন-মগুলীমধ্যে উপবিষ্ট নরেক্রনাথ, ঠাকুর যেজন্ম সহলা তথায় উপস্থিত হইরোছেন ব্রিতে পারিয়া তাঁহার পার্বে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বেদীস্থ আচার্য্য বা সমাজস্থ অন্য কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি আদিয়া ঠাকুরকে সাদরাহ্বান করা দ্বে থাকুক, তাঁহাকে বিজয়ক্ষণ-প্রমুখ ব্রাহ্বাপ্তের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মতবৈদ্ধ-আনয়নের কারণক্রপে নিশ্চয় করিয়া তাঁহার প্রতি সাধারণ শিষ্টাচার-প্রদর্শনেও সেদিন উদাসীন হইয়া রহিলেন।

ঠাকুর এদিকে কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া বেদীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তথন তাঁহার

উক্ত অবস্থা দেখিবার জন্ম উপস্থিত জনসাধারণের
জনতানিবারণ আগ্রহবৃদ্ধি হওয়ায় পূর্ব-বিশৃষ্খলতার বৃদ্ধি ভিন্ন
জনতা গাস
নিব্বাণ করা
ভাস হইল না এবং উহা নিবারণ করা অসম্ভব
দেখিয়া জনতা ভালিয়া দিবার উদ্দেশ্যে সমাজ-

গৃহের প্রায় সমস্ত গ্যাসালোক নির্বাপিত করা হইল। ফলে মন্দিরের বাহিরে আদিবার জন্ত অন্ধকারে জনতামধ্যে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল।

#### শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

मयाख्य क्ट ठोडूनक मामद्र शहर क्रिया ना एक्थिय শ্রীযুত নরেক্র ইতিপূর্বে মর্মাহত হইয়াছিলেন। অন্ধকারে কিরুপে তাঁহাকে মন্দিরের বাহিরে আনয়ন করিবেন, নৱেন্দের ঠাকুরকে তদ্বিয়ে তিনি এখন বিষম চিস্কিত হইলেন। কোনরূপে অতঃপর ঠাকুরের সমাধিভদ হইবামাত্র মন্দিরের বাচিৰে পশ্চাতের দ্বার দিয়া তিনি তাঁহাকে কোনরূপে আন্তন ও দক্ষিণেশ্বরে বাহিরে আনয়নপূর্বক তাঁহার সহিত গাড়ীতে পৌছাইয়া উঠিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে পৌছাইয়া দিলেন। CFET নরেন্দ্র বলিতেন, "আমার জন্ম ঠাকুরকে সেদিন ঐক্নপে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়া মনে কতদ্র তু:খ-কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলা অসম্ভব। ঐ কার্য্যের জন্ম তাঁহাকে সেদিন কত না তিরস্কার করিয়াছিলাম! তিনি কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় কুল্ল হওয়া বা আমার কথায় কর্ণপাত করা, কিছুই করেন নাই।

"আমার প্রতি ভালবাসার জন্ম তিনি ঐরপে আপনার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখেন না দেখিয়া তাঁহার উপর বিষম কঠোর বাক্য

ভাহাকে
ভালবাসিবার
অক্সন্ত নরেন্দ্রের
ঠাকুরকে ভিরকার
ও ভাহার
কগমাভার বাণী
ভনিরা আরম্ভ
হওয়া

প্রয়োগ করিতেও কথন কথন কুন্তিত হই নাই।
বলিতাম পুরাণে আছে, ভরত রাজা 'হরিণ'
ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুর পরে হরিণ হইয়াছিল,
একথা যদি সভ্য হয়, ভাহা হইলে আপনার আমার
বিষয়ে অভ চিস্তা করার পরিণাম ভাবিয়া সভর্ক
হওয়া উচিত! বালকের য়ায় সরল ঠাকুর আমার
ঐসকল কথা শুনিয়া বিষম চিস্তিত হইয়াছিলেন।

विवाहितन, 'ठिक वलिहिन; छाहे छ दा, छा हल कि हरव,

আমি যে ভোকে না দেখে থাক্তে পারি না।' দাকণ বিমর্থ হইয়া ঠাকুর মাকে (শ্রীশ্রীকাগদখাকে) ঐ কথা জানাইতে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'ঘা শালা, আমি তোর কথা শুন্ব না, মা বললেন—'তুই ওকে (নরেক্রেকে) সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস্, তাই ভালবাসিস্, যেদিন ওর (নরেক্রের) ভিতর নারায়ণকে না দেখতে পারি, সেদিন ওর ম্থ দেখতেও পারবি না।' ঐক্রপে আমি ইতিপুর্কের যত কথা ব্রাইয়াছিলাম, ঠাকুর সেই সকলকে এক কথায় সেই দিন উড়াইয়া দিয়াছিলেন।"

# ষষ্ঠ অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

### ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ

নরেক্রনাথের পবিত্র হাদর-মন উচ্চভাবসমূহকে আশ্রয় কবিয়া স্বাদা কার্য্যে অগ্রসর হয়, ঠাকুরের তীক্ষদৃষ্টি এ কথা প্রথম দিন

নরেন্দ্রের মহন্ত সম্বন্ধে ঠাকুরের বাণী হইতে ধরিতে সক্ষম হইয়াছিল। নরেন্দ্রের সহিত ঠাকুরের দৈনন্দিন আচরণসকল সেক্দগুই অক্সভাবের হইতে নিত্য দেখা যাইত। ভগবস্তক্তির হানি হইবে

विनया चारात, विराद, भयन, निजा, क्रम, धानापि

সর্কবিধ বিষয়ে যে ঠাকুর নানা নিয়ম শ্বয়ং পালনপূর্বক নিজ ভক্ত-সকলকে ঐরপ করিতে সর্কাণ উৎসাহিত করিতেন, তিনিই আবার নিঃসঙ্কোচে সকলের সমক্ষে এ কথা বারম্বার স্পষ্ট বলিতেন,—নরেন্দ্র ঐ নিয়মসকলের ব্যতিক্রম করিলেও তাহার কিছুমাত্র প্রত্যবায় হইবে না! 'নরেন্দ্র নিত্যসিদ্ধ'—'নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ'—'নরেন্দ্র ভিতরে জ্ঞানায়ি সর্বাণা প্রজ্ঞালিত থাকিয়া সর্বপ্রকার আহার্য্য-দোষকে ভত্মীভূত করিয়া দিতেছে, সেজ্জা যেথানে-সেথানে যাহা-তাহা ভোজন করিলেও তাহার মন কল্বিত বা বিক্ষিপ্ত হইবে না'—'জ্ঞানওজ্গ-সহায়ে সে মায়াময় সমস্ত বন্ধনকে নিত্য থণ্ডবিপণ্ড করিয়া ফেলিতেছে, মহামায়া সেজ্জা তাহাকে কোন মতে নিজায়ত্তে আনিতে পারিতেছেন না,'—নরেন্দ্রের সম্বন্ধে ঐরপ কত কথাই না আমরা ঠাকুরের শ্রীমুপ হইতে নিত্য শুনিতে পাইয়া তথন বিত্ময়সাগরে নিয়য় হইতাম।

মাড়োয়ারী ভক্তগণ ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া মিছরি, পেন্ডা, বাদাম, কিস্মিদ্ প্রভৃতি নানাপ্রকার থাছদ্রব্য তাঁহাকে উপহার প্রদান করিয়া যাইল। ঠাকুর ঐ সকলের কিছুমাত্র মাড়োয়ারী স্বয়ং গ্রহণ করিলেন না, সমীপাগত কোন ভক্তকেও দিলেন না, বলিলেন, "উহার। (মাড়োয়ারীরা) নিক্ষামভাবে দান করিতে আদৌ জানে না, সাধুকে এক থিলি পান দিবার সময়েও বোলটা কামনা তাহার সহিত জুড়িয়া দেয়, ঐরপ সকাম দাতার অন্ধতাজনে ভক্তির হানি হয়!" স্থতরাং প্রশ্ন উঠিল—তাহাদের প্রদত্ত দ্রব্যসকল কি করা যাইবে ? ঠাকুর বলিলেন, "যা, নরেন্দ্রকে ঐ সকল দিয়ে আয়, সে ঐ সকল থাইলেও তাহার কোন হানি হইবে না!"

নরেন্দ্র হোটেলে থাইয়া আসিয়া ঠাকুরকে বলিল, "মহাশয়,

মাজ হোটেলে সাধারণে যাহাকে অথান্ত বলে, থাইয়া আসিয়াছি।"

যাকুর ব্ঝিলেন, নরেন্দ্র বাহাত্নী-প্রকাশের জন্ম ঐ কথা বলিতেছে

না, কিন্তু সে ঐরপ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে স্পর্শ

করিতে বা তাঁহার গৃহস্থিত ঘটি বাটি প্রভৃতি পাত্র
নরেন্দ্রের

ভিকহানি

ইইবে না

থাকে, তাহা হইলে পূর্বে হইতে সাবধান হইতে

পারিবেন, এজন্ম ঐরপ বলিতেছে। ঐরপ ববিয়া

বলিলেন, "তোর ভাহাতে দোষ লাগিবে না; শোর গোরু থাইয়া বদি কেহ ভগবানে মন রাখে, ভাহা হইলে উহা হবিয়ালের তুল্য, মার শাকপাতা থাইয়া যদি বিষয়-বাসনায় ডুবে থাকে, ভাহা

### <u>শ্রীপ্রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

হইলে উহা শোর গোরু থাওয়া অপেক্ষা কোন অংশে বড় নহে।
তুই অথাত থাইয়াছিদ্ তাহাতে আমার কিছুই মনে হইতেছে
না, কিন্তু (অন্ত সকলকে দেখাইয়া) ইহাদিগের কেহ যদি
আদিয়া ঐ কথা বলিত, তাহা হইলে তাহাকে স্পর্শ প্র্যন্ত
করিতে পারিতাম না!"

ঐব্ধপে প্রথম দর্শনকাল হইতে প্রীযুত নরেন্দ্র ঠাকুবের নিকটে যেরপ ভালবাসা, প্রশংসা ও সর্কবিষয়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়া-ছিলেন, তাহা পাঠককে যথায়থ বুঝান একপ্রকার ঠাকরের শাধ্যাতীত বলিয়া বোধ হয়। মহান্তভব শিয়ের सामवामाव আন্তরিক শক্তির এতদূর সম্মান রাথিয়া তাহার নরেন্দ্রের উন্নতি ও আন্ধবিক্রয় সহিত সর্ববিষয়ে আচরণ করা জগদগুরুগণের জীবনেতিহাদে অন্তত্ৰ কোথাও দেখিতে পাওয়া বায় কি না সন্দেহ। ঠাকুর অন্তরের সকল কথা নরেন্দ্রনাথকে না বলিয়া নিশ্চিম্ব হইতে পারিতেন না, সকল বিষয়ে তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেন, তাঁহার দহিত তর্ক করাইয়া সমীপাগত ব্যক্তিসকলের বৃদ্ধি ও বিশ্বাদের বল পরীক্ষা করিয়া লইতেন এবং সম্যুকরণে পরীকা না করিয়া কোন বিষয় সভা বলিয়া গ্রহণ করিতে তাঁহাকে কথনও অহুরোধ করিতেন না। বলা বাছল্য, ঠাকুরের ঐরপ আচরণ শ্রীয়ত নরেন্দ্রের আত্মবিশাস, পুরুষকার, সত্যপ্রিয়তা ও শ্রদাভক্তিকে স্বল্পকালের মধ্যেই শতধারে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল এবং তাঁহার অসীম বিশাস ও ভালবাসা হর্ডেগু প্রাচীবের ক্যায় চতুৰ্দিকে অবস্থানপূৰ্ব্বক অসীম স্বাধীনভাপ্ৰিয় নৱেন্দ্ৰনাথকে তাঁহার व्यक्ताजमारत मर्केख मकन श्रकाद श्रामाजन ও होन बाहदर्गद

হন্ত হইতে নিজ্য বক্ষা করিয়াছিল। ঐরপে প্রথম দর্শন-দিবসের পরে বৎসরকাল অভীত হইতে না হইতে শ্রীযুত নরেন্দ্র গ্রাক্তরের প্রেমে চিরকালের নিমিত্ত আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুরের অহেতৃক প্রেমপ্রবাহ তাঁহাকে ধীরে ধীরে ঐ পথে কতদ্র অগ্রসর করিয়াছে, তাহা কি তথন তিনি সম্পূর্ণ বৃঝিতে পারিয়াছিলেন? —বোধ হয় নহে। বোধ হয়, ঠাকুরের অপার্থিব প্রেমলাভে অনহুভূতপূর্ব্ব বিশুদ্ধ আনন্দে তাঁহার হৃদয় নিরম্ভর পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত থাকিত বলিয়া উহা যে কতদ্র তুর্লভ দেববাঞ্ছিত পদার্থ—তাহা স্বার্থপর কঠোর সংসারের সংঘর্বে আসিয়া তুলনায় বিশেষরূপে বৃঝিতে তথনও তাঁহার কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল। পূর্ব্বোক্ত কথাসকল পাঠকের হৃদয়ক্ষম করাইতে কয়েকটি দৃষ্টাম্ভের অবভারণা করিলে মন্দ হইবে না—

ঠাকুরের নিকটে শ্রীযুত নরেস্ত্রের আগমনের কয়েক মাস পরে
১৮৮২ খুটান্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-প্রণেতা
শ্রীযুত ম— দক্ষিণেখরে আসিয়া ঠাকুরের পৃণ্যদর্শনগহিত নরেক্রের লাভে ধন্ত হইয়াছিলেন। বরাহনগরে অবস্থান
তর্ক বাধাইলা করায় কিরুপে তথন তাঁহার করেকবার উপর্যুপরি
দেওলা ঠাকুরের নিকট আসিবার স্থবিধা হইয়াছিল,
ঠাকুরের তুই-চারিটি জ্ঞানগর্ভ শ্লেষপূর্ণ বাক্য তাঁহার জ্ঞানাভিমান
বিদ্রিত করিয়া কিরুপে তাঁহাকে চিরকালের মত বিনীত শিক্ষার্থীর
পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, ঐ সকল কথা তিনি তৎপ্রণীত গ্রন্থের
স্থানবিশেষে স্বয়্ধ লিপিবছ্ক করিয়াছেন। নরেক্রনাথ বলিতেন, "ঐ
কালে এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে রাজিষাপন করিয়া-

#### **এ** প্রীপ্রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

ছিলাম। পঞ্চবটীতলে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে ঠাকুর সহসা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হস্তধারণ-পূর্বাক হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, 'আন্ধ তোর বিভা-বৃদ্ধি ব্রা যাবে; তুই ত মোটে আড়াইটা পাশ করিয়াছিস, আন্ধ সাড়ে তিনটা পাশ করা নাষ্টার এসেছে; চল্, ভার সঙ্গে কথা কইবি।' অগত্যা ঠাকুরের সহিত যাইতে হইল এবং ঠাকুরের ঘরে যাইয়া শ্রীয়ৃত ম—র সহিত পরিচিত হইবার পরে নানা বিষয় আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। ঐরপে আমাদিগকে কথা কহিতে লাগাইয়া দিয়া ঠাকুর চুপ করিয়া বিয়য়া আমাদিগের আলাপ শুনিতে ও আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীয়ৃত ম— সেদিন বিদায় গ্রহণপূর্বাক চলিয়া যাইলে বলিলেন, 'পাশ করিলে কি হয়, মাষ্টারটার মাদীভাব,' কথা কহিতেই পারে না!' ঠাকুর ঐরপে আমাকে সকলের সহিত তর্কে লাগাইয়া দিয়া তথন রক্ষ দেখিতেন।"

শ্রীযুত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ঠাকুরের গৃহস্থভন্তগণের মধ্যে অন্ততম ছিলেন। বোধ হয়, নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার ভক্ত কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ইনি ঠাকুরের নিকট শ্রীকেদারনাথ গমনাগমন করিতেন। কিন্তু কর্মস্থল পূর্ব্ববৈদের চট্টোপাধ্যায় ঢাকা সহরে থাকায় পূজাদির অবকাশ ভিন্ন অন্ত সময়ে ইনি ঠাকুরের নিকটে বড় একটা আসিতে পারিতেন না।

<sup>&</sup>gt; নরেন্দ্রনাথ তথন বি.এ. পড়িতে আরম্ভ করিরাছিলেন এবং জীয়ত ম— বি.এ. পরীক্ষার উদ্ভীর্ণ হইরা আইন (বি.এল্.) পড়িতেছিলেন—সেই কথাই ঠাকুর ঐরাপে নির্দেশ করিরাছিলেন।

২ ঠাকুর এন্থলে অক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কেদারনাথ ভক্তশাধক ছিলেন এবং বৈঞ্ব-তদ্রোক্ত ভাব অবলমন করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। ভজন কীর্ত্তনাদি শুনিলে ভাহার ত্ব-নয়নে অশ্রধারা প্রবাহিত হইত। ঠাকুর সেম্বক্ত সকলের নিকটে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিতেন। কেদারনাথের ভগবৎ-প্রেম দেখিয়া ঢাকার বহুলোকে তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিত। অনেকে আবার তাঁহার উপদেশমত ধর্মজীবন-গঠনে অগ্রসর হইত। শুনা যায়, ঠাকুরের নিকটে যথন বহুলোকের সমাগম হইতে থাকে, তথন ধর্ম-বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে পরিশ্রাম্ভ ও ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি এক সময়ে শ্রশ্রীশ্রদ্ধাতাকে বলিয়াছিলেন, 'মা, আমি আর এত বক্তে পারি না; তুই কেদার, রাম, গিরিশ ও বিজয়কে একট্ একট্ শক্তি দে, যাতে লোকে ভাদের কাছে গিয়ে কিছু শেথবার পরে এথানে ( আমার নিকটে ) আনে এবং তুই-এক কথাতেই চৈতভালাভ করে।' —কিছ্ব উহা অনেক পরের কথা।

কিছুকালের নিমিত্ত অবদর গ্রহণ করিয়া শ্রীযুত কেদার ঐ
কালে কলিকাতায় আগমনপূর্বক ঠাকুরের নিকটে মধ্যে মধ্যে
আসিবার স্থযোগলাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুরও
কেদারের
তর্কশক্তিও
নরেন্দ্রের সহিত ধর্মালাপ করিতে এবং সমীপাগত অভ্যাক্ত
গহিত প্রথম
পরিচর
ছিলেন। শ্রীযুত নরেন্দ্র এই সময়ে একদিন ঠাকুরের

নিকটে আসিয়া কেদারনাথকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং ভজন

শ্রীযুত কেশারনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামচল্র দত্ত, গিরিশচল্র ঘোষ ও বিজয়কৃক
গোলামী।

#### **শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**়

গাহিবার কালে তাঁহার ভাবাবেশ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পরে কেদারের সহিতও ঠাকুর কিছুক্ষণের জন্ম নরেজ্রনাথের তর্ক বাধাইয়া দিয়াছিলেন। কেদার আপনার ভাবে মন্দ তর্ক করিতেন না এবং প্রতিঘন্দীর বাকোর অযৌক্তিকতা সময়ে সময়ে ভীক্র শ্লেষবাকা-প্রয়োগে নির্দেশ করিয়া দিতেন। বাদীকে এক দিন তিনি যে कथाश्रम विषय निवस कवियाहितन, जाहा ठीकूरवद वित्य মনোজ্ঞ হওয়ায় এরপ প্রশ্ন কেহ পুনরায় তাঁহার নিকটে উত্থাপিত করিলে ঠাকুর প্রায়ই বলিতেন, কেদার ঐরূপ প্রশ্লের এইরূপ উত্তর দেয়। বাদী সেদিন প্রশ্ন উঠাইয়াছিল, ভগবান যদি সভাসভাই দয়াময় হয়েন, তবে তাঁহার স্ষ্টিতে এত ত্র:খকষ্ট অক্সায় অত্যাচারাদি স্থজন করিয়াছেন কেন ? যথেষ্ট অন্ন উৎপন্ন না হওয়ায় সময়ে সময়ে সহস্র সহস্র লোকের ত্রভিক্ষে অনাহারে মৃত্যু হয় কেন ? কেদার তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন, "দয়াময় হইয়াও ঈশ্বর তাঁহার স্পষ্টতে पूर्व, कष्टे, व्यथमुकु देकािन दाश्विवाद कथा यिनिन श्वित कतिया-ছিলেন, সেদিনকার মিটিং-এ ( সভায় ) আমাকে আহ্বান করেন নাই; স্বভরাং কেমন করিয়া ঐকথা বুঝিতে পারিব?" কিন্তু নরেন্দ্রনাথের তীক্ষ যুক্তিতে সকলের সম্মুথে কেদারকে অগু নিরন্ত হইতে হইয়াছিল।

কেদার বিদায় গ্রহণ করিবার পরে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞানা করিয়াছিলেন, "কি রে, কেমন দেখ্লি? কেমন ভজ্জি বল্ দেখি, ভগবানের নামে একেবারে কেঁলে ফেলে! হরি বলতে বার চোথে ধারা বয়, সে জীবমুক্ত; কেদারটি বেশ—নয় ?" পবিত্র-হাদয় তেজীয়ান নরেন্দ্রনাথ ধর্মলাভ অথবা অক্স যে-কোন কারণে হউক,

বাহারা পুরুষ-শরীর ধারণপূর্বক নারীস্থলভ ভাব অবলম্বন করে, তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ছুণা করিতেন। দৃচ্দয়য় ও উল্লয়-

সহায়ে না হইয়া পুরুষ রোদন-মাত্রকে আশ্রয়-চাকুরের

পূর্বাক ঈশরের নিকটে উপস্থিত হইবে, একথা
ক্লোরের সম্বন্ধে
তাঁহার নিকটে পুরুষদ্বের অবমাননা বলিয়া সর্বাদা
নরেন্ত্রের নিজমত
প্রতীত হইত। ঈশরে একান্ত নির্ভর করিলেও

পুरुष চিরকাল পুরুষই থাকিবে এবং পুরুষের মায় তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবে, তাঁহার এইরূপ মত ছিল। স্থভরাং ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথা সম্পূর্ণহাদয়ে অমুমোদন করিতে না পারিয়া তিনি বলিলেন, "তা মহাশয়, আমি কেমন করিয়া জানিব ? আপনি ( লোক-চরিত্র ) বুঝেন, আপনি বলিতে পারেন। নতুবা কাল্লাকাটি (मिथेशा जानमन्म किछूरे तुवा यात्र ना। এकमुछ ठारिशा थाकिला চোথ দিয়া অমন কত জল পড়ে। আবার শ্রীমতীর বিরহসূচক कीर्जनामि खनिया यादावा काँएम. जादारमव अधिकाश्म निक निक স্ত্রীর সহিত বিরহের কথা স্মরণ বা আপনাতে ঐ অবস্থার আরোপ করিয়া কাঁদে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরপ অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত আমার স্থায় ব্যক্তিগণের মাণুর কীর্ত্তন শুনিলেও অক্সের স্থায় সহজে কাঁদিবার প্রবৃত্তি কথনই আদিবে না।" এরণে শ্রীযুত নরেন্দ্র যাহা সভ্য বলিয়া বুঝিতেন, জিজ্ঞাসিত হইলে ভাহা ঠাকুরের নিকটে সর্বাদা নির্ভয় অন্তব্নে প্রকাশ করিতেন। ঠাকুরও উহাতে नर्सना প্রদান ভিন্ন কথনও কট হইতেন না। কারণ অন্তর্দ্ধর্শী ঠাকুর নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন, সত্যপ্রাণ নরেক্রের ভাবের ঘরে কিছুমাত্র চুরি নাই।

11 1

#### **এতি**রামকুফলীলাপ্রসঞ্চ

ঠাকুরের দর্শনলাভের অল্পকাল পূর্ব্বে নরেজ্ঞনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন। নিরাকার অন্বিতীয় ঈশ্বরে বিশাসবান

সাকারোপাসনার
জক্ত নরেক্রের
তিরকার,
রাথালের ভর
ও ঠাকুরের
কথার উভরের
মধ্যে পুনরার
প্রীতিস্থাপন

হইয়া কেবলমাত্র তাঁহারই উপাসনা ও ধ্যানধারণা করিবেন, এই মর্মে ব্রাহ্মসমাজের অদীকারপত্রে এই সময়ে তিনি সহি করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আহুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইয়া উক্ত সমাজ-প্রচলিত নামাজিক আচারব্যবহারাদি অবলম্বন করিবার সকল্প তাঁহার মনে কথন উদিত হয় নাই। শ্রীযুত রাধাল এই কালের পূর্ব্ধ হইতেই নরেজ্রনাথের

শহিত পরিচিত ছিলেন এবং অনেক সময় তাঁহার সহিত অতিবাহিত করিতেন। শিশুর স্থায় কোমল-প্রকৃতিসম্পন্ন নির্ভরশীল রাখালচন্দ্র যে নরেক্ষনাথের সপ্রেম ব্যবহারে মৃশ্ব হুইয়া তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির ঘারা সর্কবিষয়ে নিয়ন্ত্রিত হুইবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিয়য়নহে। স্কৃতরাং নরেক্ষনাথের পরামর্শে তিনিও ঐ সময়ে ব্রাহ্মনমাজের পূর্ব্বাক্ত প্রকার অঙ্গীকারপত্রে সহি করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার স্বল্পকাল পরেই রাখালচন্দ্র ঠাকুরের পূণ্যদর্শনলাভে কৃতার্থ হুয়েন এবং তাঁহার উপদেশে সাকারোপাসনার স্বপ্ত প্রীতি রাখালের অস্তরে পূনরায় জাগরিত হুইয়া উঠে। উহার কয়েক মাদ পরে নরেক্রনাথ ঠাকুরের নিকটে আসিতে আরম্ভ করেন এবং রাখালচন্দ্রকে তথায় দেখিয়া পরম প্রীত হয়েন। কিছুদিন পরে নরেক্রনাথ দেখিতে পাইলেন, রাখালচন্দ্র ঠাকুরের সহিত মন্দিরে যাইয়া দেব-বিগ্রহসকলকে প্রণাম করিতেছেন। সত্যপরায়ণ নরেক্ষ উহাতে ক্রম হুইয়া রাখালচন্দ্রকে পূর্বর্ব্বা শ্বরণ করাইয়া ভীত্র অস্কুরাঞ্

করিয়া পুনরায় মন্দিরে যাইয়া প্রণাম করায় তোমাকে মিথ্যাচারে দ্যিত হইতে হইয়াছে।" কোমল-প্রকৃতি রাখাল বন্ধুর ঐয়প কথায় নীরব রহিলেন এবং তদবধি কিছুকাল তাঁহার সহিত দেখা করিতে ভীত ও সন্ধৃচিত হইতে লাগিলেন। পরিশেষে ঠাকুর রাখালচন্দ্রের ঐয়প হইবার কারণ জানিতে পারিয়া নরেন্দ্রনাথকে মিইবাক্যে নানাভাবে ব্রাইয়া বলিলেন, "দেখ, রাখালকে আর কিছু বলিস্ নি, সে তোকে দেখলেই ভয়ে জড়সড় হয়; তার এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে, তা কি করবে, বল্; সকলে কি প্রথম হইতে নিরাকার ধারণা করতে পারে ?" শ্রীমৃত নরেন্দ্রও তদবধি রাখালের প্রতি দোষারোপ করিতে ক্ষান্ত হইলেন।

নরেন্দ্রনাথকে উত্তম অধিকারী জানিয়া প্রথম দিন হইতে ঠাকুর তাঁহাকে অবৈততত্ত্বে বিশাসবান্ করিতে প্রয়ত্ন করিতেন।

দক্ষিণেশ্বরে আসিলেই তিনি তাঁহাকে অষ্টাবক্রঅবৈত্তবাদে
বিশ্বাসী করিতে

সংহিতাদি গ্রন্থসকল পাঠ করিতে দিতেন।

ঠাকুরের চেষ্টা নিরাকার সগুণ ব্রন্ধের বৈতভাবে উপাসনার
ও নরেন্দ্রের
প্রতিবাদ

নান্তিক্য-দোষ-চুত্ত বলিয়া মনে হইত। ঠাকুরের

অন্তরোধে একটু-আধটু পাঠ করিবার পরেই তিনি স্পষ্ট বলিয়া বদিতেন, "ইহাতে আর নান্তিকভাতে প্রভেদ কি? স্বষ্ট জীব আপনাকে স্রষ্টা বলিয়া ভাবিবে? ইহা অপেকা অধিক পাপ আর কি হইতে পারে? আমি ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর, জন্ম-মরণশীল যাবতীয় পদার্থ সকলই ঈশ্বর—ইহা অপেকা অযুক্তিকর কথা অন্ত কি হইবে?

#### **নি**ত্রীরামক্ষলীলাপ্রসক

গ্রন্থকর্তা ঋষিম্নিদের নিশ্চয় মাথা থারাপ হইয়া গিয়াছিল, নতুবা গ্রন্থন কথা লিখিবেন কিরুপে ?"—ঠাকুর স্পাষ্টবালী নরেন্দ্র-নাথের ঐরূপ কথা শুনিয়া হাসিতেন এবং সহসা তাঁহার ঐরূপ ভাষে আঘাত না করিয়া বলিতেন, "তা তুই ঐ কথা এখন নাই বা নিলি, তা বলে ম্নিঋষিদের নিন্দা ও ঈশ্বরীয় স্বরূপের ইতি করিস্ কেন ? তুই সত্যস্বরূপ ভগবানকে ভাকিয়া যা, তারপর তিনি তোর নিকটে যে ভাবে প্রকাশিত হইবেন, তাহাই বিশাস করিবি।" কিছ ঠাকুরের ঐ কথা নরেন্দ্র বড় একটা শুনিতেন না। কারণ, মৃক্তি খারা যাহার প্রতিষ্ঠা হয় না, তাহাই তাঁহার নিকট তথন মিথ্যা বলিয়া মনে হইত এবং সর্বপ্রকার মিথ্যার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। স্বতরাং ঠাকুর ভিন্ন অন্ত অনেকের নিকটেও কথাপ্রসঙ্গে আইঘতবাদের বিরুদ্ধে নানারূপ মৃক্তি প্রদর্শন করিতে এবং সময়ে সময়ে শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতেও তিনি কুটিত হইতেন না।

প্রতাপচন্দ্র হাজবা নামক এক ব্যক্তি তথন দক্ষিণেশ্ব-উত্যানে অবস্থান করিতেন। প্রতাপের সাংসারিক অবস্থা পূর্বের স্থায় বছল ছিল না। সেজস্থা, ধর্মলান্ডে প্রয়ত্ম করিলেও প্রতাপচন্দ্র অর্থকামনা তাঁহার অস্তরে অনেক সময় আধিপত্য লাভ করিত। স্বভরাং তাঁহার ধর্মাচরণের মূলে প্রায়ই সকাম ভাব থাকিত। কিন্তু বাহিরে ঐ কথা কাহাকেও জানিতে দেওয়া দূরে থাকুক, তিনি সর্বাধা নিকামভাবে উপাসনার উচ্চ উচ্চ কথাসকল লোকের নিকটে বলিয়া প্রশংসালাভে উন্থাত হইতেন। শুদ্ধ ভাহাই নহে, ধর্ম-কর্ম করিবার কালে প্রতি পদে

নিজ লাভ-লোকদান থতাইয়া দেখা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল এবং বোধ হয়, অপ-তপাদির হারা কোনপ্রকার সিদ্ধাই লাভ করিয়া নিজ অর্থকামনা পূরণ করিবেন, এ কথাও মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে উকি-রুঁকি মারিত। ঠাকুর প্রথম দিন হইতেই তাঁহার অন্তরের ঐ প্রকার ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং উহা ত্যাগ করিয়া যথার্থ নিভামভাবে ঈশবকে ডাকিতে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। চর্বলচেতা হাজরা ঠাকুরের ঐ কথা কেবল যে লইতে পারেন নাই তাহা নহে, কিন্তু ভ্রমধারণা, অহত্বার এবং স্বার্থসিদ্ধির প্রেরণায় ঠাকুরের দর্শনকামনায় আগত ব্যক্তিসকলের নিকটে অবসর পাইলেই প্রচার করিতেন যে, তিনিও স্বয়ং একটা কম সাধু নহেন। ঐরপ क्तिलि अ त्याथ हम का हा ब अन्न अन्तर में इंदिन विश्व कि कि कि আধট ছিল। কারণ, ঠাকুর তাঁহার ঐ প্রকার কার্য্য-কলাপের কথা নিতা জানিতে পারিলেও এবং উহার জন্ম কথন কথন তীত্র তিরস্কার করিলেও তাঁহাকে তথা হইতে এককালে তাড়াইয়া দেন নাই। তবে তিনি আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও তাঁহার সহিত অধিক মিশামিশি করিতে সতর্ক করিয়া দিতেন: বলিতেন. "হাজরা শালার ভারি পাটোয়ারি বৃদ্ধি, ওর কথা শুনিস নি।"

অক্সান্ত দোৰ-গুণের সহিত হাজরা মহাশয়ের অস্তবে সহসা
হাজরা
কালনের
কালনের
কালার তাহার ন্তায় স্বর্নাশিক্ষত ব্যক্তিগণের তুলনার তাঁহার
ব্যান্তর
ব্যান
ব্যান্তর
ব্যান
ব্যান্তর
ব্যান্তর
ব্যান্তর
ব্যান্তর
ব্যান্তর
ব্যান্তর
ব্যান
ব্যান্তর
ব্যান
ব্যান্তর
ব্যান্তর
ব্যান
ব্যান্তর
ব্যান

#### **এত্রিরামকৃষ্ণলীলাপ্রস**ক

ভিনি উহার কিছু কিছু ব্বিডে পারিতেন। বৃদ্ধিমান নরেন্দ্র ঐজন্য তাঁহার উপর প্রদায় ছিলেন এবং দক্ষিণেশরে আসিলেই অবকাশমত গুই-এক ঘণ্টাকাল হাজরা মহাশরের সহিত আলাপ করিয়া কাটাইতেন। নরেন্দ্রনাথের প্রথম বৃদ্ধির সম্পূথে হাজরার মন্তক সর্বাদা অবনত হইত! তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রীযুত নরেন্দ্রের কথাগুলি শুনিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে তামাক সাজিয়া থাওয়াইতেন। হাজরার প্রতি নরেন্দ্রের ঐরপ সদম ভাব দেথিয়া আমরা অনেকে রহস্ত করিয়া বলিতাম, "হাজরা মহাশয় হচ্চেন নরেন্দ্রের 'কেরেগু' (friend)।"

নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে আসিলে ঠাকুর অনেক সময় তাঁহাকে দেখিবামাত্র ভাষাবিষ্ট হইয়া পডিতেন। পরে অর্ধ-शक्किश्वरत বাহুদশা প্রাপ্ত হইয়া অনেকক্ষণ পর্যান্ত পর্মানন্দ -আগমনে তাহার সহিত ধর্মালাপে নিযুক্ত থাকিতেন। ঠাকরের ঐ সময়ে তিনি যেন নানা কথায় ও চেষ্টায় উচ্চ আচরণ আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষনমূহ তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে প্রয়ত্ত করিতেন। কখন বা ঐরূপ সময়ে তাঁহার গান (ভজন) শুনিবার ইচ্ছা হইত এবং নরেন্দ্রের স্থমধুর কণ্ঠ শুনিবামাত্র পুনরায় ্সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। নরেক্রনাথের গান কিন্তু ঐজন্ত থামিত না, তন্ময় হইয়া ভিনি কয়েক ঘণ্টা কাল একের পর অন্ত গীত গাহিয়া ৰাইতেন। ঠাকুৰ আবাৰ অৰ্দ্ধবাহাদশা প্ৰাপ্ত হইয়া হয় ত নরেন্দ্রনাথকে কোন একটি বিশেষ স্কীত গাহিতে অক্সরোধ ক্রিডেন। কিন্তু সর্বশেষে নরেন্ত্রের মুখ হইতে 'যো কুছ হায় সো জুহি হার' সদীতটি না ভনিলে ভাহার পূর্ব পরিতৃপ্তি হইত না। পর্বে

অবৈভবাদের নানা রহস্ত, যথা—জীব ও ঈশ্বরের প্রভেদ, জীব ও ব্রন্মের শ্বরূপ ইত্যাদি কথায় কভক্ষণ অভিবাহিত হইত। এইরূপে নরেন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে দক্ষিণেশ্বরে আনন্দের তুফান ছুটিত।

ঠাকুর ঐক্নপে নরেন্দ্রনাথকে একদিবস অবৈভবিজ্ঞানের জীব-ব্রন্ধের ঐক্যস্চক অনেক কথা বলিয়াছিলেন। নরেন্দ্র ঐ সকল কথা মনোনিবেশপূর্বক শ্রবণ করিয়াও হৃদয়ক্ষম

অবৈততত্ত্ব সথকে
নরেন্দ্রের হাজরার
নকটে জলনা ও হইলে হাজরা মহাশয়ের নিকটে উপবিপ্ত হইয়া
গাকুরের তাহাকে
ভাবাবেশে স্পর্ণ
কথার আলোচনাপূর্বক বলিতে লাগিলেন, "উহা

কি কখন ছইতে পারে ? ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর, ষাহা কিছু
দেখিতেছি এবং আমরা সকলেই ঈশ্বর ?" হাজরা মহাশয়ও
নরেক্রনাথের সহিত যোগদান করিয়া ঐরূপ ব্যক্ত করায় উভয়ের
মধ্যে হাস্তের রোল উঠিল। ঠাকুর তথনও অর্দ্ধবাহৃদশায় ছিলেন।
নরেক্রকে হাসিতে শুনিয়া তিনি বালকের স্থায় পরিধানের
কাপড়খানি বগলে লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং 'তোরা কি
বল্ছিস রে' ঘলিয়া হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া নরেক্রকে
স্পর্শ করিয়া সমাধিত হইয়া পড়িলেন।

নরেক্সনাথ বলিভেন, "ঠাকুরের ঐদিনকার অভ্ত স্পর্লে মুহুর্ত্ত-মধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। স্তম্ভিত হইয়া সত্যসত্যই দেখিতে লাগিলাম, ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্ববিদ্যাণ্ডে অন্ত কিছুই আর নাই! ঐরপ দেখিয়াও কিন্তু নীরব রহিলাম, ভাবিলাম—দেখি কতক্ষণ পর্যান্ত ঐ ভাব থাকে। কিন্তু দেই ঘোর সেদিন কিন্তুমাত্র কমিল না।

#### **ত্রীঞ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

বাটীতে ফিরিলাম, দেখানেও তাহাই—যাহা কিছু দেখিতে माशिमाम, तम मकमरे जिनि, এरेक्स त्यां रहेर्ड माशिम। খাইতে বসিলাম, দেখি অন্ন, থাল, যিনি পরিবেশন ট্টিচার ফলে করিতেচেন, সে-সকলই এবং আমি নিজেও তিনি অন্তত দৰ্শন ভিন্ন অন্ত কেহ নহে! তুই-এক গ্রাস খাইয়াই স্থির হইয়া বদিয়া রাহলাম। 'বদে আছিদ কেন রে, খা না'-মার ঐরপ কথায় ছ'শ হওয়ায় আবার খাইতে আরম্ভ করিলাম। ঐরপে থাইতে, শুইতে, কলেজে ঘাইতে, দকল দময়েই ঐরপ দেখিতে লাগিলাম এবং দর্বদা কেমন একটা ঘোরে আচ্চন্ন হইয়া রহিলাম। বান্তার চলিয়াছি, গাড়ী আসিতেছে দেখিতেছি, কিন্ত অন্ত সময়ের ন্যায় উহা ঘাড়ে আসিয়া পড়িবার ভয়ে সরিবার প্রবৃত্তি হইত না।—মনে হইত, উহাও যাহা আমিও তাহাই। হস্ত-পদ এই সময়ে সর্বদা অসাড হইয়া থাকিত এবং আহার করিয়া কিছমাত্র তপ্তি হইত না। মনে হইত যেন অপর কেহ থাইতেছে। থাইতে খাইতে সময়ে সময়ে শুইয়া পড়িতাম এবং কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া আবার খাইতে থাকিতাম। এক একদিন এরপে অনেক অধিক খাইয়া ফেলিতাম। কিন্তু তাহার জন্ম কোনরূপ অসুথও হইত না। —মা ভয় পাইয়া বলিতেন, 'তোর দেখ ছি ভিতরে ভিতরে একটা বিষম অস্থপ হয়েছে'--কথন কথন বলিতেন, 'ও আর বাঁচবে না।' যখন পূর্ব্বোক্ত আচ্ছন্ন ভাবটা একটু কমিয়া যাইত, তথন জগৎটাকে অপ্ন বলিয়া মনে হইত ! হেছয়া পুষ্বিণীর ধারে বেড়াইতে যাইয়া উহার চতুঃপার্শ্বের লৌহরেলে মাথা ঠুকিয়া দেখিতাম, যাহা দেখিতেছি তাহা স্বপ্নের রেল অথবা সত্যকার!

হন্ত-পদের অসাড়তার জন্ম মনে হইত, পক্ষাঘাত হইবে না ত ? ক্রিপ্রেকিছুকাল পর্যান্ত ঐ বিষম ভাবের ঘোর ও আচ্ছন্নতার হন্ত হইতে পরিত্রাণ পাই নাই। যথন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন ভাবিলাম উহাই অবৈত্রবিজ্ঞানের আভাস! তবে ত শাল্পে ঐ বিষয়ে যাহা লেখা আছে, তাহা মিখ্যা নহে। তদব্ধি অবৈত্ততত্ত্বের উপরে আর কথনও সন্দিহান হইতে পারি নাই।"

অন্ত একটি আশ্চর্যা ঘটনাও আমরা নরেন্দ্রনাথের নিকটে সময়ান্তরে শুনিতে পাইয়াছিলাম। ১৮৮৪ খুষ্টাব্দের শীতকালে, যথন তাঁহার সহিত আমরা বিশেষভাবে পরিচিত নবেনের সহিত হইয়াছি, তথন তিনি আমাদিগের নিকটে ঐ গ্রস্থকারের একদিবস ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদিগের আলাপের ফল অকুমান ঘটনাটি এই কালে হইয়াছিল। সেজ্ঞ এইখানেই ঐ বিষয় পাঠককে বলিতেছি। আমাদিগের শ্বরণ আছে, বেলা ছই প্রহরের কিছু পূর্বের দেদিন আমর। সিমলার গৌরমোহন মুখাৰ্চ্জির খ্রীটস্থ নরেন্দ্রনাথের ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং বাত্রি প্রায় এগারটা পর্যান্ত তাঁহার সহিত অভিবাহিত করিয়া-ছিলাম। শ্রীযুত রামক্বফানন্দ স্বামিজীও দেদিন আমাদিগের সঙ্গে हिल्लन। প্रथम प्रर्भन-पिन इंहेट्ड जामदा नदिस्सद প্रতি यে पिरा আকর্ষণে আরুষ্ট হইয়াছিলাম, বিধাতার নিয়োগে উহা সেদিন সহস্রগুণে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে আমরা ঠাকুরকে একজন ঈশ্বরজানিত ব্যক্তি বা সিদ্ধপুরুষ মাত্র বলিয়া ধারণা ক্রিয়াছিলাম। কিন্তু ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের অভাকার প্রাণম্পর্শী কথাসমূহ আমাদের অস্তরে নৃতন আলোক আনয়ন

#### **এ** প্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

করিয়াছিল। আমরা ব্বিয়াছিলাম, মহামহিম ঐতৈতন্ত ও ঈশা প্রভৃতি জগদ্গুক মহাপুক্ষগণের জীবনেতিহাসে লিপিবদ্ধ যে দকল আলোকিক ঘটনার কথা পাঠ করিয়া আমরা এতকাল অবিধাদ করিয়া আদিতেছি, তদ্ধপ ঘটনাসকল ঠাকুরের জীবনে নিতাই ঘটিতেছে—ইচ্ছা বা স্পর্শমাত্রেই তিনি শরণাগত ব্যক্তির সংস্কার্বদ্ধন মোচনপূর্বক তাহাকে ভক্তি দিতেছেন, সমাধিত্ব করিয়া দিব্যানন্দের অধিকারী করিতেছেন, অথবা তাহার জীবনগভি আধ্যাত্মিক পথে এরপভাবে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন যে, অচিরে ইম্বদর্শন উপস্থিত হইয়া চিরকালের মত সে কৃতার্থ হইতেছে! আমাদের মনে আছে, ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়া নিজ জীবনে যে দিব্যায়ত্তবদমূহ উপস্থিত হইয়াছে, সে-সকলের কথা বলিতে বলিতে নরেজনাথ দেদিন আমাদিগকে সন্ধ্যাকালে হেছয়া পুক্রিণীর ধারে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং কিছুকালের জন্ম আপনাতে আপনি ময় থাকিয়া অস্তরের অভুত আনন্দাবেশ পরিশেষে কিয়রকণ্ঠ প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"প্রেমধন বিলায় গোরা রায়!

চাঁদ নিভাই ভাকে আয় আয়।

(ভোরা কে নিবি রে আয়।)
প্রেম কলনে কলনে ঢালে ভবু না ফুরায়!
প্রেমে শান্তিপুর ভূবু

নদে ভেলে বায়!

(গৌর-প্রেমের হিলোলেভে)

নদে ভেলে বায়!

গীত সাক্ষ হইলে নরেন্দ্রনাথ যেন আপনাকে আপনি সম্বোধনপূর্বক ধীরে ধীরে বলিয়াছিলেন, "সত্যসত্যই বিলাইতেছেন! প্রেম্ব
বল, ভক্তি বল, জ্ঞান বল, মুক্তি বল, গোরা রাম্ব
নরেন্দ্রের অভ্নত
ঘটনার উল্লেখ
কি অভ্নত শক্তি! (কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিবার
পরে) রাত্রে ঘরে খিল দিয়া বিছানায় শুইয়া আছি, সহসা আকর্ষণ
করিয়া দক্ষিণেখরে হাজির করাইলেন—শরীরের ভিতরে যেটা আছে
সেইটাকে; পরে কত কথা কত উপদেশের পর পুনরায় ফিরিতে
দিলেন! সব করিতে পারেন—দক্ষিণেখরের গোরা রায় সব করিতে
পারেন।"

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া তামদী রাত্রিতে পরিণত হইয়াছে। পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইতেছি না. প্রয়োজনও হইতেছে না। --কারণ, নরেন্দ্রের জলস্ক ভাবরাশি গ্রন্থকারের মর্মে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তরে এমন এক দিব্য মাদকতা বাসস্থানে আনিয়া দিয়াছে—যাহাতে শরীর টলিতেছে এবং আসিয়া এতকালের বাস্তব জগৎ যেন দূরে স্বপ্নরাজ্যে অপস্ত न(दाःमाद অপূৰ্বৰ উপলব্ধি হইয়াছে, আর অহেতুকী রূপার প্রেরণায় অনাদি খনস্ত ঈশ্বরের সাস্তবৎ হইয়া উদয় হওয়া এবং জীবের সংস্কার-বন্ধন বিনষ্ট করিয়া ধর্মচক্রপ্রবর্ত্তন করারূপ সভ্য-যাহা জগতের অধিকাংশের মতে অবাত্তব কল্পনাসম্ভূত—তাহা তথন জীবস্ত সত্য হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে! —সময় কোথা দিয়া কিরুপে পলাইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু সহসা ভনিতে পাইলাম রাজি নয়টা বাজিয়া গেল। নিভান্ত অনিচ্ছাদত্তে বিদায় গ্রহণ করিবার

#### **ত্রীক্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

मक्झ क्रिएकि, अमन ममर्य नर्यक विल्लन, "हल, क्लामानिशरक किছूनृत व्यागत कतिया निया वानि।" याहेरा याहेरा वातात পূর্ব্বের ক্রায় কথাসকলের আলোচনা আরম্ভ হওয়ায় আমরা এতদুর তন্মর হইয়া যাইলাম যে, চাঁপাতলার নিকটে বাটীতে পৌছিবার পরে মনে হইল, শ্রীযুত নরেন্দ্রকে এতদূর আসিতে দেওয়া ভাল হয় নাই। স্থতরাং বাটীতে আহ্বান করিয়া কিছু জলযোগ করাইবার পরে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহাদের বাটী পর্যান্ত তাঁহাকে পৌছাইয়া দিয়া আসিলাম। সেদিনকার আর একটি কথাও বিলক্ষণ স্মরণ আছে। আমাদের বাটীতে প্রবেশ করিয়াই শ্রীযুত নরেক্র সহসা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "এ বাড়ী যে আমি ইতিপূর্বে দেখিয়াছি! ইহার কোথা দিয়া কোথা ঘাইতে হয়, কোথায় কোন घर আছে, দে नकलि यে আমার পরিচিত—আশ্চর্যা!" নরেন্দ্রনাথের জীবনে সময়ে সময়ে ঐরূপ অমুভব আসিবার কথা এবং উহার কারণ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠককে অম্বত্ত বলিয়াছি। সেজ্জ এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ কবিলাম না।

# সপ্তম অধ্যায়

## ठीकूरत्रत्र भत्रीकाथनानी ७ नरत्रस्तनाथ

অসাধারণ লক্ষণসমূহ দর্শনে উত্তম অধিকারী দ্বির করিয়া প্রথম মিলনের দিবস হইতে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে নিজ অদৃষ্টপূর্ব্ব অহেতৃক ভালবাসায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং পরে সময়ে সময়ে পরীক্ষা-পূর্বক আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষাদানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, একথা আমরা পাঠককে বলিয়াছি। অতএব কি ভাবে কতরূপে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তিষ্বিয়ের কিঞ্চিদাভাস এখানে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

কুচবিহার-বিবাহে মতভেদ লইয়া দলভক হইবার উপক্রমে ঠাকুর কেশবচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "তুমি পরীক্ষা না করিয়া যাহাকে তাহাকে লইয়া দলবৃদ্ধি কর, স্বতরাং তোমার দল গর্মর অন্তব্ধ ভালিয়া যাইবে ইহাতে আশ্চর্যা কি? পরীক্ষা না করিয়া আমি কথন কাহাকেও গ্রহণ করি না।" বাস্তবিক, সমীপাগত ভক্তগণকে তাহাদিগের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ঠাকুর কভরূপে পরীক্ষা করিয়া লইতেন, তাহা ভাবিলে বিশ্ময়ের অবধি থাকে না। মনে হয়, নিরক্ষর বলিয়া যিনি জনসমাজে আপনাকে পরিচিত করিয়াছেন, লোকচরিত্র ব্ঝিবার এই সকল অদৃষ্ট ও অঞ্জতপূর্ব উপায় তিনি কোথা হইতে কেমনে আয়ও করিয়াছিলেন! মনে হয়, উহা কি তাঁহার পূর্বজন্মাজ্জিত বিভার ইহজয়ে স্বয়ং-প্রকাশ—অথবা, সাধন-প্রভাবে ঋষিকুলের ভায়

#### **শ্রিপ্রামক্বফলীলাপ্রসঙ্গ**

অতী দ্রিয়দর্শিত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব লাভের ফল—অথবা, অন্তরক ভক্ত দিগের নিকটে তিনি ঈশবাবতার বলিয়া যে নিজ পরিচয় প্রদান করিতেন, সেই বিশেষত্বের কারণেই তাঁহার প্রক্রপ জ্ঞানপ্রকাশ উপস্থিত হইয়াছিল ? প্রক্রপ নানা কথার মনে উদয় হইলেও ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিতে আমরা সম্প্রতি অগ্রসর হইতেছি না, কিন্তু ঘটনাবলীর যথায়থ বিবরণ যতদ্র সম্ভব প্রদানপূর্বক পাঠকের উপরে ঐ বিষয়ের মীমাংসার ভার অর্পণ করিতেছি।

লোকচরিত্র অবগত হইবার জন্ম ঠাকুরকে যে-সকল উপায় অবলম্বন করিতে দেখিয়াছি. তদ্বিয়ক কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই উহাদিগের অম্ভূত অলৌকিকত্ব পাঠকের পরীক্ষা-প্রণালীর হাদয়দম হইবে, কিন্তু ঐরপ করিবার পূর্বে সাধারণ বিধি উহাদিগের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা দেখিয়াছি, কোন ব্যক্তি ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহার প্রতি একপ্রকার বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিতেন। এরপ করিয়া যদি তাহার প্রতি তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র আরুষ্ট হইত, তাহা হইলে তাহার সহিত সাধারণভাবে ধশালাপে প্রবৃত্ত হইতেন এবং তাহাকে তাঁহার নিকটে যাওয়া-আসা করিতে বলিতেন। যত দিন যাইত এবং ঐ ব্যক্তি তাঁহার নিকটে যত গমনাগমন করিতে থাকিত ততই তিনি তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গঠনভঙ্গী, মানসিক ভাবসমূহ, কামকাঞ্চনাসক্তি ও ভোগতৃষ্ণার পরিমাণ এবং তাঁহার প্রতি তাহার মন কি ভাবে কন্তদূর আরুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, চালচলন ও কথাবান্তায় প্রকাশিত এই দকল বিষয়ে তন্ন তন্ত্র লক্ষ্য

### ঠাকুরের পরীক্ষাপ্রণালী ও নরেক্রনাথ

রাধিয়া তাহার অন্তর্নিহিত হপ্ত আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি সম্বন্ধ একটা নিশ্চিত ধারণায় উপস্থিত হইতে প্রবুত্ত হইতেন। ঐব্ধপে চুই-চারি দিন দর্শনের ফলেই তিনি ঐ ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে এককালে নিঃসন্দেহ হইতেন। পরে ঐ ব্যক্তির অন্তরের নিগৃঢ় কোন কথা জানিবার প্রয়োজন হইলে তিনি তাঁহার যোগপ্রস্থত **रृज्य**नृष्टिमशास উहा जानिया नहेराजन। े मधर जिन अकिनन আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "বাত্তিশেষে একাকী অবস্থানকালে যথন তোদের কল্যাণ চিন্তা করিতে থাকি, তথন মা (জগদমা) গব কথা জানাইয়া ও দেখাইয়া দেন—কে কতদূর উন্নতিলাভ করিল, কাহার কিলের জন্ম (ধর্মবিষয়ে) উন্নতি হইতেছে না, हेजाि ।" ठीकूरतद উक्त कथात्र शांठक राम ना ভावित्रा वरमन, তাহার যোগদৃষ্টি কেবলমাত্র ঐ সময়েই উন্মীলিত হইত। তাঁহার অক্তান্ত কথায় বুঝিতে পারা যায়, ইচ্ছামাত্র তিনি উচ্চ ভাবভূমিতে আরোহণপূর্বক সকল সময়েই ঐব্ধণ দৃষ্টিলাভে সমর্থ হইতেন। ম্পা—"কাচের আলমারির দিকে দেখিলেই যেমন তাহার ভিতরেক পদার্থসমূহ নয়নগোচর হয়, তেমনি মান্তবের দিকে ভাকাইলেই তাহার অস্তবের চিস্তা, সংস্কারাদি সকল বিষয় দেখিতে পাইয়া থাকি।" --ইত্যাদি।

ঠাকুর পূর্ব্বোক্তভাবে লোকচরিত্র অবগত হইতে সাধারণতঃ
অগ্রদর হইলেও বিশেষ বিশেষ অস্তরক ভক্তদিগের সম্বন্ধে ঐ নিয়মের
মন্নবিন্তর ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়। দেখা যায়, তাহাদিগের
সহিত প্রথম সাক্ষাৎ তিনি দৈবপ্রেরণায় উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমিতে
অবস্থিত হইয়াই করিয়াছিলেন। 'নীলাপ্রসক্ষে'র একম্বলে আমরঃ

#### **শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

পাঠককে বলিয়াছি, অদৃষ্টপূর্ব্ব সাধনাবলে ঠাকুরের শরীর মন,

সুক্ষ আধ্যাত্মিকশক্তি ধারণ ও জ্ঞাপনের বিচিত্র যক্ষমরপ হইয়া

উঠিয়াছিল। ঐ কথা এককালে বর্ণে বর্ণে সত্য।
উচ্চ অধিকারীর

সহিত প্রথম

সাক্ষাংকালে

ব্যরম আধ্যাত্মিক ভাব বর্ত্তমান থাকিত তাহাকে

ঠাকুরের অমুর্বপ
ভাবাবেশ

সহসা অমুর্বপভাবে বঞ্জিত হইয়া উঠিত এবং পূর্ব্ব

কর্ম ও সংস্থারবশে আধ্যাত্মিক রাজ্যে যে যতদ্র আর্ঢ় হইয়াছে, তাহার আগমনমাত্রেই তাঁহার অন্তর স্বভাবতঃ ঐ ভূমিতে আরোহণ করিয়া আগদ্ধকের অন্তরের কথা তাঁহাকে জানাইয়া দিত। নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমনকালে ঠাকুরের যে-সকল উপলব্ধি আমরা ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহাদিগের সহায়েই পাঠক আমাদিগের ঐ কথা ব্বিতে পারিবেন।

ঐরপ হইলেও লোকচবিত্র-পরিজ্ঞানের জন্ত ঠাকুর যে সাধারণ বিধি সর্বাদা অবলম্বন করিতেন, তাহা যে তিনি তাঁহার অন্তরদ ভক্তদিগের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতেন না, তাহা নহে। পরীক্ষাপ্রণালীর সাধারণ ভাবভূমিতে অবস্থানকালে তাহাদিগের চালচলন, কথাবার্ত্তাদি তিনি উহার সহায়ে সমভাবে লক্ষ্য করিতেন এবং অন্তে পরে কা কথা, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথকেও তিনি ঐরপে পরীক্ষা না করিয়া নিশ্চিম্ভ হন নাই। অভএব ঐ বিষয়ের সহিত পাঠককে পরিচিত করা যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা বলা বাছল্য। ভক্তদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্ত ঠাকুর যে উপায়-সমূহ অবলম্বন করিতেন, তাহাদিগের মধ্যে চারিটি প্রধান বিভাগ

### ঠাকুরের পরীক্ষাপ্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ

নম্নগোচর হয়। আমরা ইতিপূর্বেই ঐ বিষয় ইন্সিত করিয়াছি। অতএব ঐ বিভাগচতৃষ্টয়ের প্রত্যেকের উল্লেখপূর্বেক দৃষ্টাস্তসহায়ে উহা পাঠকের স্থান্তম করাইতে এখন প্রবৃত্ত হইতেছি:—

১ম—শারীরিক লক্ষণসমূহ দেথিয়া ঠাকুর সমীপাগত ব্যক্তিগণের অস্তরের প্রবল পূর্ব্বদংস্কারসমূহ নির্ণয় করিতেন।

মনের প্রত্যেক স্বব্যক্ত চিন্তা ক্রিয়ারূপে পরিণত হইবার সহিত আমাদিগের মন্তিক্ষে এবং শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে এক একটা দাগ অঙ্কিত করিয়া ফায়—বর্ত্তমান যুগের শরীর ও (১) শারীরিক মনোবিজ্ঞান ঐ বিষয় অনেকাংশে প্রমাণিত করিয়া লক্ষণসমূহ দৰ্শনে অন্তব্ৰে আমাদিগকে এখন ঐ কথায় শ্রন্ধাবান করিতেছে। সংস্থার নির্ণর বেদপ্রমুখ শাস্ত্রসকল কিন্তু ঐ কথা চিরকাল বলিয়া আসিয়াছে। হিন্দুর শ্রুতি, স্মৃতাণ, দর্শনাদি সকল শাস্ত সমন্বরে ঘোষণা করিয়াছে, 'মন সৃষ্টি করে এ শরীর'--ব্যক্তি-বিশেষের অন্তরের চিন্তাপ্রবাহ কু বা স্থ পথে চলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরও পরিবর্ত্তিত হইয়া অমুরূপ আকার ধারণ করিতে থাকে। সেইজন্ম শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গঠন দেখিয়া লোকের চরিত্রনির্ণয় করা সম্বন্ধে অনেক প্রবাদকথা আমাদিগের ভিতর প্রচলিত আছে এবং বিবাহ, দীক্ষাদান প্রভৃতি স্থলে কল্লা ও শিয়ের হস্ত-পদ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল অবয়বের এবং সর্বশরীরের গঠনপ্রকার দেখা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া একাল পর্যান্ত পরিগণিত হইয়া বহিয়াছে।

সর্ব্বশাল্পে বিশ্বাসবান ঠাকুর যে স্থতরাং, নিজ্ব শিশ্ববর্গের শরীর ও অবয়বাদির গঠনপ্রকার লক্ষ্য করিবেন, তদ্বিষয়ে আক্ষর্য্য হইবার

#### **এ** প্রিরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

কিছুই নাই। কিন্তু কথাচ্ছলে, সময়ে সময়ে তিনি ঐ বিষয়ে এত কথা আমাদিগকে বলিতে থাকিতেন যে, নিৰ্বাক হইয়া আমবা চিন্তা করিতাম, ঐ সম্বন্ধে এত অভিজ্ঞতা তিনি ঐ বিষয়ে ঠাকুরের কোথা হইতে লাভ করিলেন। ভাবিতাম প্রাচীন-অন্তত জ্ঞান কালে ঐ বিষয়ে কোন বৃহৎ গ্রন্থ কি বিভাষান ছিল —যাহা পাঠ বা প্রবণ করিয়া তিনি ঐ সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন ? কিন্তু একাল পর্যান্ত ঐরপ কোন গ্রন্থ নয়নগোচর করা দূরে থাকুক, উহার নাম পর্যান্ত শুনিতে না পাওয়ায় ঐরপ চিন্তা দাঁড়াইবার স্থান পায় না। স্বতরাং বিস্মিত হইয়া শুনিতে থাকিতাম, ঠাকুর স্ত্রী বা পুরুষ-শরীরের প্রত্যেক অবয়ব ও ইন্দ্রিয়ের গঠন-প্রকার নিত্য পরিদৃষ্ট বিশেষ বিশেষ পদার্থের গঠনের ফ্রায় হয় विनिधा উল্লেখ করিয়া একপ হইবার ফলাফল বলিয়া যাইতেছেন। যথা, মানবের চক্ষ্র কথা তুলিয়া উহা কাহারও পদ্মপত্রের ক্যায়, কাহারও বুষের ক্যায়, কাহারও যোগী বা দেবতার ক্যায় ইত্যাদি বলিয়া বলিতেন—"পদ্মপত্তের ন্যায় চক্ষবিশিষ্ট ব্যক্তির অন্তরে সম্ভাব ও সাধুভাব থাকে; বুষের ক্যায় চক্ষু যাহার তাহার কাম প্রবল হয়, যোগীর চক্ষ্ উর্জনৃষ্টিদম্পন্ন রক্তিমাভ হয়; দেবচক্ষ্ অধিক বড় হয় না, কিন্তু টানা বা আকর্ণবিশ্রান্ত হয়। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবার কালে মধ্যে মধ্যে তাহাকে অপাকে নিরীক্ষণ করা অথবা চোপের কোণ দিয়া দেখা যাহাদিগের স্বভাব, তাহারা সাধারণ মানব অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান।" অথবা, শরীরের সাধারণ গঠনপ্রকারের কথা তুলিয়া বলিতেন, "ভক্তিমান ব্যক্তির শরীর স্বভাবতঃ কোমল ও তাহার হন্তপদাদির গ্রন্থিসকল শিথিল হয় ( অর্থাৎ সহজে ফিরান-

### ঠাকুরের পরীক্ষাপ্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ

ঘুরান যায়); রুশ হইলেও তাহার শরীরে অন্থি পেশী প্রভৃতি এমনভাবে বিশ্বন্ত থাকে যাহাতে অধিক কোণ দেখা যায় না।" বন্ধিমান বলিয়া কাহাকেও নির্ণয় করিয়া তাহার বৃদ্ধির স্বাভাবিক প্রবণতা দৎ কিংবা অদৎ বিষয়ে—এ কথা স্থির করিতে ঠাকুর ঐ করুই হইতে অঙ্গুলী পর্যান্ত হন্তথানি নিজহন্তে ধারণপূর্বক তাহাকে উহা শিথিলভাবে বক্ষা করিতে বলিয়া উহার গুরুত্ব বা ভার উপলব্ধি করিতেন এবং মানবসাধারণের হন্তের ঐ অংশের গুরুত অপেক্ষা যদি উহার ভার অল্প বোধ হইত, তাহা হইলে তাহাকে স্থ্যুদ্ধি-বিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন। শ্রীযুত প্রেমানন স্বামীর দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমনদিবদে ঠাকুর ভাহার হস্তধারণপূর্ব্বক ঐরপে ওজন করিয়াছিলেন, একথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু কিন্তুল ঐরপ করিয়াছিলেন তাহা তিনি সেদিন না বলায় আমরাও ঐ স্থানে ঐ বিষয়ে কিছু বলি নাই। ব্যক্তিবিশেষের বৃদ্ধি দৎ অথবা অসৎ এ বিষয় জানিবার জন্ম যে ঠাকুর ঐক্নপ করিতেন, তহিষয়ের পরিচয় আমরা নিম্নলিথিভভাবে অন্ত এক দিবদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

গলরোগে আক্রান্ত হইয়া ঠাকুর যথন কাশীপুরের বাগানে অবস্থান করিতেছিলেন দেই সময়ে লেথকের পরলোকগত কনিষ্ঠ সহোদর একদিন তাঁহাকে দর্শন,করিতে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর তাহাকে দেখিয়া সেদিন বিশেষ প্রদন্ধ হইয়াছিলেন এবং নিকটে বসাইয়া তাহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসাপুর্বক ধর্মবিষয়ক নানা

১ পূর্বে নাম-বাবুরাম

**২ খ্রীচারচন্দ্র চক্রবর্ত্তী** 

### <u> এত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে লেখক ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ছেলেটি ডোর ভাই ?" লেখক ঐ কথা স্বীকার করিলে আবার হন্তের ওজনের বলিয়াছিলেন. "বেশ ছেলে. তোর চেয়ে এর বদ্ধি তারতমো সদসৎ (वनी ; तिथ नम्बृष्कि कि अनम्बृष्कि"—विवाहे বৃদ্ধি-নির্ণয় তাহার দক্ষিণ হন্ডের পূর্ব্বোক্ত অংশ ধারণপূর্বক ওজন করিতে করিতে বলিলেন, "সদ্বৃদ্ধি।" পরে লেখককে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন. ( কনিষ্ঠকে দেখাইয়া ) "ইহাকেও টানব নাকি রে. (ইহার মনকে সংসারের প্রতি উদাসীন করিয়া ঈশ্বরমুখী করিয়া দিব নাকি ) কি বলিস ?" লেখক বলিয়াছিল, "বেশ ত মহাশয়, তাহাই করুন।" ঠাকুর তাহাতে ক্ষণকাল চিন্তাপূর্বক বলিলেন, "না—থাক: একটাকে নিয়েছি, আবার এটাকেও নিলে তোর বাপ-মার বড কট্ট হবে--বিশেষতঃ তোর মার; জীবনে অনেক শক্তিকে<sup>2</sup> ফটা করেছি, এখন আর কাজ নাই।" এই বলিয়া ঠাকুর তাহাকে সতুপদেশ প্রদান ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইয়া সেদিন বিদায় করিয়াছিলেন।

ঠাকুর বলিতেন, শরীরের অবয়বাদির গঠনপ্রকারের ন্থায় নিদ্রা শোচাদি শারীরিক সামান্ত ক্রিয়াসকলও ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারসম্পন্ন শারীরিক ব্যক্তিদিগের বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। সেই নিতাক্রিন্ন জন্ম বছদর্শী ব্যক্তিগণ ঐ সকল হইতেও ব্যক্তিস্পল্র বিশেষের চরিত্র-নির্ণয়ের ইঞ্চিত পাইয়া থাকেন।

जगम्यात रुजनी ७ भाननी मङ्गित मृर्खिमठीयत्रभा नातीनगरक।

বিভিন্নতার বধা— নিজা বাইবার কালে সকলের নিংশাস সমভাবে সংখ্যার-ভিন্নতার পড়ে না, ভোগীর একভাবে এবং ত্যাগীর অক্তভাবে পড়িয়া থাকে; শৌচাদি-গমনকালে ভোগীর মৃত্তের ধারা বামে হেলিয়া এবং ত্যাগীর দক্ষিণে হেলিয়া পড়ে। যোগীর মল শৃকরে স্পর্শ করে না—ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে একটি ঘটনাও ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াচিলেন। হম্মানসিং নামক এক ব্যক্তি মণ্ব বাব্ব আমলে দক্ষিণেশবের মন্দির-রক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল।

গারবান
হম্মানসিং
মর্য্যাদা অধিক ছিল। কারণ, সে কেবল একজন
প্রাদা অধিক ছিল। কারণ, সে কেবল একজন
প্রাদা অধিক ছিল না, কিন্তু একজন নিষ্ঠাবান ভক্তসাধক ছিল। মহাবীরমন্ত্রের উপাসক হম্মানসিংকে মল্লযুদ্দে পরান্ত
করিরা তাহার পদগ্রহণ-মানসে অন্ত একজন পাহালওয়ান একসময়ে
দক্ষিণেশ্বের উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার প্রকাণ্ড দেহ ও শারীরিক
বল প্রভৃতি দেখিয়াও হম্মান তাহার প্রতিদন্দিতায় দণ্ডায়মান হইতে
নিরস্ত হইল না। দিন স্থির হইল এবং মণ্ব বাব্ প্রম্থ ব্যক্তিগণ
উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ভিষিষ বিচারের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

প্রতিষোগিতার দিনের সপ্তাহকাল পূর্ব হইতে নবাগত মল্ল বাশীকৃত পুষ্টিকর খাছভোজনে ও ব্যায়ামাদির অভ্যাদে লাগিয়া বিচল। হতুমানসিং কিন্তু ঐরপ না করিয়া নিত্য বেমন করিত সেরপ প্রাভঃমানপূর্বক সমস্ত দিন ইষ্টমন্ত্রজপে এবং দিনান্তে একবাক শাত্র ভোজন করিয়া কাল্যাপন করিতে লাগিল। সকলে ভাবিল, ইয়মান ভীত হইয়াছে এবং প্রতিছন্দিতায় জয়ের আশা পরিত্যাক

### **এ** এরি রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

করিয়াছে। ঠাকুর তাহাকে ভালবাদিতেন, দেক্স্ম প্রতিযোগিতার প্র্কিবিসে তাহাকে জিজ্ঞাদা করিলেন, "তুমি ব্যায়াম ও পৃষ্টিকর আহারাদির বারা শরীরকে প্রস্তুত করিয়া লইলে না, ন্তন মল্লের দহিত প্রতিযোগিতায় পারিবে কি ?" হয়মান ভক্তিভরে প্রণাম-প্র্কিক কহিল, "আপনার রুপা থাকে ত আমি নিশ্চয় জয়লাভ করিব; কতকগুলা আহার করিলেই শরীরে বলাধান হয় না, উহা হন্দম করা চাই; আমি গোপনে নবাগত মল্লের মল দেখিয়া ব্রিয়াছি, দে হন্দমশক্তির অতিরিক্ত আহার করিতেছে।" ঠাকুর বলিতেন, প্রতিযোগিতার দিবদে হন্নমানিং সত্যসত্যই ঐ ব্যক্তিকে মল্লযুদ্ধে পরান্ত করিয়াছিল।

পুরুষ-শরীরের স্থায় স্ত্রী-শরীরের অবয়বসকলের গঠনপ্রকার সম্বন্ধেও ঠাকুর অনেক কথা বলিতেন এবং উহা লক্ষ্য করিয়া রমণী-গণের কতকগুলিকে দেবীভাবসম্পন্না বা বিখ্যাশক্তি শারীবিক এবং কতকগুলিকে আস্থরীভাবাপন্না বা অবিছা-অব্যবগঠন ও শক্তি বলিয়া নির্দ্ধেশ করিতেন। বলিতেন— ক্রিয়াদর্শনে বিভা ও অবিভা-"ভোজন, নিত্রা ও ইন্তিয়াসক্তি বিভাশক্তিদিগের শক্তির নির্ণয স্বভাবত: অল হইয়া থাকে। স্বামীর সহিত ঈশ্বরীয় কথা প্রবণ ও আলাপ করিতে তাঁহাদিগের প্রাণে বিশেষ উল্লাস উপস্থিত হয়। উচ্চ আধ্যাত্মিক প্রেরণা প্রদানপূর্বক ইহার। নীচ প্রবৃত্তি ও হীন কার্য্যের হস্ত হইতে পতিকে সর্বাদা রক্ষা করিয়া থাকেন এবং পরিণামে ঈশ্বর লাভ করিয়া বাহাতে তিনি নিজ জীবন ধন্ত করিতে পারেন, তদ্বিয়ে তাঁহাকে সর্বপ্রকারে সহায়তা প্রদান করেন। অবিভাশক্তিদিগের অভাব ও কার্য্য সম্পূর্ণ বিপরীত

হইয়া থাকে। আহার-নিজাদি শারীরিক দকল ব্যাপার তাহাদিগের অধিক হইতে দেখা যায়, এবং তাহার স্থ্যসম্পাদন ভিন্ন অন্ত কোন বিষয়ে পতি যাহাতে মনোনিবেশ না করেন, তদ্বিয়ই তাহাদিগের প্রধান লক্ষ্য হয়। পতি ইহাদিগের নিকটে পারমার্থিক বিষয়ে আলাপ করিলে ইহারা ক্ষষ্ট ভিন্ন কথনও তুট হয় না।" যে ইন্দ্রিয়ন্বিশেষের সহায়ে রমণীগণ মাতৃত্বপদ-গৌরব লাভ করিয়া থাকেন, তাহার বাহ্নিক আকার হইতে অস্তরের ভোগাসক্তির পরিচয়্ম পাওয়া পিয়া থাকে বলিয়া ঠাকুর কথন কথন নির্দেশ করিতেন। বলিতেন, উহা নানা আকারের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কোন কোন আকার পাশব প্রবৃত্তির স্বন্ধতার বিশেষ পরিচায়ক। আবার বলিতেন, যাহাদিগের পশ্চান্তাগ পিপীলিকার তায় উচ্চ তাহাদিগের অন্তরে উক্ত প্রবৃত্তি প্রবল থাকে।

ঐক্সপে শরীরের গঠনপ্রকার দেখিয়া মানবের প্রকৃতি নিরূপণ বরা দখদ্ধে কত কথা ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তাহার

নরেন্দ্রের শারীরিক লক্ষণ সম্বন্ধে ঠাকরের কথা ইয়তা হয় না। লোকচরিত্র-পরিজ্ঞানের উপায়-সকলের মধ্যে অক্সতম বলিয়া উহা তাঁহার নিকটে সর্বাদা পরিগণিত হইত এবং নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ সকল ভক্তকেই উহার সহায়ে তিনি স্বল্লবিত্তর পরীকা

कतिया लहेपाहित्सन । अक्रांत्र भवीकाभूर्वक मस्रहे

ইংয়া তিনি নরেন্দ্রনাথকে একদিন বলিয়াছিলেন, "তোর শরীরের কল স্থানই স্থলক্ষণাক্রান্ত, কেবল দোবের মধ্যে নিল্রা যাইবার কালে নিঃখাদটা কিছু জোরে পড়ে। যোগীরা বলেন, অত জোরে নিঃখাদ পড়িলে অক্লায়ু হয়।"

#### শ্রীক্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

২য় ও ৩য়—দামাশ্য দামাশ্য কাৰ্য্যে প্ৰকাশিত মানদিক ভাব ও কাম-কাঞ্চনাসক্তির প্ৰতি লক্ষ্য রাধাই ব্যক্তিবিশেষের স্বাভাবিক

(২) সামান্ত কাৰ্ব্যে প্ৰকাশিত মানসিক ভাষ দারা এবং (৩) ঐক্লপ কাৰ্য্য দারা প্ৰকাশিত কাম-কাঞ্চনাসক্ৰির তারতম্য বুঝিরা অন্তরের সংখ্যার নিক্লপণ প্রক্কভি-পরিজ্ঞানের দিতীয় ও তৃতীয় উপায় বলিয়া ঠাকুরের নিকটে পরিগণিত হইত। ব্যক্তিবিশেষের দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন হইতে ঠাকুর তাহার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিষয়সকল কিছুকাল পর্যন্ত নীরবে লক্ষ্য মাত্র করিয়া যাইতেন। পরে নিজ্ক মণ্ডলীমধ্যে ভাহাকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া যেদিন হইতে ছির করিতেন, দেদিন হইতে নানাভাবে উপদেশদানে এবং আবশ্যক হইলে কথন কথন মিট্ট তিরস্কারসহায়ে তাহাকে উক্ত দোষসকল পরিহার

করাইতে সচেট হইতেন। আবার মণ্ডলীমধ্যে গ্রহণপূর্বক সন্ন্যাসী অথবা গৃহস্থ কোন্ ভাবে জীবনগঠন করিতে তাহাকে শিক্ষাপ্রদান করিবেন তদ্বিষয়ও তিনি পূর্বে হইতে স্থির করিয়া লইতেন। দেইজ্বল্য সমীপাগত ব্যক্তিকে তিনি প্রথমেই প্রশ্ন করিতেন—দে বিবাহিত কি না, তাহার বাটীতে মোটা ভাতকাপড়ের অভাব আছে কি না, অথবা সে সংসার ত্যাগ করিলে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ভার লইতে পারিবে এমন কোন নিকট আত্মীয় আছে কি না।

বিভালমের ছাত্রদিগের উপর ঠাকুরের বিশেষ কুপা দর্বদা লক্ষিত হইত। বলিতেন, "ইহাদিগের মন এখনও স্ত্রী-পুত্র মান-যশাদির ভিতর চড়াইয়া পড়ে নাই, (উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে) ইহারা দহক্ষেই যোল-আনা মন ঈশবে দিতে পারিবে।" সেইজগু

ইহাদিপের ভিতরে ধর্মভাব প্রবেশ করাইয়া দিবার তাঁহার বিশেষ
প্রয়ত্ব ছিল। নানা দৃষ্টাস্তবহায়ে তিনি তাঁহার
বালকদিশের পূর্বোক্ত মত প্রকাশ করিতেন। বলিতেন, "মন
সম্বন্ধে ঠাকুরের
ধারণা
উহার সব দানাগুলি একত্র করা একপ্রকার অসম্ভব."

—"কাঁটি উঠিলে পাখীকে 'রাধাক্তফ' নাম বলান ত্রংলাধ্য,"—"কাঁচা টালির উপরে গরুর খুরের ছাপ পড়িলে দহজেই মৃছিয়া ফেলা যায়, কিন্তু টালি পোড়াইবার পরে ঐ ছাপ আর তুলিয়া ফেলা যায় না" ইত্যাদি। ঐ কারণে সংসারানভিজ্ঞ বিভালয়ের ছাত্রদিগকেই ডিনি বিশেষভাবে প্রশ্ন করিয়া তাহাদিগের মনের স্বাভাবিক গড়ি, প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তির দিকে তাহা ব্ঝিয়া লইতেন এবং উপযুক্ত ব্ঝিলে তাহাদিগকে শেষোক্ত পথে পরিচালিত করিতেন।

এরপে কথাপ্রদক্ষে নানাভাবে প্রশ্ন করিয়া ব্যক্তিবিশেষের মনের ভাব অবগত হইয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না, কিন্তু সে ব্যক্তি কতদুর সরল ও সত্যনিষ্ঠ, মুথে যাহা বলে কার্য্যে সে তাহার কতদুর

অন্তর্গান করে, বিচারপূর্ব্বক সে প্রতি কার্ব্যের গমীপাগত
তন্ত্রপানের
অন্তর্গান করে কি না এবং উপদিট্ট বিষয়ের ধারণাই
প্রতিকার্য্য
বা দে কতদ্র কিরপ করিয়া থাকে প্রভৃতি নানাকর্ম করা
বিষয় তাহার প্রতিকার্য্যে তর করিয়া অন্তর্শনান
করিতে থাকিতেন। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই পাঠক
পূর্ব্যেক্ত বিষয় বুঝিতে পারিবেন।

করেকদিন দক্ষিণেখরে গমনাগমন করিবার পরে জনৈক বালককে তিনি একদিন সহসা বলিয়া বসিলেন, "ভুই বিবাহ

### <u> এতি বামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

কর্না কেন ?" সে উত্তর করিল, "মহাশয়, মন বশীভূত হয়
নাই, এখন বিবাহ করিলে জীর প্রতি আসক্তিতে
ঐ বিবয়ক
দৃষ্টাভানিচয়
হিতাহিত বিবেচনাশূত্য হইতে হইবে, যদি কথন
কামজিং হইতে পারি তখন বিবাহ করিব।" ঠাকুর
ব্বিলেন, অস্তরে আসক্তি প্রবল থাকিলেও বালকের মন নির্জিমার্গের প্রতি আরুট্ট হইয়াছে—ব্বিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,
"থখন কামজিং হইবি তখন আর বিবাহ করিবার আবশ্রকত,
থাকিবে না।"

জনৈক বালকের সহিত একদিন দক্ষিণেশ্বে নানাবিষয়ে কথা কহিতে কহিতে বলিলেন, "এটা কি বল্ দেখি? কোমরে কিছুতেই (সর্বাদা) কাপড় রাখতে পারি না—থাকে না, কথন খুলে পড়ে গেছে জান্তেও পারি না! বুড়ো মিন্সে উলঙ্গ হরে বেড়াই! কিছ লজ্জাও হয় না! পূর্বের পূর্বের কে দেখুচে না দেখুচে সে কথার এককালে ছঁশ্ থাকত না—এখন, যারা দেখে তাদের কাহারও কাহারও লজ্জা হয় বুঝে কোলের উপর কাপড়খানা ফেলে রাখি। তুই লোকের সাম্নে আমার মত (উলঙ্গ) হয়ে বেড়াতে পারিস্?" সে বলিল, "মহাশয়, ঠিক বলিতে পারি না, আপনি আদেশ করিলে বস্থত্যাগ করিতে পারি।" তিনি বলিলেন, কৈ যা দেখি, মাথায় কাপড়খানা জড়িয়ে ঠাকুরবাড়ীর উঠানে একবার ঘুরে আয় দেখি।" বালক বলিল, "তাহা করিতে পারিব না, কিছু কেবলমাত্র আপনার সম্মুখে ঐরপ করিতে পারি।" ঠাকুর তাহার কথা ভনিয়া বলিলেন, "ঐ কথা আরও অনেকে বলে—বলে, 'তোমার সাম্নে পরিধানের কাপড় ফেলিয়া দিতে লক্ষা করে না কিছু অপরের সাম্নে করে!"

ঠাকুরের বসনভ্যাগের কথাপ্রসঙ্গে অন্ত একদিনের ঘটনা আমাদিগের মনে আসিতেছে। জ্যোৎস্মা-বিধোতা-যামিনী, বোধ হয় সেদিন কৃষ্ণপক্ষের দিতীয়া বা তৃতীয়া হইবে। গঙ্গার বান রাত্রে শয়ন করিবার অল্পক্ষণ পরেই গঙ্গায় বান আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুর শয়াত্যাগপূর্বক 'ওরে, বান দেথ বি আয়' বলিয়া সকলকে ডাকিতে ডাকিতে পোন্তার উপরে ছটিলেন এবং নদীর শাস্ত শুভ্র জলরাশি ফেনশীর্য উত্তাল তরকাকারে পরিণত হইয়া উন্মত্তের ক্যায় বিপরীত দিকে প্রচণ্ডবেগে আগমন-পূর্বক পোন্ডার উপরে লাফাইয়া উঠিতেছে দেখিয়া বালকের স্থায় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুর যথন আমাদিগকে ডাকিয়া-ছিলেন তথন আমাদিগের তন্ত্রা আদিয়াছে, উহার ঘোরে উঠিয়া পরিহিত বস্তাদি সামলাইয়া তাঁহার অতুসরণ করিতে সামান্ত বিলম্ব হইয়াছিল। স্বতরাং আমরা পোন্তায় আসিয়া উপস্থিত হইতে না হইতে বান চলিয়া যাইল. কেহ উহার সামাত্ত দর্শন পাইল, কেহ বা তাহাও পাইল না। ঠাকুর এতক্ষণ আপন আনন্দেই বিভোর ছিলেন, বান চলিয়া যাইলে আমাদিগের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কি রে, কেমন বান দেখলি ?" এবং আমরা কাপড় পরিতে বান চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া বলিলেন, "দূর শালারা, তোদের কাপড় পরবার জন্ম কি বান অপেক্ষা করবে ? আমার মত কাপড় ফেলিয়া চলিয়া আসিলি না কেন ?"

'বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে কি না', 'চাকুরী করিবি কি না'—
। সাকুরের এই সকল প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগের কেহ কেহ বলিত,

"বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই মহাশয়, কিন্তু চাকুরী করিতে হইবে।"

### **এতি**রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

অশেষ স্বাধীনতাপ্রিয় ঠাকুরের নিকটে কিন্তু ঐ কথা বিষম বিসদৃশ লাগিত। তিনি বলিতেন, "যদি বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম পালনই

ঈশরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য বৃঝিয়া সকল কর্দ্মের অমুষ্ঠান করিবি না, তবে আজীবন অপরের চাকর হইয়া থাকিবি কেন ?" যোলআনা মনপ্রাণ ঈশতে সমর্পণ করিয়া তাঁহার উপাসনা কর—সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া মানবের তদপেক্ষা মহৎ কার্য্য অহ্য কিছই আর হইতে পারে না এবং ঐরপ কর

একাস্ত অসম্ভব বৃঝিলে বিবাহ করিয়া ঈশ্বরলাভকেই জীবনের চরঃ উদ্দেশ্য স্থিরপূর্বক সংপথে থাকিয়া সংসার্যাত্রা নির্বাহ কর---ইহাই তাঁহার মত ছিল। সেইজন্ম আধ্যাত্মিক রাজ্যে উত্তম 🕾 মধ্যম অধিকারী বলিয়া যে-সকল ব্যক্তিকে তিনি বুঝিতে পারিতেন ভাহাদিগের কেহ বিবাহ করিয়াছে অথবা বিশেষ কারণ ব্যতীত ইতরসাধারণের স্থায় অর্থোপার্জ্জনের জ্বন্ত চাকুরী স্বীকারপর্বাক বা নাম-যশের প্রত্যাশী হইয়া সংসারের অন্ত কোনপ্রকার কার্যো নিযুক্ত হইয়া নিজ শক্তি ক্ষয় করিতেছে শুনিলে তিনি প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার বালকভক্তদিগের অন্ততম জনৈক? চাকুরী স্বীকার করিয়াছে শুনিয়া তিনি তাহাকে একদিন বলিয়া-ছিলেন, "তুই ভোর বৃদ্ধা মাতার ভরণপোষণের জন্ম করিতেছিণ্ ভাই, নতুবা চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিস্ শুনিলে ভোর মুথ দেখিতে পারিতাম না।" অপর জনৈক<sup>২</sup> বিবাহ করিয়া কাশীপুরের বাগানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তাঁহার যেন পুত্রশোক উপস্থিত হইয়াছে এইরপভাবে তাহার গ্রীবা ধারণপূর্বক অঞ্জ

<sup>&</sup>gt; স্বামী নিরঞ্জনানন্দ

২ ছোট নরেন্দ্র



নিরঞ্জন স্বামী নিরঞ্জনানক ।

রোদন করিতে করিতে বারংবার বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরকে ভূলিয়া ধেন একেবারে (সংসারে ) ডুবিয়া যাস নি।"

বিশ্বাস ব্যতিরেকে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না, নবামুরাগের প্রেরণায় ঐ কথার বিপরীত অর্থ গ্রহণপূর্বক আমাদিগের মধ্যে

সরল ঈশ্বর-বিশ্বাস ও নির্কৃ**দ্ধিতা** ভিন্ন পদার্থ ; সদস্যবিচারসম্পন্ন হইতে **হই**বে কেই কেই তথন যাহাতে তাহাতে এবং যাহাকে তাহাকে বিশ্বাস করিতে অগ্রসর হইত। ঠাকুরের তীক্ষদৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইবামাত্র তিনি ঐ বিষয় ব্বিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেন। বাস্তবিক, বিশ্বাস-অবলম্বনে ধর্মপথে অগ্রসর হইতে বলিলেও তিনি কাহাকেও কোন দিন সদসং বিচার

ভ্যাগ করিতে বলেন নাই। সদস্বিচারসম্পন্ন হইয়া ধর্মপথে অগ্রসর হইবে এবং ইটানিষ্ট বিচার না করিয়া সাংসারিক কোন কর্মপ্র করিতে উহাত হইবে না, ইহাই তাঁহার মত ছিল বলিয়া আমাদিগের ধারণা। তাঁহার আশ্রিতবর্গের মধ্যে জনৈক একদিন দোকানীকে ধর্মভন্ন দেখাইয়া বাজার হইতে একখানি লোহার কড়া কিনিয়া বাটাতে প্রভ্যাগমনপূর্বক দেখিলেন, দোকানী তাঁহাকে ফাটা কড়া দিয়াছে! ঠাকুর ঐ কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "(ঈশ্ব) ভক্ত হইতে হইবে বলিয়া কি নির্বোধ হইতে হইবে? দোকানী কি দোকান ফাঁদিয়া ধর্ম করিতে বিদ্যাছে যে তুই তার কথায় বিশ্বাদ করিয়া কড়াখানা একবার না দেখিয়াই লইয়া চলিয়া আদিলি? আর কখনও ঐক্লপ করিবি না। কোন শ্রব্যা কিনিতে হইলে পাঁচ দোকান ঘ্রিয়া তাহার উচিত মূল্য

श्वामी त्याशानन्त्र, श्र्व नाम त्यात्रक्तनाथ ताव कोध्रेत्री

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

জানিবি, দ্রব্যটি লইবার কালে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিবি, আবার যে-সকল দ্রব্যের ফাউ পাওয়া যায় তাহার ফাউটি পর্যস্ত না গ্রহণ করিয়া চলিয়া আদিবি না।"

ধর্মলাভ করিতে আদিয়া কোন কোন প্রকৃতিতে দয়ার ভাবটি এত অধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে যে, পরিণামে উহাই তাহার বন্ধনের এবং কথন কথন ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইবার কারণ হইয়া পড়ে। কোমলহৃদয় নরনারীরই অনেক সময় প্রকৃপ হইয়া থাকে দ

ঠাকুর সেইজ্ঞ ঐরপ নরনারীকে কঠোর হইবার জ্ঞ অধিকারিভেন্দে এবং তদ্বিপরীত প্রকৃতিবিশিষ্টদিগকে কোমল হইতে ঠাকরের দরাবান সর্বাদা উপদেশ প্রদান করিতেন। আমাদিগের ও নির্মুম হইবার উপদেশ মধ্যে জনৈকের সদয় অতি কোমল ছিল। বিশিষ্ট কারণ বিভাষান থাকিলেও জাহার ক্রোধের উদয় হইতে বা তাঁহাকে রট বাক্য প্রয়োগ করিতে আমরা কথনও দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিক্লক হইলেও এবং বিন্দুমাত্র ইচ্ছা না থাকিলেও মাতার চক্ষে জল দেখিতে না পারিয়া তিনি সহসা একদিন আপনাকে বিবাহবন্ধনে আবন্ধ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের আশ্রয় এবং আশ্বাসবাক্যই তাঁহাকে উক্ত কর্মনিবন্ধন প্রাণে দারুণ অফুতাপ ও হতাশ ভাবের উদয় হইতে সে যাত্রায় বক্ষা করিয়াছিল। ঐরপ অষণা কোমলতা ও দয়ার ভাব সংযত করিয়া যাহাতে তিনি প্রতি কার্য্য বিচারপূর্ব্বক সম্পাদন করেন ভদ্বিয়ে ঠাকুরের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সামাত্ত সামাত্ত বিষয়ের সহায়ে ঠাকুর কিরূপে তাঁহাকে শিক্ষাপ্রদান করিতেন, তুই-একটি ঘটনার উল্লেখেই তাহা বুঝিডে

**১ স্বামী যোগানন্দ** 

পারা ঘাইবে। ঠাকুরের বন্তাদি যাহাতে রক্ষিত হইত তাহাতে একটি আরম্বলা বাদা করিয়াছে, এক দিবদ দেখিতে পাওয়া গেল। 
ঠাকুর বলিলেন, "আরম্বলাটাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া মারিয়া 
ফেল্।" পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি ঐরপ আদেশ পাইয়া আরম্বলাটাকে 
ধরিয়া বাহিরে লইয়া যাইলেন কিন্তু না মারিয়া ছাড়িয়া দিয়া 
আদিলেন। আদিবামাত্র ঠাকুর তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "কি রে, 
আরম্বলাটাকে মারিয়া ফেলিয়াছিদ্ ত ?" তিনি অপ্রতিভ হইয়া 
বলিলেন, "না মহাশয়, ছাড়িয়া দিয়াছি।" ঠাকুর তাহাতে 
তাহাকে ভৎ সনা করিয়া বলিলেন, "আমি তোকে মারিয়া ফেলিতে 
বলিলাম, তুই কিনা দেটাকে ছাড়িয়া দিলি! যেমনটি করিতে 
বলিব ঠিক দেইরূপ করিবি, নতুবা ভবিয়তে গুরুতর বিষয়দকলেও নিজের মতে চলিয়া পশ্চাতাপ উপস্থিত হইবে।"

কলিকাতা হইতে গহনার নৌকায় করিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কালে শ্রীযুক্ত যোগেন একদিন অহা এক আরোহীর দারা জিজ্ঞাসিত

স্বামী যোগা*নন্দকে ঐ* বিষয়ক শিক্ষা

হইয়া বলিয়াছিলেন, তিনি রাণী রাসমণির কালী-বাটীতে ঠাকুরের নিকটে যাইতেছেন। ঐ কথা শুনিয়াই ঐ ব্যক্তি অকারণে ঠাকুরের নিন্দা করিতে

করিতে বলিতে লাগিল, "ঐ এক ঢং আর কি;

ভাল খাচেন, গদিতে শুচেন, আর ধর্মের ভান করে বত দব ফুলের ছেলের মাথা খাচেন্" ইত্যাদি। ঐরপ কথাদকল শুনিয়া যোগেন মন্মাহত হইলেন; ভাবিলেন, তাহাকে তুই-চারিটি কথা শুনাইয়া দেন। পরক্ষণেই নিজ শাস্তপ্রকৃতির প্রেরণায় ভাহার মনে হইল, ঠাকুরের প্রকৃত পরিচয় পাইবার কিছুমাত্র চেষ্টা

### <u>শ্রীপ্রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

না করিয়া কত লোকে কত প্রকার বিপরীত ধারণা ও নিন্দাবাদ করিতেছে, তিনি তাহার কি করিতে পারেন। ঐরপ ভাবিয়া তিনি ঐ ব্যক্তির কথায় কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করিয়া মৌনাবলয়ন করিয়া রহিলেন এবং ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে ঐ ঘটনার আত্যোপাস্ত বর্ণনা করিলেন। যোগেন ভাবিয়াছিলেন, নিরভিমান ঠাকুর—যাঁহাকে স্তুতি-নিন্দায় কেহ কথন বিচলিত হইতে দেখে নাই—ঐ কথা শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। ফল কিন্তু অন্তর্কণ হইল। তিনি ঐ ঘটনা ভিন্ন আলোকে দেখিয়া যোগেনের ঐ বিষয়ে আচরণ সম্বন্ধ বলিয়া বসিলেন, "আমার অষধা নিন্দা করিল, আর তুই কিনা তাহা চুপ করিয়া শুনিয়া আদিলি। শান্তে কি আছে জানিস্?—গুরুনিন্দাকারীর মাথ: কাটিয়া ফেলিবে, অথবা সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে। তুই মিথ্যা রটনার একটা প্রতিবাদও করিলি না।"

ঐরপ অন্থ একটি ঘটনার এথানে উল্লেখ করিলেই পাঠক ব্বিতে পারিবেন, ঠাকুরের শিক্ষা ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতির কতদূর অফুসারী হইত। শ্রীযুত নিরঞ্জনের স্বভাবতঃ উগ্র শ্রুকা ঘটনায়লে নিরঞ্জনকে প্রকৃতি ছিল। সহনার নৌকায় করিয়া একদিন ঠাকুরের দক্ষিণেখরে আসিবার কালে আরোহীসকলকে অন্তথ্যকার উপদেশ প্রেবিক্রিরপে ঠাকুরের অযথা নিন্দাবাদ করিতে ভানিয়া তিনি প্রথমে উহার তীব্র প্রতিবাদে নিযুক্ত

হইলেন এবং তাহাতেও উহারা নিরন্ত না হওয়াতে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিয়া উহার প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইলেন। নিরঞ্জনের শরীর বিশেষ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল এবং তিনি

বিলক্ষণ সম্ভৱণপটু ছিলেন। তাঁহার ক্রোধদৃপ্ত মূর্ভির সমূথে সকলে ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল এবং অশেষ অফুনয় বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিন্দাকারীরা তাঁহাকে ঐ কর্মা হইডে নিরস্ত করিল। চারুর ঐ কথা পরে জানিভে পারিয়া তাঁহাকে ভিরস্কার করিয়া বিলয়াছিলেন, "ক্রোধ চণ্ডাল, ক্রোধের বশীভূত হইডে আছে? সং ব্যক্তির রাগ জলের দাগের মত, হইয়াই মিলাইয়া য়য়। হীন-বৃদ্ধি লোকে কত কি অভায় কথা বলে, ভাহা লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ করিভে গেলে উহাতেই জীবনটা কাটাইতে হয়। ঐরপ স্থলে ভাবিবি লোক না পোক্ (কীট) এবং উহাদিগের কথা উপেক্ষা করিবি। ক্রোধের বশে কি অভায় করিতে উভত হইয়াছিলি ভাব দেখি। দাঁড়ি-মাঝিরা ভোর কি অপরাধ করিয়াছিল য়ে, সেই গরীবদের উপরেও অভাচার করিতে অগ্রসর হইয়াছিল।"

পুরুষদিপের ভায় স্তীভক্তগণের সম্বন্ধেও ঠাকুর স্বাভাবিক প্রকৃতি ব্ঝিয়া ঐরপে উপদেশ প্রদান করিতেন। আমাদিগের

গ্রাভক্তদিগকেও ঠাকুরের ঐভাবে শিক্ষাদানের

नशेख

শ্ববণ হয়, বিশেষ কোমলস্বভাবা কোন বমণীকে
একদিন তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়া সতর্ক
কবিয়া দিয়াছিলেন—"যদি বুঝ তোমার পরিচিত
কোন ব্যক্তি অশেষ আয়াস শীকারপূর্বক তোমাকে
সকল বিষয়ে সহায়তা করিলেও নিজ হুর্বল চিত্তকে

রূপজ মোহ হইতে সংযত করিতে না পারিয়া তোমার জন্ত ক্ষভোগ করিতেছে, দেই স্থলে তোমার কি ভাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে হইবে, অথবা কঠোরভাবে তাহার বক্ষে পদাঘাত-পূর্বক চলিয়া আসিয়া চিরকালের মত তাহার নিকট হইতে দ্রে

### <u>শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসক্র</u>

থাকিতে হইবে ? অতএব বুঝ, যথন তথন যেথানে সেথানে যাহাকে ভাহাকে দয়া করা চলে না। দয়াপ্রকাশের একটা দীমা আছে, দেশকালপাত্রভেদে উহা করা কর্ত্তব্য।"

পূর্ব্বোক্ত প্রদক্ষে অক্ত একটি কথা আমাদিগের মনে আসিতেছে। হরিশ বলিষ্ঠ যুবা পুরুষ। বাটীতে স্থন্দরী স্ত্রী, শিশু পুত্র এক মোটা ভাত-কাপডের সংস্থান ছিল। দক্ষিণেখরে ঠাকুরের সমীপে কয়েকবার আদিতে না আদিতে হরিশের কথা তাহার মন বিশেষভাবে বৈরাগাপ্রবণ হইয়া উঠিল। তাহার সরল স্বভাব, একনিষ্ঠা এবং শাস্তভাব দেখিয়া ঠাকুরও তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে আশ্রয়দান করিলেন। তদবধি ঠাকুরের দেবা ও ধ্যানজপপরায়ণ হইয়া হরিশ দক্ষিণেশ্বরেই অধিকাংশ কাল কাটাইতে লাগিল। অভিভাবকদিগের ভাডনা খণ্ডবালয়ের সাদরাহ্বান, স্ত্রীর ক্রন্দন কিছুতেই তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। সে কাহারও কথায় জ্রক্ষেপ না করিয়া এক প্রকার মৌনাবলম্বনপূর্বক নিজ গস্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঠাকুর তাহার শাস্ত একনিষ্ঠ প্রকৃতির দিকে আমাদিগের চিত্তা-কর্ষণের জন্মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "মাত্রষ যারা, জ্যান্তে মরা-যেমন হরিশ।"

একদিন সংবাদ আসিল, সংসারের সকল কর্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধনভজন লইয়া থাকাতে হরিশের বাটীর সকলে বিশেষ সম্বপ্ত ইইয়াছে এবং তাহার স্ত্রী তাহাকে বছকাল না দেখিতে পাইয়া শোকে অধীরা হইয়া একপ্রকার অগ্রজন ত্যাগ করিয়াছে। হরিশ ঐ কথা শুনিয়া পূর্ব্ববং নীরব রহিল। কিন্তু ঠাকুর তাহার মন

ন্ধানিবার জন্ম তাহাকে বিরলে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোর স্ত্রী
অত কাতর হইয়াছে, তা তুই একবার বাটাতে যাইয়া তাহাকে
দেখা দিয়া আয় না কেন? তাহাকে দেখিবার কেহ নাই
বলিলেই হয়, তাহার উপরে একটু দয়া করিলে
'দয়প্রকাশের
য়ান উহা নহে
দয়াপ্রকাশের স্থান উহা নহে। ঐ স্থলে দয়া
করিতে যাইলে মায়ামোহে অভিভূত হইয়া জীবনের প্রধান কর্ত্বর
ভূলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। আপনি ঐরপ আদেশ করিবেন না।"
ঠাকুর তাহার ঐ কথায় পরম প্রসন্ন হইয়াছিলেন এবং তদবধি
হরিশের ঐ কথাগুলি মধ্যে মধ্যে আমাদিগের নিকটে উল্লেখ
করিয়া তাহার বৈরাগ্যের প্রশংসা করিভেন।

ঐরপে দামাত দামাত দৈনিক কার্য্যকলের উপর লক্ষ্য রাথিয়া আমাদিগের অন্তরের দোষ-গুণ পরিজ্ঞাত হইবার বিষয়ে ঠাকুরের

সম্বন্ধে বহু দৃষ্টাস্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে।
দৈনিক সামাশ্য নিরঞ্জনকে অধিক পরিমাণে ঘত ভোজন করিতে
কার্যাসকল দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "অত ঘি থাওয়া !—শেষে
ক্ষা করিয়া
বিভিন্ন ব্যক্তিকে কি লোকের ঝি বউ বার করবি ?" জনৈক অধিক
উপদেশপ্রদান নিশ্রা যাইত বলিয়া কিছুকাল ঠাকুরের অসস্ভোধ-

ভাজন হইয়াছিল। চিকিৎসাশান্ত-অধ্যয়নের ঝোঁকে পড়িয়া জনৈক তাঁহার নিষেধ অবহেলা করায় বলিয়াছিলেন, "কোথায় একে একে বাসনা ত্যাগ করিবি ভাহা নছে,

> ছরিশের মাতা জীবিতা ছিলেন না, বোধ হয় সেইজক্ত ঠাকুর ঐরূপ বিলয়ছিলেন।

#### **ন্ত্রীন্ত্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

বাসনা-জালের বৃদ্ধি করিতেছিস্, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি-লাভ আর কেমন করিয়া হইবে।" প্রসঙ্গান্তরে এরপ অনেক দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্ব্বে সময়ে সময়ে পাঠকের নয়নগোচর করিয়াছি, স্বতরাং ঐ বিষয়ে অধিক কথা এথানে নিম্প্রয়োজন।

আছিত ব্যক্তিগণের স্বাভাবিক প্রকৃতি পূর্ব্বোক্ত উপায়সকলের সহায়ে পরিজ্ঞাত হইয়া উহার দোষভাগ ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তনের চেষ্টামাত্র করিয়া ঠাকুর ক্ষান্ত হইতেন না—কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য কতদ্র সংসিদ্ধ হইল তদ্বিয় বারংবার অহসদ্ধান করিতেন। তদ্ভিন্ন ঐরপ কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে এক বিশেষ উপায় সর্বাদা অবলম্বন করিতে দেখা যাইত। উপায়টি ইহাই—

৪র্থ—ব্যক্তিবিশেষ তাঁহার নিকটে প্রথম আসিবার কালে যে শ্রন্ধা বা ভক্তিভাবের প্রেরণায় উপস্থিত হইত, সেই ভাবটি দিন

(৪) উাহাতে সর্ব্বভ্রেন্ত আধ্যা-দ্বিক প্রকাশ উপলব্ধি করিবার দিকে ব্যক্তিবিশেষ কতদুর জগ্রসর

ঠাকুরের তাহা লক্ষ্য করা দিন বদ্ধিত হইতেছে কি না তৰিষয় অমুসন্ধান করা 
ঠাকুরের রীতি ছিল। ঐ বিষয় জানিবার জন্ত 
তিনি কথন কথন নিজ আধ্যাত্মিক অবস্থা বা 
আচরণবিশেষের সহন্ধে ঐ ব্যক্তি কতদ্র কিরপ 
ব্ঝিতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, কথন বা তাঁহার 
সকল কথায় সে সম্পূর্ণ বিশাসস্থাপন করে কি না 
তাহা লক্ষ্য করিতেন, আবার কথন বা নিজ 
সক্ষমধ্যস্থ যে-সকল ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে 
মিলিত হইলে তাহার ভাব গভীরতা প্রাপ্ত হুবৈ

ভাহাদিগের সহিত ভাহার পরিচয় করাইয়া দেওয়া প্রভৃতি নানা

উপায়ে তাহাকে সহায়তা করিতেন। ঐরপে যতদিন না ঐ ব্যক্তি গ্রন্থরের স্বাভাবিক প্রেরণায় তাঁহাকে জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রকাশ বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইত ততদিন পর্যান্ত তিনি তাহার ধর্মলাভ সম্বন্ধে নিশ্চিম্ব হইতে পারিতেন না।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলিতে পাঠক বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যল্প চিম্ভার ফলে বুঝিতে পারা যায় উহাতে বিস্ময়ের কারণ

শেষোক্ত উপায়ের ছারা ব্যক্তিবিশেবের আধ্যান্থ্যিক উন্নতির পরিমাণ নির্ণয় ঠাকুরের পক্ষে যে কিছুমাত্র নাই তাহা নহে, কিন্তু ঐরপ করাই ঠাকুরের পক্ষে নিতান্ত যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক ছিল। বুঝিতে পারা যায়, তিনি আপনাতে অদৃষ্ট-পূর্ব আধ্যাত্মিকতা-প্রকাশের কথা সত্যসত্য জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ঐরপ আচবণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। 'লীলা-প্রসক্ষের অন্তত্র আমরা পাঠককে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছি, দীর্ঘকালবাাপী অলৌকিক তপ্রসা ও

ধ্যানসমাধিসহায়ে ঠাকুরের অন্তরে অভিমান-অহন্বার সর্কথা বিনষ্ট হইয়া যথন তাঁহার ভ্রমপ্রমাদের সন্তাথন। এককালে তিরোহিড হইয়াছিল তথন অথগু স্থতি ও অনন্ত জ্ঞানপ্রকাশ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করাইয়াছিল—তাঁহার শরীর-মনাশ্রমে যেরূপ অভিনব আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে, দংসারে ঐরূপ ইভিপূর্কে আর কথনও কুত্রাপি হয় নাই। স্ক্তরাং ঐ কথা যথায়থ স্কুদ্মক্রম করিয়া উক্ত আদর্শের আলোকে যে ব্যক্তিনিজ জীবন গঠন করিতে প্রয়াস পাইবে তাহারই বর্ত্তমান যুগে

### <u>ত্রী</u>শ্রীমকুফলীলাপ্রসঙ্গ

আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ স্থগম ও সহজ্বসাধ্য হইবে, এবিষয়ে তাঁহাকে স্বতঃ বিশ্বাসন্থাপন করিতে হইয়াছিল। ঐ জন্ত সমীপাগত ব্যক্তিগণ তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিষয় ব্বিয়াছে কি না এবং ভংপ্রদশিত মহত্বদার ভাবাশ্রয়ে নিজ নিজ জীবনগঠনে সচ্চেই হইয়াছে কি না তিধিষয় তিনি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে।

অস্তবের পূর্ব্বোক্ত ধারণা ঠাকুর নানাভাবে আমাদিগের নিকটে প্রকাশ করিতেন। বলিতেন, "নবাবী আমলের মূলা বাদশাহী আমলে চলে না", "আমি ষেরপে বলিতেছি দেইরপে যদি চলিয়া যাস্, তাহা হইলে সোজাস্থজি গস্তব্য স্থলে পৌছাইয়া ঘাইবি", "যাহার শেষ জন্ম—যাহার সংসারে পূন:পুন: আগমনের ও জন্মরণের শেষ হইয়াছে, দেই ব্যক্তিই এথানে আসিবে এবং এথানকার ভাব গ্রহণ করিতে পারিবে," "তোমার ইট্ট (উপাস্থ দেব) (আপনাকে দেখাইয়া) ইহার ভিতরে আছেন, ইহাকে ভাবিলেই তাঁহাকে ভাবা হইবে।" —ইত্যাদি।

আত্রিতগণের অন্তরে পূর্ব্বোক্ত ভাবের উদয় হইয়া দিন দিন উহা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতেছে কি না তিঘিষয় ঠাকুর কিরূপে অয়েষণাদি করিতেন ঐ সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করিলে পাঠক আমাদিগের কথা ব্ঝিতে পারিবেন—

ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ও অহেতৃকী কুপালাভ করিবার বাঁহাদের নোভাগ্য হইয়াছিল তাঁহারা প্রত্যেকেই বিদিত আছেন, তিনি

ঠাকুরের এই কথার বিস্তারিত আলোচনা আমরা 'গুরুভাব—উত্তরার্ক'
 -শীধক গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে করিয়াছি।

গ্রাহাদিগকে বিরলে অথবা তৃই-চারি জন ভজের সম্মুথে সময়ে সময়ে সংসাঞাম করিয়া বসিতেন, "আছো, আমাকে ভোমার কি

'আমাকে কি
মনে হর'—

সাকুরের এই
প্রায়ে নানা ভাক্তের
নানা মত প্রকাশ

মনে হয় বল দেখি ?" দক্ষিণেশ্বরে কিছুকাল গমনপূর্বক তাঁহার সহিত সম্ম কিঞ্ছিৎ ঘনিষ্ঠ হইবার
পরেই সচরাচর ঐ প্রশ্নের উদয় হইত। তাহা
বলিয়া প্রথম দর্শনে অথবা উহার স্বল্পকাল পরে ঐ
প্রশ্ন তিনি যে কাহাকেও কথন করেন নাই. তাহা

নহে। ষে-সকল ভক্তের আগমনের কথা তিনি তাহাদিগের আদিবার বহুপুর্বে যোগদৃষ্টিসহায়ে জ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহারা কেহ কেহ আদিবামাত্র তিনি ঐরপ প্রশ্ন করিয়াছেন, আমরা জ্ঞাত আছি। ঐরপে পৃষ্ট হইয়া তাঁহার আশ্রিভগণের প্রত্যেকে তাঁহাকে কত প্রকার উত্তর প্রদান করিত, তাহা বলিবার নহে। কেহ বলিত, 'আপনি যথার্থ সাধু'—কেহ বলিত, 'যথার্থ ঈশরভক্ত'—কেহ 'মহা পুক্রয'—কেহ 'দিছপুরুষ'—কেহ 'ঈশরাবভার'—কেহ 'স্বয়ং শ্রীচৈতক্ত'—কেহ 'সাক্ষাৎ শিব'—কেহ 'জগবান' ইত্যাদি। আক্ষামাজপ্রত্যাগত কেহ কেহ—যাহারা ঈশরের অবতারত্বে বিশাসবান্ ছিল না—বলিয়াছিল, "আপনি শ্রীকৃষ্ণ, বৃদ্ধ, ঈশা ও শ্রীচৈতক্তপ্রশ্র্য ভক্তাগ্রনীদিগের সমত্ল্য ঈশরপ্রেমিক।" আবার খুটানধর্ম্মাবলম্বী উইলিয়্মস্ব নামক এক ব্যক্তি ঐরপে জিজ্ঞাদিত হইয়া তাঁহাকে

এ আমরা বিষক্তয়ে গুনিয়াছি, এই ব্যক্তি করেকবার ঠাকুরের নিকটে গমনাগমন করিবার পরেই তাহাকে ঈবরাবতার বলিয়া ছির করিয়াছিলেন এবং ভাহার উপদেশে সংসারজ্ঞাগ করিয়া পঞ্চাবপ্রদেশের উত্তরে অবস্থিত হিমালয় গিরিয় কোন ছলে তপ্তাদিতে নিযুক্ত হইয়া শরীরপাত করিয়াছিলেন।

### **ত্রীত্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

'নিত্যচিন্নয়বিগ্রহ ঈশরপুত্র ঈশামিন' বলিয়া নিজ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। উত্তরদাতাগণ ঠাকুবকে কতদ্র ব্ঝিত বলিতে পারি না, কিন্তু ঐ সকল বাক্যদারা তাঁহার সম্বন্ধে এবং সঙ্গে সংক্ষে ঈশর সম্বন্ধে নিজ নিজ মনোভাব যে যথাযথ ব্যক্ত করিত, তাহা বলা বাহুল্য। ঠাকুরও তাঁহাদিগের ঐ প্রকার উত্তরসকল পূর্ব্বোক্ত আলোকে দেখিয়া যাহার যে প্রকার ভাব তাহার প্রতি সেই প্রকার আচরণ ও উপদেশাদি প্রদান করিতেন করিণ ভাবময় ঠাকুর কথনও কাহারও ভাব নষ্ট না করিয়া উহার পরিপুষ্টিতে যাহাতে সেই ব্যক্তি দেশকালাতীত সত্যম্বর্গপ শ্রীভগবানের উপলব্ধি করিতে পারে তদ্বিষয়ে সর্বাদা সহায়তা করিতেন। তবে উত্তরদাতা তাঁহার প্রশ্নে আপন অন্তরের ধারণা প্রকাশ করিতেছে অথবা অপরের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কথা কহিতেছে এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য থাকিত।

পূর্ণ ই যথন ঠাকুরের নিকটে প্রথম আগমন করে তথন ভাহাকে
নিতান্ত বালক বলিলেই হয়। বোধ হয়, ভাহার বয়স তথন
বাব্দরক
সাবেমাত্র তের বংসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। তথন
বাব্দরক
সাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র, বিভাগাগর
ভক্ত পূর্ণচন্ত ও
মহাশয়ের দ্বারা সংস্থাপিত শ্রামবান্ধারের বিভালয়ে
প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং
বালকদিগের মধ্যে কাহাকেও স্বভাবতঃ ঈশবান্থরাগী দেখিতে
পাইলে দক্ষিণেশরে ঠাকুরের নিকটে লইয়া আসিতেছিলেন।
শ্রিরপে তেজ্কচন্দ্র, নারায়ণ, হরিপদ, বিনোদ, (ছোট) নরেন, প্রমধ

<sup>&</sup>gt; পূৰ্ণচন্দ্ৰ ঘোষ



পুণ্চন্দ্র হোস

পেল্টু) প্রভৃতি বাগবান্ধার-অঞ্চলের অনেকগুলি বালককে তিনি
একে একে ঠাকুরের আশ্রাম্ম লইয়া আসিয়াছিলেন। ঐক্তন্ত
আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ রহস্ত করিয়া তাঁহাকে 'ছেলেধরা
মাটার' বলিয়া নির্দেশ করিত এবং ঠাকুরও উহা শুনিয়া কথন
কথন হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "তাহার ঐ নাম উপযুক্ত
চইয়াছে।" বিভালমের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়াইবার কালে পূর্ণের
ফুলর স্বভাব ও মধুর আলাপে তাঁহার চিত্ত একদিন আরুট্ট হইল
এবং উহার অনতিকাল পরেই তিনি ঠাকুরের সহিত বালকের
পরিচয় করাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। বন্দোবস্ত গোপনেই
করা হইল। কারণ পূর্ণের অভিভাবকেরা বিশেষ কড়া মেজাজের
লোক ছিলেন—ঐ কথা জানিতে পারিলে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়
পক্ষেরই লাঞ্চিত হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল। অভএব যথাসময়ে
বিভালয়ে আসিয়া পূর্ণ গাড়ী ভাড়া করিয়া দক্ষিণেশ্বে চলিয়া যাইয়া
য়্বলের ছুটি হইবার পূর্বেই প্রত্যাগমনপূর্বক অন্তদিনের তায়
বাটাতে ফিরিয়া গিয়াছিল।

পূর্ণকে দেখিয়া ঠাকুর সেদিন বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন
পূর্ণর আগমনে
গাকুরের প্রীতিও বোগাদি করাইয়া দিয়া ফিরিবার কালে বলিয়া
লহার উচ্চাধিকার দিয়াছিলেন, "ভোর যথনই স্থবিধা হইবে চলিয়া
স্বাস্থক কথা
আসিবি, গাড়ী করিয়া আসিবি, যাতায়াতের ভাড়া
এখান হইতে দিবার বন্দোবস্ত থাকিবে।" পরে আমাদিগকে
বলিয়াছিলেন, "পূর্ণ নারায়ণের অংশ, সম্বন্তণী আধার—নরেক্রের
(স্বামী বিবেকানন্দের) নীচেই পূর্ণের ঐ বিষয়ে স্থান বলা বাইতে

#### **এ** প্রীরামক্ষলীলাপ্রসক

পারে! এথানে আসিয়া ধর্মলাভ করিবে বলিয়া যাহাদিগকে বহুপূর্বে দেখিয়াছিলাম, পূর্ণের আগমনে সেই থাকের (শ্রেণার) ভক্তসকলের আগমন পূর্ণ হইল—অতঃপর ঐরপ আর কেই এথানে আসিবে না।"

পূর্ণেরও সেদিন অপূর্ব্ব ভাবাস্তর উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুরের সহিত সম্বন্ধবিষয়ক পূর্বাশ্বতি জাগরিত হইয়া তাহাকে এককালে

পূর্ণের সহিত ঠাকুরের সঞ্চেম আচরণ স্থির ও অস্তমু্থী করিয়া দিয়াছিল এবং তাহার ছনয়নে অজম আনন্দধারা বিগলিত হইয়াছিল। অভিভাবকদিগের ভয়ে বহু চেষ্টায় আপনাকে

শামলাইয়া ভাহাকে দেদিন বাটীতে ফিরিতে

হইয়াছিল। তদবধি পূর্ণকে দেখিবার এবং খাওয়াইবার জন্ত ঠাকুরের প্রাণে বিষম আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। স্থবিধা পাইলেই তিনি নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য তাহাকে পাঠাইয়া দিতেন এবং যে ব্যক্তি উহা লইয়া যাইত তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেন, দে যেন লুকাইয়া ঐ দকল তাহার হন্তে দিয়া আদে, কারণ, বাটাতে ঐ কথা প্রকাশ হইলে তাহার উপর অভ্যাচার হইবার সম্ভাবনা।

পূর্ণের সহিত দেখা করিবার আগ্রহে আমরা ঠাকুরকে সময়ে সময়ে দরদরিত ধারে চক্ষের জল ফেলিতে দেখিয়াচি। তাঁচার

ঠাকুরের পূর্ণকে দেখিবার আগ্রহ ও ডাহার সহিত্ত দ্বিতীয়বার সাক্ষাংকালে কিফালা— ঐরপ আচরণে আমাদিগকে বিশ্বিত হইতে দেখিয়া
তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "পূর্ণের উপরে এই
টান্ (আকর্ষণ) দেখিয়াই তোরা অবাক্ হয়েছিন,
নরেক্রের (বিবেকানন্দের) জ্বন্ত প্রথম প্রথম প্রাণ
যেরপ ব্যাকুল হইত ও যেরপ ছটকট করিতাম,

'আমাকে তোর তাহা দেখিলে না জানি কি হইডিস্!" সে যাহা
কি মনে হয়?' হউক, পূর্ণকৈ দেখিবার জন্ম ব্যাকুল হইলেই ঠাকুর
এখন হইতে মধ্যাকে কলিকাভায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং
বাগবাজারে বলরামবস্থর ভবনে অথবা তদগুলের অন্ম কোন ব্যক্তির
বাটাতে উপস্থিত হইয়া সংবাদ প্রেরণপূর্বক তাহাকে বিভালয়
হইতে ভাকাইয়া আনিতেন। ঐরপ কোন স্থলেই পূর্ণ ঠাকুরের
পূণ্যদর্শন দিত্তীয়বার লাভ করিয়াছিল এবং সেদিন সে এককালে
আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। ঠাকুর সেদিন সেহময়ী জননীর শ্লায়
ভাহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,
"আমাকে ভোর কি মনে হয়, বল দেখি ?" ভক্তিগদগদ হাদয়ের
অপুর্ব্ব প্রেরণায় অবশ হইয়া পূর্ণ উহাতে বলিয়া উঠিয়াছিল,
"আপনি ভগবান্—সাক্ষাৎ ঈশ্বর!"

বালক পূর্ণ দর্শনমাত্রেই যে তাঁহাকে দর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, একথা জানিয়া ঠাকুরের দেদিন বিশ্বয় ও আনন্দের অবধি ছিল না। তিনি তাহাকে দর্ব্বাস্তঃ-করণে আশীর্ব্বাদপূর্বক শক্তিপুত মন্ত্রসহিত সাধনরহস্তের উপদেশ

পূর্ণের **উত্তরে** ঠাকুরের **আনন্দ** ও তা**হাকে** উপদেশ করিয়াছিলেন। পরে দক্ষিণেশরে প্রত্যাগমনপূর্বক আমাদিগকে বারংবার বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা, পূর্ণ ছেলেমামুষ, বৃদ্ধি পরিপক হয় নাই, সে কেমন করিয়া ঐ কথা বৃষ্ধিল বল দেখি ? আরও কেহ

কেং দিব্য সংস্থাবের প্রেরণায় পূর্ণের মত ঐ প্রশ্নের ঐরপ উত্তর দিয়াছে! উহা নিশ্চয় পূর্বজন্মকত সংস্থার। ইহাদিগের শুদ্দ সাত্তিক অন্তরে সভ্যের ছবি স্বভাবতঃ পূর্ণপ্রিক্ষুট হইয়া উঠে!"

#### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

ঘটনাচক্রে পূর্ণকে দারপরিগ্রহ করিয়া সাধারণের স্থায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল—কিন্ত তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে

যাহারা সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহারা সকলেই তাহার
সংসারী পূর্ণের
অলৌকিক বিশ্বাস, ঈশ্বরনির্ভরতা, সাধনপ্রিয়তা,
নিরভিমানিতা ও সর্বপ্রকারে আত্মত্যাগের সম্বন্ধ

একবাক্যে সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া থাকে।

আখিত ভক্তগণকে পূর্ব্বোক্তভাবে প্রশ্ন করা বিষয়ে আর একটি বিতীয় দৃষ্টান্তন দৃষ্টান্তের আমরা এখানে উল্লেখ করিব। দক্ষিণেশরের বৈকৃষ্ঠনাথকে আগমনের স্বল্পকাল পরে আমাদিগের স্থপরিচিত গৈত্বর ঐ কিনক ব্যক্তিকে ঠাকুর একদিবদ নিজ গৃহস্থিত ভাষার উত্তর মহাপ্রভূর সন্ধীর্তনের ছবিখানি দেখাইয়া বলিলেন, শিক্তনে কেমন ঈশ্বয়ীয় ভাবে বিভোর হয়েছে দেখ ছিল ?"

ঐ ব্যক্তি—ওরা সব ছোট লোক, মহাশয়।

ঠাকুর—দে কিরে ? ও কথা বলতে আছে !

ঐ ব্যক্তি—হাঁ মহাশয়, আমার নদীয়ায় বাড়ী, আমি জানি বাহুম ফাইুম ছোটলোকে হয়।

ঠাকুর—তোর নদীয়ায় বাড়ী, তবে তোকে আর একটা প্রণাম। প্রাচ্ছা, রাম প্রভৃতি (আপনাকে দেখাইয়া) ইহাকে অবতার বলে, তোর কি মনে হয়, বল দেখি ?

ঐ ব্যক্তি—তারা ত ভারি ছোট কথা বলে, মহাশয়।

> কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাহাকে প্রণাম করা ঠাকুরের রীতি ছিল। এই ব্যক্তিকে ইতিপুর্বের ঐক্লপ করিয়াছিলেন বলিয়া পুনরায় প্রণাম করিবার সময় তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন।

ঠাকুর—দে কিরে? ভগবানের অবতার বলে, আর তুই বলচিস ছোট কথা বলে!

ঐ ব্যক্তি—হাঁ মহাশয়, অবতার তো তাঁর (ঈশবের) অংশ, আমার আপনাকে সাক্ষাৎ শিব বলিয়া মনে হয়।

ঠাকুর-বলিস্ কিরে ?

ঐ ব্যক্তি— ঐরপ মনে হয়, তা কি করবো, বল্ন ? আপনি শিবের ধ্যান করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু নিত্য চেষ্টা করিলেও উহা কিছুতেই পারি না! ধ্যান করিতে বদিলেই আপনার প্রসন্ম ম্থথানি সম্মুথে জ্বল্ জ্বল্ করিতে থাকে, উহাকে সরাইয়া শিবকে কিছুতেই মনে আনিতে পারি না, ইচ্ছাও হয় না। স্থতরাং আপনাকে শিব বলিয়া ভাবি।

ঠাকুর—( হাসিতে হাসিতে ) বলিস্ কিরে ! আমি কিন্তু জানি, আমি তোর একগাছি ছোট কেশের সমান ( উভয়ের হাস্ত )। যাহক, তোর জন্ম বড় ভাবনা ছিল, আজ নিশ্চিস্ত হইলাম।

শেষোক্ত কথাগুলি ঠাকুর কেন বলিলেন, তাহা ঐ ব্যক্তি তথন বৃঝিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। আমাদিগের জানা আছে, ঐরপ স্থলে ঠাকুর প্রসন্ধ হইয়াছেন—এই কথা বৃঝিয়াই আমাদিগের প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিত এবং তাঁহার ঐরপ কথাসকল বৃঝিবার প্রবৃত্তি থাকিত না! এখন বৃঝিতে পারি, তাঁহাকে সর্বপ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে জানিয়াই ঠাকুর ঐ ব্যক্তিকে ঐ দিবস ঐ কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

আশ্রিত ভক্তগণ তদীয় সর্বপ্রকার আচরণ তন্ন তন্ন ভাবে লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়া স্থঝিয়া যাহাতে তাঁহাকে এরণে গ্রহণ করে তজ্জ্য

### **এ** প্রিরামকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ঠাকুরের বিশেষ প্রয়ম্ব ছিল। কারণ প্রায়ই তিন্সি আমাদিগকে বলিতেন, "সাধুকে দিনে দেখিরি, রাত্তে দেখিরি, বাত্তে দেখিরি, বাত্তে দেখিরি, বাত্তে দেখিরি, বাত্তে দেখিরি, বাত্তে দেখিরি, বাত্তে দেখিরি, তাহার নিল নাই তবে সাধুকে বিখাস করিবি।" সাধু অপরকে যাহা তাহাকে বিখাস শিক্ষা দেয় স্বয়ং তাহা অনুষ্ঠান করে কি না তম্বিদ্য করিতে নাই

উৎসাহিত করিতেন। বলিতেন—কথায় এবং কার্ব্যে, মন ও মুঞ্ বাহার মিল নাই, তাহার কথায় কথনও বিশ্বাদ করিতে নাই। ঐ প্রদক্ষে একটি গল্পও তাঁহাকে কথনও কথনও বলিতে শুনিয়াছি।

কোন ব্যক্তির স্বল্পবয়স্থ পুত্র সর্বাদা অজীর্ণরোগে কট পাইত। পিতা তাহার চিকিৎসার জন্ম তাহাকে গ্রামান্তরে এক বিখ্যাত देवरणत निक्र धकारिन महेशा याहेग। देवण ঐ বিষয়ে বালককে পরীক্ষাদি করিয়া ভাহার রোগনির্ণয় ঠাকরের গল্প--বৈভ ও कतिलान, किन्द्र श्वेषध्यत वावष्टा मिलन ना कतिहा অহন্ত বালক **ভাহাকে পরদিবস পুনরায় আসিতে বলিলেন।** পিতা পুত্ৰকে লইয়া এদিন উপস্থিত হইলে বৈছা বালককে বলিলেন, "তুমি গুড় থাওয়া পরিত্যাগ কর, তাহা হইলেই সারিয়া যাইবে, ঐয়ধ খাইবার প্রয়োজন নাই।" পিতা একথা শুনিয়া বলিল. "মহাশয়, ঐকথা ত কাল বলিলেই পারিতেন; তাহা হইলে এতটা কষ্ট করিয়া আজি এতদুর আসিতে হইত না!" বৈছ তাহাতে বলিলেন, "কি জান, কলা আমার এখানে কয়েক কলসি গুড় ছিল-**८**नथिशोहित त्वाथ हम्। कान यनि वानकरक अफ़ शहेरफ़ निरंघध করিতাম, তাহা হইলে সে ভাবিত, কবিরাজ লোক মন্দ নয়, নিজে এত গুড় খাইতেচে আর আমাকে কি না গুড় খাইতে নিষেধ

বরিতেছে। ঐক্লপ ভাবিরা সে আমার কথায় শ্রদ্ধা করা দৃক্তে থাকুক কিছুমাত্র:বিশাস করিত না। সেজগু গুড়ের কলসি সরাইবার। পূর্বে তাহাকে ঐকথা বলি নাই।"

ঠাকুরের ঐরপ শিক্ষার প্রেরণার আমরা সকলে তাঁহার আচরণসমূহ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতাম। কেহ কেহ আবার উহার
ভঙ্গণের প্রভাবে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেও পশ্চাৎপদ হইড

যার্বকে না! ফলে দেখা গিয়াছে, নিজ নিজ বিখাসভক্তি
পরীক্ষা
বৃদ্ধির জন্ম সরলাস্তঃকরণে আমরা তাহার উপরে যে

যাহা আবদার-অত্যাচার করিয়াছি, সে সকলই তিনি প্রসন্নমনে
সন্ম করিয়াছেন। নিম্নলিখিত দৃষ্টাস্তপাঠে পাঠকের ঐ কথা সম্যক্
কন্মক্ষম হইবে।

যোগানন্দ স্বামিজীর সম্বন্ধে কোন কোন কথা আমরা ইতিপূর্কের
পাঠককে বলিয়াছি। ঘটনাটি তাঁহাকে লইয়াই হইয়াছিল এবং
তাহারই নিকটে আমরা পরে শ্রবণ করিয়াছিলাম। শ্রীমৃত
যোগানন্দের পরিচয় সংক্ষেপে পাঠককে প্রথমে প্রদানপূর্কক
সমানুত্রীছ
আমরা উহা বলিতে প্রবৃত্ত হইব। যোগানন্দের
বাগানন্দ
পূর্বনাম য়োগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ছিল। স্থবিধ্যাত
সামর কথা
সামর্গ চৌধুরীদের বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতা নবীনচন্দ্র এককালে ধনাত্য জমিদার ছিলেন এবং
প্রক্ষাস্ক্রমে দক্ষিণেশ্বর গ্রামেই বাস করিতেছিলেন। যোগীন্দ্রের
বাল্যকালে—এবং তৎপূর্বের তাঁহার বাসভবন ভারত-ভাগবতাদি
গ্রহণাঠে, পূজা ও কীর্ত্তনাদিতে সর্বাদা মুধ্বিত থাকিত। ঠাকুর
বিলতেন, সাধনকালে তিনি বহুবার ঐ ভবনে হরিকথা ভনিতে

#### <u> ত্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসক্ষ</u>

গিয়াছিলেন এবং কর্তাদিগের কাহারও কাহারও সহিত পরিচিত্ত ছিলেন। কিন্তু যোগীন্দ্র কৈশোরকাল অতিক্রম করিতে না করিতে গৃহবিসম্বাদ এবং অহা নানা কারণে তাঁহাদিগের অধিকাংশ সম্পত্তি নষ্ট হইয়া চৌধুরীবংশীয়েরা দিন দিন নিঃম্ব হইয়াছিলেন।

যোগীন্দ্র বাল্যকাল হইতেই ধীর, বিনয়ী ও মধুরপ্রকৃতিসম্পর ছিলেন। অসাধারণ ভভ সংস্কারসকল লইয়া তিনি সংসারে জন

পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সংক্র বাল্যকালে তাঁহার সর্বলা মনে হইত তিনি স্ক্রিমন্তা পৃথিবীর লোক নহেন, এখানে তাঁহার আবাস নহে, অতি দ্রের কোন এক নক্ষত্রপুঞ্জে তাঁহার বথার্থ আবাস এবং সেধানেই তাঁহার পূর্বপরিচিত সঙ্গীসকল এথনও রহিয়াছে! আমরা তাঁহাকে কথনও ক্রোধ করিছে দেখি নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "আমাদিগের ভিতর

যদি কেই সর্বভোভাবে কামজিং থাকে ত দে যোগীন।" সরলভাবে সকলকে বিশ্বাস করিবার জন্ম ঠাকুরের নিকটে কথন কথন
তিরস্কৃত হইলেও যোগীন্দ্র নির্কোধ ছিলেন না এবং সর্বাদা শান্তভাবে
নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহার বিচারশীল মন সকলের সকল
কার্য্য লক্ষ্যপূর্ব্বক তাহাদিগের সম্বন্ধে যে সকল মতামত স্থির করিব
তাহা সত্য ভিন্ন প্রায় মিথ্যা হুইত না। সেইজন্ম যোগীন্দ্রের
বুজিমান বলিয়া একটু অহকার ছিল বলিয়া বোধ হয়।

দক্ষিণেশরে বসবাস থাকায় যৌবনে পদার্পণ করিছে না করিছে যোগীন ঠাকুরের পুণাদর্শনলাভে ধন্ত হইয়াছিলেন। প্রথম আগমন দিবসে ঠাকুর ইহাকে দেখিয়া ও ইহার পরিচয় পাইয়া বিশেষ প্রীয

হইয়াছিলেন এবং ব্ঝিয়াছিলেন তাঁহার নিকটে ধর্মলাভ করিতে গানুরের কথা— আসিবে বলিয়া যে-সকল ব্যক্তিকে শ্রীপ্রীক্ষপন্মাতা গোগীপ্র তাঁহাকে বহুপূর্বে দেখাইয়াছিলেন, যোগীন কেবল-স্বরকোট ভজ মাত্র তাঁহাদিগের অক্তমে নহেন, কিন্তু যে ছয়জন বিশেষ ব্যক্তিকে ঈশ্বকোটা বলিয়া জগদম্বার কুপায় তিনি পরে জানিতে পারিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদিগেরও অক্ততম।

আমরা অন্তত্ত বলিয়াছি মাতার করুণ ক্রন্দনে যোগীন সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্তে সহসা বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "বিবাহ

বোগীন্দ্রের বিবাহ,
মনন্তাপ ও
ঠাকুরের নিকটে
গমনে বিরত
হওরার ঠাকুরের
কৌশলপূর্ব্রক
তাহাকে আনরন
ও সান্ধনা

করিয়াই মনে হইল ঈশরলাভের আশা করা এখন বিড়ম্বনামাত্র; যে ঠাকুরের প্রথম শিক্ষা কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ তাঁহুার কাছে আর কিসের জন্ম যাইব; হৃদয়ের কোমলতায় জীবনটা নষ্ট করিয়াছি, উহা আর ফিরিবার নহে; এখন যত শীদ্র মৃত্যু হয় ততই মঙ্গল। পূর্বের ঠাকুরের নিকটে প্রতিদিন যাইতাম, ঐ ঘটনার পরে এককালে যাওয়া বন্ধ করিলাম এবং দাক্রণ হতাশ ও মনন্তাপে দিন কাটাইতে

লাগিলাম। ঠাকুর কিন্তু ছাড়িলেন না। বারংবার লোক প্রেরণ করিয়া ভাকিয়া পাঠাইতে লাগিলেন এবং ভাহাতেও বাইলাম না দেখিয়া অপূর্ব্ব কৌলল অবলম্ব করিলেন। কালীবাটার এক ব্যক্তি কোন ত্রব্য করিলে দিবার নিমিত্ত আমাকে বিবাহের পূর্বে করেকটি মুন্র দিরাছিলেন। ত্রব্যটির মূল্য প্রদান করিয়া ত্ই-চারি আনা পয়সা উদ্ভ হইয়াছিল। ত্রব্যটি লোক মারফত ভাহাকে পাঠাইয়া বলিয়া দিয়াছিলাম উদ্ভ পয়সা শীত্র পাঠাইতেছি।

#### **ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঞ্চ**

ঠাকুর উহা জানিতে পারিয়া একদিন কুত্রিম কোপ প্রকাশপূর্বক আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'তুই কেমন লোক? লোকে জিনিস কিনিতে দিলে ভাহার হিদাব দেওয়া, বাকি পয়দা ফিরাইয়া দেওয়া দূরে থাকুক, কবে দিবি তাহার একটা সংবাদ পাঠান পর্যান্ত নাই !' ঐ কথায় আমার হৃদয়ে বিষম অভিমান জাগিয়া উঠিল; ভাবিলাম, ঠাকুর আমাকে এতদিন পরে জুয়াচোর মনে कतिलन! थाक, बाक कानक्रांत याहेश এই গগুগোল মিটাইয় দিয়া আসিব: পরে কালীবাডীর দিক আরু মাড়াইব না। হতাশ অমুতাপ, অভিমান, অপমানাদি নানা ভাবে মৃতকল্প হইয়া অপরায়ে कानीवाफ़ीट वाहेनाम। पृत हहेट दाशिट भाहेनाम, ठाकूत পরিধানের কাপড়থানি বগলে ধারণ করিয়া গুহের বাহিরে আসিয়া যেন ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁডাইয়া আছেন। আমাকে দেখিবামাত্র বেগে অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'বিবাহ করিয়াছিস, তাহাতে ভয় কি ? এথানকার রূপা পাকিলে লাখটা বিবাহ করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না: যদি সংসারে থাকিয়া ঈশবলাভ করিতে চাস ভাহা হইলে ভোর স্ত্রীকে একদিন এখানে লইয়া আসিস— ভাহাকে ও ভোকে সেইরূপ করিয়া দিব; আর যদি সংসারভ্যাগ क्रिया ने अवना छ क्रिएक हाम्, कार्रा इट्टेंग कार्टा क्रिया फिय! অর্দ্ধবাহৃদশায় অবস্থিত ঠাকুরের ঐ কথাগুলি একেবারে প্রাণের ভিতরে স্পর্শ করিল এবং ইতিপূর্কের হড়ংশ অন্ধকার কোথায় অন্তহিত হইয়া গেল! অশ্রপূর্ণনয়নে তাঁহাকে প্রণাম ২কবিলাম। তিনিও সম্বেহে আমার হাত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত হিদাব ও উছ্ত পয়দার কথা যখন তুলিতে যাইলাম

তথন সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না।" গৃহত্যাগী উদাসীনের ভাব লইয়া যোগীন্দ্র সংসারে আসিয়াছিলেন, বিবাহ করিয়াও তাঁহার ঐভাব কিছুমাত্র পরিবর্তিত হইল না। পুর্বের স্থায় ঠাকুরের ্দ্রবায় ও আশ্রয়েই তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। পুত্রকে বিষয়-বর্ম ও অর্থোপার্জনে উদাসীন দেখিয়া পিতামাতা অমুযোগ করিতে লাগিলেন। যোগীন বলিতেন, "এরপ অমুযোগের কালে মাতা কেন ?' বলিলাম, 'আমি ত ঐ সময়ে তোমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছিলাম বিবাহ করিব না; তোমার ক্রন্দন সহু করিতে না পারিয়াই ত পরিশেষে ঐ কার্য্যে সমত হইলাম।' মাতা ক্রদা হইয়া ঐ কথায় বলিয়া বদিলেন, 'ওটা কি আবার একটা क्था—ভিতরে ইচ্ছা না হইলে তুই আমার জন্ম বিবাহ করিয়াছিস, ইহা কি সম্ভবে ?' তাঁহার ঐ কথায় এককালে নির্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, হা ভগবান ৷ যাঁহার কট্ট না দেখিতে পারিয়া ভোমাকে ছাড়িতে উত্তত হইলাম, তিনিই এই কথা বলিলেন! দুর হ'ক, এই সংসারে মন ও মুথে মিল থাকা একমাত্র ঠাকুর ভিন্ন আর কাহারও নাই। সেইদিন হইতে সংসারে এককালে বীতরাগ উপস্থিত হইল। ঐ ঘটনার পর হইতে ঠাকুরের নিকটে মাঝে মাঝে রাত্রেও থাকিতে লাগিলাঠ।"

ঠাকুরের নিকটে স্মুক্ত দিবস অতিবাহিত করিয়া যোগীক্র একদিন দেখিলেন্দ্র, গৃদ্ধার প্রাক্তালে সমাগত ভক্তগণের সকলেই একে একে বিশায় গ্রহণপূর্বক নিজ নিজ ভবনে চলিয়া গেল। কোনক্রপ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে রাত্রে লোকাভাবে ঠাকুরের

#### <u>শ্রীশ্রীরামক্রফলীলাপ্রসক্র</u>

কট্ট হইতে পারে ভাবিয়া তিনি দেদিন বাটীতে ফিরিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। ঠাকুরও যোগীনের ঐক্নপ করায় বিশেষ প্রদন্ত

হইলেন। ঈশ্বরীয় আলাপে ক্রমে রাত্রি দশটা বোশীশ্রের বাজিয়া গেল। ঠাকুর তথন জ্বলযোগ করিলেন দক্ষিণবরে রাজিবাস

এবং যোগীজ্বের ভোজন শেষ হইলে তাঁহাকে গৃহমধ্যেই শয়ন করিতে বলিয়া স্বয়ং শয্যাগ্রহণ

করিলেন। রাত্রি বিতীয় প্রাথ্য অতীত হইলে ঠাকুরের বহির্গমনের ইচ্ছা উপস্থিত হওয়ায় তিনি যোগীনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে অকাতরে নিজা যাইতেছে। কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাইলে কট হইবে ভাবিয়া তাঁহাকে না ভাকিয়া তিনি একাকী পঞ্চবটী অভিমুখে অগ্রসর হইয়া ঝাউতলায় চলিয়া যাইলেন।

যোগীন্দ্র চিরকাল স্বল্পনিত্র ছিলেন। ঠাকুর চলিয়া যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার নিজ্ঞাভন্ধ হইল। গৃহের বার খোলা রহিয়াছে দেখিয়া ভিনি উঠিয়া বদিলেন এবং শ্যায় ঠাকুরকে

দেখিতে না পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তিনি ঠাকুরের প্রতি সন্দেহ এত রাত্রে কোথায় গমন করিয়াছেন। গাড়ু প্রভৃতি জলপাত্রসকল যথাস্থানে রহিয়াছে দেখিয়া

ভাবিলেন, ঠাকুর বুঝি তবে বাহিরে পাদচারণ করিতেছেন। যোগীল বাহিরে আদিলেন, জ্যোব্যালোকের সাহায্যে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলুনুনা। তথন তাঁহার মনে দাকণ সন্দেহ উপস্থিত হইল—তবে কি ঠাকুই নহ্বতে নিজ পত্নীর নিকটে শয়ন করিতে গিয়াছেন?—তবে কি তিনিও মূর্বে যাহা বলেন কার্যে তাহার বিপরীত অন্ত্র্ঠান করিয়া থাকেন?



যোগেন স্বামী যোগানন্দ

# ঠাকুরের পরীক্ষাপ্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ

যোগীন্দ্র বলিতেন, "ঐ চিস্তার উদয়মাত্র সন্দেহ, ভয় প্রভৃতি নানা ভাবের যুগপৎ সমাবেশে এককালে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। পরে স্থির করিলাম, নিভাস্ত কঠোর এবং ক্রচি-মেগী**ন্সের** বিক্ল হইলেও যাহা দত্য তাহা জানিতে হইবে। সংশ্ৰের রীমাংসা অনস্তর নিকটবর্ত্তী একস্থানে দাঁড়াইয়া নহবত-থানার দারদেশ লক্ষ্য করিতে থাকিলাম। কিছুকাল ঐরপ করিতে না করিতে পঞ্চবটীর দিক হইতে চটীজ্বতার চট চট শব্দ ভনিতে পাইলাম এবং অবিলম্বে ঠাকুর আদিয়া সন্মুথে দণ্ডায়মান হইলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'কি রে, তুই এখানে দাড়াইয়া আছিদ যে ?' তাঁহার উপরে মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছি ব্লিয়া লজ্জা ও ভয়ে জড়সড় হইয়া অধোবদনে দাড়াইয়া থাকিলাম. ঐ কথার কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। ঠাকুর আমার মুখ দেখিয়াই সকল কথা ব্ঝিতে পারিলেন এবং অপরাধ গ্রহণ না क्तिया आधाम श्रामानभूक्वक विनातन, 'त्वम, त्वम, माधुतक मितन (मिथिति, त्राट्क (मिथिति, তবে বিশ্বাস করিবি।' ঐ कथा विनिष्ठा **ঠাকুর আমাকে অমুদরণ করিতে বলিয়া নিজ গৃহের দিকে অগ্রদর** ইইলেন। সন্দিগ্ধ স্বভাবের প্রেরণায় কি ভয়ানক অপরাধ করিয়া বিদলাম, একথা ভাবিয়া দে রাত্রে আমার আর নিদ্রা হইল না।"

গুরুপদে সর্বতোভাবে আঙ্গোঁৎসর্গ করিয়া প্রথমে তাঁহার, এবং দ্যোগীলের তাঁহার মুর্গুর্দ্ধানে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সেবাতে জ্ঞপদে প্রাণপাত করিয়া স্বামী যোগানন্দ পরজীবনে কাম-ম্মর্পণ প্রেবাক্ত অপরাধের সম্যক্ প্রায়ন্চিত্ত করিয়া-ছিলেন। তাঁহার স্থায় তীত্র-বৈরাগ্যসম্পন্ন, জ্ঞান ও ভক্তির

### **এ** এরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

নমভাবে অধিকারী, সমাধিবান্ যোগীপুরুষ শ্রীশ্রীরামক্ত্রু-সন্ন্যানি-সভ্যে বিরল দেখিতে পাওয়া বায়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি দেহরক্ষা করিয়া পরমপদে মিলিত হইয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বর আগমনের পর হইতে ঠাকুর যে নরেন্দ্রনাথের প্রতিকার্য তন্ন তর করিয়া নিত্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন একথা আমরা

নরেন্দ্রের কার্য্য লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা করেন ইতিপুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। উহার ফলে তিনি ব্ঝিয়াছিলেন ধর্মাহ্মরাগ, সাহস, সংযম, বীর্য ও মহত্দেশ্রে আত্মোৎসর্গ করা প্রভৃতি সদ্গুণসকল নরেক্রের হৃদয়ে স্বভাবতঃ প্রদীপ্ত রহিয়াছে। ব্ঝিয়াছিলেন, শুভ সংস্কারনিচয় তাঁহার হৃদয়ে

এত অধিক বিভ্যান রহিয়াছে যে, প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া বিশেষরূপে প্রলুক হইলেও ইতরসাধারণের ভায় হীন কার্যোর অফ্ঠান তাঁহার ঘারা কথনও সম্ভবপর হইবে না। আর, সত্যনিঠা —নুরেক্রের কঠোর সত্যপালন দেখিয়া তিনি যে কেবল তাহার সকল কথায় বিশ্বাস করিতেন তাহাই নহে, কিন্তু তাঁহার প্রাণে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, শীঘ্রই তাহার এমন অবস্থা উপস্থিত হইবে যথন সত্য তিয় মিথা৷ বাক্য প্রমাদকালেও তাহার মুখ দিয়া নির্গত হইবে না—যথন তাহার মনের যদ্চ্ছা-উথিত সংকল্প সকলও সর্বাদা সত্যে পরিণত হইবে! সেজ্জ তিনি ভাহাকে ঐ বিষয়ে সর্বাদা উৎসাহ প্রদানপূর্বক বলিতেন, "যে কায়মনোবাক্যে সত্যক্ষর ধরিয়া থাকে সে সত্যক্ষরপ ক্ষত্রের দর্শনলাতে বল্প হয়,"—"বার বৎসর কায়মনোবাক্যে সত্যপালন করিলে মান্ব সভাসংক্র হয়।"

## ঠাকুরের পরীক্ষাপ্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ

সত্যনিষ্ঠার জন্ম নবেজ্রনাথের উপর ঠাকুরের দৃঢ় বিখাস সম্বন্ধে একটি বহস্তজ্বনক ঘটনা আমাদিগের মনে উদয় হইতেছে। একদিন কথাপ্রদঙ্গে ঠাকুর ভক্তের স্বভাব চাতক ত্ৰভাৱনক ঘটনা পক্ষীর স্থায় হইয়া থাকে বলিয়া বুঝাইয়া দিতে-—চাৰচিকাকে চাতক নিৰ্ণয় ছিলেন. "চাতক যেমন নিজ পিপাসাশান্তির জন্ম দর্মদা মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকে এবং উহার উপর দর্মতোভাবে নির্ভর করে. ভক্তও তদ্ধপ নিজ প্রাণের পিপাদা ও দর্বপ্রকার অভাব মিটাইবার জন্ম একমাত্র ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে"---ইত্যাদি। নরেন্দ্রনাথ তথন তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি সহস্য বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়, চাতক বৃষ্টির জল ভিন্ন অন্ত কিছু পান করে না-এক্রপ প্রসিদ্ধি থাকিলেও একথা সভ্য নহে, षण शकीमकरनत्र ग्राप्त नही প্রভৃতি জ্লাশয়েও পিপাদাশান্তি করিয়া থাকে। আমি চাতক পক্ষীকে ঐরপে জলপান করিতে দেখিয়াছি।" ঠাকুর বলিলেন, "দে কিরে! চাতক অন্ত পক্ষীর গায় জলপান করে? তবে ত আমার এত কালের ধারণা মিথ্যা হল। তুই যথন দেখিয়াছিস তথন ত আর ঐ বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারি না।" বালকের ন্যায় স্বভাবসম্পন্ন ঠাকুর ঐরপ विनेशाहे निक्छि हहेरान ना. लाविएक नाशिरान- के धार्याही যেমন ভ্রম বলিয়া প্রমাণিত হল, তাঁহার অক্ত ধারণাসকলও ত ঐরপ হইতে পারে। ঐরুণ ভাবিয়া তিনি বিশেষ বিষণ্ণ হইলেন। উহার স্বল্পদিন পরেই নবেন্দ্র এক দিবস ঠাকুরকে সহসা ডাকিয়া বলিলেন, "ঐ দেখুন মহাশয়, চাতক গন্ধার জল পান করিতেছে।" ঠাকুর ব্যস্ত হইয়া দেখিতে আদিয়া বলিলেন, "কৈ রে?" নরেন্দ্র

### **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসক্ষ**

দেখাইয়া দিলে তিনি দেখিলেন একটি চাষ্চিকা জল পান করিতেছে এবং হাদিতে হাদিতে বলিলেন, "ওটা চাষ্চিকা বে! ওরে শালা, তুই চাষ্চিকাকে চাতকজ্ঞান করিয়া আমাকে এতটা ভাবাইয়াছিন্! ভোর সকল কথায় আর বিশ্বাস করিব না।"

সম্মান, শিষ্টাচার, সৌন্দর্য্যায়ভব প্রভৃতি ভাবসমূহের প্রেরণায় যতদূর কোমল হওয়া সম্ভবপর, রম্পীর সম্মুখে সাধারণ মানুহের অন্তর অনেক সময়ে তদপেকা অধিকতর মুদ্ভাব व्यवस्था करत्। अमराव राज्यकत्र मः स्वावित्यव উহাকে ঐরপ করিয়া থাকে, একথা শাস্ত্রসমত। নরেক্রনাথের হান্যে ঐরপ সংস্থার চিরকাল স্বল্প পরিলক্ষিত হইত ! উহা লক্ষ্য कतिया ठीकूरवत मरन पृष्ठ शांत्रणा श्रदेशां हिन, नरतक क्रांत्रक र्यार আত্মহারা হইয়া সংযমের পথ হইতে কথনও ভ্রষ্ট হইবে না। ঘন घन ভাবসমাধি হওয়ার জন্ম আমাদিগের নিকটে এক সময়ে উচ্চ-সম্মানপ্রাপ্ত জনৈকের<sup>২</sup> সহিত নরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে তুলনা করিয়া ঠাকুর এক দিবস বলিয়াছিলেন, "রমণীপণের আদর্ধত্বে ঐব্যক্তি যেন এককালে আত্মহারা হইয়া পড়াইয়া পড়ে; নরেন্দ্র কথন ঐরপ হয় না; বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, ঐরপ স্থাল দে মুখে কিছু না বলিলেও তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয় দে যেন বিরক্ত হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলিতেছে, 'এরা আবার এখানে কেন ?'"

জ্ঞানের প্রকাশ এবং পুরুষোচিত ভাবসমূহ প্রবল থাকিলেও নবেন্দ্রনাথের ভিতরে কোমলতা ও ভক্তিভাবের স্বল্পতা ছিল না

<sup>&</sup>gt; नृष्ठारभाषान-देनि भद्रश्रीयन स्वामानक स्वामी नाम श्रद्ध कदिवाहित्वन।

# ঠাকুরের পরীক্ষাপ্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ

সাক্র ঐকথা আমাদিগকে অনেক সময়ে বলিয়াছেন। সামান্ত সামান্ত আচরণে প্রকাশিত কেবলমাত্র তাঁহার মনের ভাবসকল লক্ষ্য করিয়াই তিনি যে উক্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্ত তাঁহার শারীরিক লক্ষণসকল দেখিয়াও তিনি ঐ বিষয় স্থির করিয়া-পরিমাণ নির্ণয়
ছিলেন। আমাদের শ্বরণ হয়, একদিন নরেন্দ্রনাথের ম্থ-শ্রী দেখিতে দেখিতে তিনি বলিয়াছিলেন, "এইরপ চক্ কি কথনও গুদ্ধ জ্ঞানীর হইয়া থাকে? জ্ঞানের সহিত রমণীস্থলভ ভক্তির ভাব তোর ভিতরে বিলক্ষণ রহিয়াছে। কেবলমাত্র প্রুযোচিত ভাবসকল যাহার ভিতরে থাকে তাহার স্তনের বোঁটার চারিদিকে ভেলার দাগ (কালবর্ণ) থাকে না—মহাবীর অর্জ্ভনের ঐরপ ছিল।"

পূর্ব্বেলিখিত চারিপ্রকার সাধারণ উপায় ভিন্ন আমাদিপের জাত ও অজ্ঞাত অন্ত নানাপ্রকারে ঠাকুর নরেক্রনাথকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রধান ছই-একটির কথা গাল্রের জামরা পাঠককে অতঃপর বলিব। আমরা ইতিপূর্বের বলিয়াছি, নরেক্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসিলে ঠাকুর আচরণ তাঁহাকে লইয়াই বান্ত হইডেন। তাঁহাকে দ্রে দেখিবামাত্র ঠাকুরের সম্পূর্ণ অন্তর যেন প্রবলবেগে শরীর হইডেনির্গত হইয়া তাঁহাকে প্রেমালিকনে আবদ্ধ করিত! "ঐ ন—, ঐ ন—" বলিতে বলিতে আমরা কতদিন ঠাকুরকে ঐরপে সমাধিষ্থ ইইয়া পড়িতে দেখিয়াছি ভাহা বলা যায় না। ঐরপ হইলেও কিছ্ক দক্ষিণেশ্বরে কিছকাল যাভায়াত করিবার পরে এমন একদিন

### <u> এতিরামকৃষ্ণলীলাপ্রসক্</u>

আসিয়াছিল যেদিন নরেজনাথ ঠাকুরের নিকটে আগমন করিলে তিনি তাঁহার সহিত সর্বপ্রকারে উদাসীনের ন্যায় আচরণ আরম্ভ कतिशाहित्नन। नदबक्त चानित्नन, ठाकुबरक প्राणम कतित्नन, সম্মথে উপবিষ্ট হইয়া কিছুকাল অপেক্ষা করিলেন—ঠাকুর কিছ আদর্যত্ব করা দূরে থাকুক একবার কুশলপ্রশ্ন পর্যান্ত না ক্রিয়া সম্পূর্ণ অপরিচিতের ক্যায় তাঁহার দিকে একবার দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক আপনমনে বসিয়া রহিলেন। নরেক্র ভাবিলেন, ঠাকুর বুঝি ভাবাবিষ্ট রহিয়াছেন। অগত্যা কিছুক্ষণ পরে গুহের বাহিরে আসিয়া হাজরা মহাশয়ের সহিত বাক্যালাপে ও তামাকুসেবনে নিযুক্ত রহিলেন। ঠাকুর অপবের সহিত কথা কহিতেছেন শুনিতে পাইয়া নরেক্র পুনরায় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, তথনও ঠাকুর তাঁহাকে কিছুই না বলিয়া অপরদিকে মুথ ফিরাইয়া শ্যায় শ্য়ন করিলেন। ঐরপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়া সন্ধ্যা উপস্থিত হইলেও ঠাকুরের ভাবান্তর না দেখিয়া নরেন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন।

সপ্তাহকাল অতীত হইতে ন। হইতে নরেন্দ্রনাথ পুনরায় দক্ষিণেশরে আগমনপূর্বক ঠাকুরকে তদবস্থ দেখিলেন। সেদিনও হাজরা মহাশয় ও অস্তান্ত ব্যক্তির সহিত নানাবিধ আলাপে সমস্ত দিন অভিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্তালে তিনি বাটীতে ফিরিয়া আদিলেন। এরূপে তৃতীয় এবং চতুর্থ দিবর দক্ষিণেশরে উপস্থিত হইয়াও নরেন্দ্র ঠাকুরের কিছুমাত্র ভাবান্তর দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু উহাতেও তিনি কিছুমাত্র ক্ষুবা বিচনিত না হইয়া পূর্বের ক্ষায় সমভাবে ঠাকুরের নিক্টে গমনাগমন করিতে থাকিলেন।

# ঠাকুরের পরীক্ষাপ্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ

নরেক্র বাটীতে থাকিবার কালে ঠাকুর তাঁহার কুশলসংবাদাদি লইডে
মধ্যে মধ্যে কাহাকেও পাঠাইতেন বটে, কিন্তু নিকটে আদিলেই
তাঁহার সহিত ঐরপ ব্যবহার কিছুকাল পর্যন্ত করিয়াছিলেন। এক
মানের অধিক কাল ঐরপে গত হইলে ঠাকুর বথন দেখিতে
পাইলেন নরেক্রনাথ দক্ষিণেশরে আগমন করিতে বিরত হইলেন না,
তথন একদিন তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্চা,
আমি তো ভোর সহিত একটা কথাও কহি না, তবু তুই এখানে কি
করিতে আসিস্ বল দেখি ?" নরেক্র বলিলেন, "আমি কি আপনার
কথা শুনিতে এখানে আসি ? আপনাকে ভালবাসি, দেখিতে ইচ্ছা
করে, তাই আসিয়া থাকি।" ঠাকুর ঐ কথায় বিশেষ প্রসন্ন হইয়া
বলিলেন, "আমি ভোকে বিড়ে পেরীক্ষা করে ) দেখ ছিলাম—
আদর্যত্ব না পেলে তুই পালাস্ কি না; তোর মত আধারই এতটা
(অবজ্ঞা ও উদাসীন ভাব) সহ্য করিতে পারে—অপরে এতদিন
কোন কালে পলায়ন করিত, এদিক আর মাড়াইত না।"

আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রসক্ষের
উপসংহার করিব। ঈশবের প্রত্যক্ষ দর্শনলাভের আগ্রহ নরেন্দ্রনাথের অন্তরে কভদ্র প্রবল ছিল, ভাহা উহার
গাগহে নরেন্দ্রের সহায়ে সবিশেষ হৃদয়ক্ষম হইবে। এক সময়ে
খণিমাদি বিভৃতি ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে পঞ্চবটীভলে আহ্বানপূর্বক
ব্যভাহার
বলিয়াছিলেন, "ভাখ, তপস্থাপ্রভাবে আমাতে
খণিমাদি বিভৃতিসকল অনেক কাল হইল উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু
আমার ন্তায় ব্যক্তির, যাহার পরিধানের কাপড় পর্যান্ত ঠিক থাকে
না, ভাহার প্রসকল যথায়থ ব্যবহার করিবার অবসর কোণায় ?

### **এতি**রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

তাই ভাবিতেছি, মাকে বলিয়া তোকে ঐ সকল প্রদান করি: কাবন মা জানাইয়া দিয়াছেন, তোকে তাঁর অনেক কাজ করিতে হইবে। ঐ সকল শক্তি তোর ভিতরে সঞ্চারিত হইলে কার্য্যকালে ঐ সকল ব্যবহারে লাগাইতে পারিবি-কি বলিস ?" ঠাকুরের পুণাদর্শন লাভ করিবার দিন হইতে নরেন্দ্র দৈবীশক্তির অশেষ প্রকাশ তাঁহাতে নয়নগোচর করিয়াছিলেন। স্থতরাং তাঁহার ঐ কথায় অবিশ<sup>ন</sup> कतिवात नारतास्त्रत कान कारण हिलाना। अविचाम ना कतिरल १ কিন্তু তাঁহার হাদয়ের স্বাভাবিক ঈশ্বরামুরাগ তাঁহাকে ঐ সকল বিভতি নির্বিচারে গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিল না। তিনি চিস্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, ঐ সকলের দারা আমার ঈশ্বরলাভ বিষয়ে সহায়তা হইবে কি ?" ঠাকুর বলিলেন, "সে বিষয়ে সহায়তা না হইলেও ঈশবলাভ করিয়া যখন তাঁহার কার্যা করিতে প্রবৃত্ হইবি, তথন উহারা বিশেষ সহায়তা করিতে পারিবে।" নংক্র ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমার ঐ সকলে প্রয়োজন নাই। আগে ঈশ্বলাভ হউক, পরে ঐ সকল গ্রহণ করা না করা সম্বন্ধে স্থির করা যাইবে। বিচিত্র বিভৃতিসকল এখন লাভ করিয়া যদি উদ্দেশ্য ভূলিয়া যাই এবং স্বার্থপরতার প্রেরণায় উহাদিগতে च्यथा त्रावहात कतिया तिन, जोहा हहेत्न मर्वताम हहेत्व (य।" ঠাকুর নরেন্দ্রকে অণিমাদি বিভৃতিসকল সত্য-সত্য প্রদান করিতে উত্তত হইয়াছিলেন, অথব। তাঁহার অন্তর পরীক্ষার জন্ত পূর্বোক্ত-ভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় বলা আমাদিগের সাধ্যাতীত—কিন্তু নরেন্দ্র ঐ সকল গ্রহণে অসমত হওয়াতে তিনি (य वित्नव अनव इडेग्राहित्नन, अकथा भागानित्तव काना चाहि।

# অষ্ট্রম অধ্যায়—প্রথম পাদ

# সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা

ঠাকুর কথন কথন নরেজের সহিত নিজ স্বভাবের তুলনায় আলোচনা করিয়া আমাদিগকে বলিতেন, "ইহার (তাঁহার নিজের)

আপনাতে
থ্রীভাবের ও
নরেন্দ্রে পুরুষভাবের প্রকাশ
বলিগা ঠাকুর
নির্দ্দেশ করিতেন

উহার অর্থ

ভিতরে যে আছে তাহাতে স্বীলোকের ফ্রায় ভাবের ও নরেনের ভিতরে যে আছে তাহাতে পুরুষোচিত ভাবের প্রকাশ রহিয়াছে।" কথাগুলি তিনি ঠিক কোন্ অর্থে প্রয়োগ করিতেন তাহা নির্ণয় করা ফুদ্ধর। তবে ঈশ্বর বা চরম সত্যের অফুসন্ধানে তাঁহারা উভয়ে যে পথে অগ্রসর ইইয়াভিলেন অথবা

যে উপায় প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার অফ্লীলনে প্রবৃত্ত
চইলে পূর্ব্বোক্ত কথার একটা সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ,
দেখা যায় ঈশ্বলাভ করিতে হইলে যে-সকল উপায় অবলম্বনীয়
বলিয়া অধ্যাত্ম শাস্ত্রসমূহ নির্দেশ করিয়াছে, ঠাকুর ঐ সকলের
প্রত্যেকটি গুরুম্থে প্রবণমাত্র উহাতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক
অফ্রচানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—নরেক্রনাথের আচরণ কিন্তু ঐরুপ
স্থলে সম্পূর্ণ বিভিন্নাকার ধারণ করিত। নরেক্র ঐরুপ স্থলে শাস্ত্র ও
গুরুবাকের প্রমাদের সন্তাবনা আছে কি না ত্রিষয় নির্ণার করিতে
নিজ বৃদ্ধিবৃত্তিকে প্রথমেই নিযুক্ত করিতেন এবং তর্কযুক্তিসহায়ে
উহাদিগের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর বিবেচনা করিবার পরে উহাদিগের
অফ্রচানে প্রবৃত্ত ইইতেন। পূর্বেসংস্কারবলে দৃঢ়আন্তিক্যবৃদ্ধিসম্প্র

## **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

হইলেও নরেন্দ্রের ভিতর—মানবমাত্তেই নানা কুদংস্কার ও ভ্রমপ্রমাদের বলবর্ত্তী, অতএব কাহারও কোন কথা নির্বিকারে গ্রহণ
করিব কেন?—এইরপ একটা ভাব আজীবন দেখিতে পাওয়া যায়।
ফলাফল উহার যাহাই হউক এবং উহার উৎপত্তি যথায় যেরপেই
হউক না কেন, বৃদ্ধির্তিসহায়ে বিশাস-ভক্তিকে ঐরপেশ সংযত
রাখিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে এবং অহ্য সকল বিষয়ে অগ্রসর হওয়াই
যে বর্ত্তমান কালের মানবদাধারণের নিকটে পুক্ষোচিত বলিয়া
বিবেচিত হয়, একথা বলিতে হইবে না।

পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ মানবজীবনে সর্বত্ত সর্ব্বকাল বিশেষ অধিকার বিস্তৃত করিয়া বসে। শুদ্ধ অধিকারবিস্তার কেন ?—

উহারাই উহাকে গস্তব্য পথে সর্ব্বদা নিয়মিত করিয়া

থাকে। অতএব নরেন্দ্রের জীবনে উহাদিগের প্রভাব পারিপারিক ও প্রেরণা পরিলক্ষিত হইবে ইহাতে বিচিত্র কিছুই অবস্থাসুগত শিকা, স্বাধীন নাই। ঠাকুরের নিকটে যাইবার পর্বেই নরেন্দ্র নিজ চিন্তা, সংশয়, অসাধারণ ধীশক্তিপ্রভাবে ইংরাজী কাব্য, সাহিত্য, গুৰুবাদ-অস্বীকার প্ৰভতি ইতিহাস ও ক্যায়ে স্কপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পাশ্চাতাভাবে বিশেষরূপে ভাবিত হইয়াছিলেন। স্বাধীন চিন্তা সহায়ে সকল বিষয় অফুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়ারূপ পাশ্চাভ্যের মূলমন্ত্র ঐ সময়েই তাঁহার মনে মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। স্বতরাং শাস্ত্রবাকাসকলে তিনি যে ঐ সময়ে বিশেষ সন্দিহান হইবেন ও অনেক স্থলে মিথ্যা বোধ করিবেন এবং অভিজ্ঞা শিক্ষকভাবে ভিন্ন অপর কোন ভাবে মানব-

বিশেষকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে পরাত্মধ হইবেন, ইহাই

স্বাভাবিক।

নিজ অভিভাবকদিগের জীবনাদর্শ এবং কলিকাতার তৎকালীন দ্মাজের অবস্থা নরেন্দ্রনাথকে পূর্ব্বোক্ত ভাবপোষণে সহায়তা করিয়াছিল। পিতামহ আজীবন হিন্দুশাল্তে অশেষ পিতার জীবন ও আস্থাসম্পন্ন থাকিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও নরেন্দ্রের সমাজের ঐকপ পিতা পাশ্চাতা শিক্ষা ও স্বাধীন-চিস্তার ফলে উক্ল শিক্ষায় সভায়তা বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। পারত্র কবি হাফেজের কবিতা এবং বাইবেল-নিবদ্ধ ঈশার বাণীসমূহ তাহার নিকটে আধ্যাত্মিক ভাবের চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইত। সংস্কৃতভাষায় অজ্ঞতাবশতঃ গীতাপ্রমুধ হিন্দুশাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিতে না পারাতেই যে তাঁহাকে আধ্যাত্মিক রসোপভোগের জন্ম ঐ সকল গ্রন্থের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল তাহা বলিতে হইবে না। আমরা গুনিয়াছি, নরেন্দ্রকে ধর্মালোচনায় প্রবুত্ত দেখিয়া তিনি তাহাকে একথানি বাইবেল উপহার দিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "ধর্মাকর্মা যদি কিছু থাকে তাহা কেবলমাত্র ইহারই ভিতরে আছে।" হাফেজের কবিতাবলী এবং বাইবেলের এরপে প্রশংসা করিলেও তাহার জীবন যে ঐ সকল গ্রন্থোক্ত আধ্যাত্মিক ভাবে নিয়মিক ছিল, তাহা নহে। উহাদিগের সহায়ে ক্ষণিক রসামূভব ভিন্ন ঐরপ করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি কখনও অমুভব করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। অর্থোপার্জন করিয়া স্বয়ং ভোগস্থথে থাকিব এবং रथामञ्चर मान कतिया मुगजनरक स्थी कतित-हेशहे छांशा जीरानक চরম উদ্দেশ্য ছিল। উহা হইতে এবং তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের: আলোচনায় বুঝা যায় ঈশব, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার বিখাস কভদুর শিথিল ছিল। বাস্তবিক পাশ্চাভ্যের জড়বাদ ও

#### **এতি বামকফলীলাপ্রসঙ্গ**

ইহকালসর্বস্বতা তথন নরেন্দ্রের পিতার স্থায় ব্যক্তিদিগের জিলন আধ্যাত্মিক বিষয়সকলে দারুণ সংশয় ও অনেক সময়ে নান্তিকজা चानग्रनभृक्वक चामानिरात्र थाहीन श्ववि ७ माञ्चनकरनत्र निकार তর্মলতা ও কুসংস্কার ভিন্ন অন্ত কিছু শিক্ষিতব্য নাই ইহাই প্রতিপন্ন ক্রিতেছিল এবং উহার প্রভাবে ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিক মেরুদ্ধ বিহীন হইয়া ভাহারা অন্তরে একরপ ও বাহিরে অন্তর্গ ভাব পোষণপূর্বক দিন দিন স্বার্থপর ও কপটাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। মহামনস্বী রাজা রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত ত্রান্ধসমাজ ঐ দেশবাংগ স্রোতের গতি স্বল্পকাল ফিরাইবার চেষ্টা কবিয়া পবিণায়ে পাশ্যাকা-ভাবের প্রবল প্রভাবে অন্তবিবাদে ছই দলে বিভক্ত ও ক্ষীণ হইত্বা পডিয়াছিল এবং ঐ চুই দলভুক্ত ব্যক্তিসকলের মধ্যেও পর্বেক্তি স্রোতে গাত্র ঢালিবার লক্ষণ তথন কিছু কিছু প্রকাশ পাইতেছিল:

১৮৮১ খুষ্টাব্দে এফ. এ. পরীক্ষার পরে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র পাশ্চাতা বিজ্ঞান ও দর্শনশাল্পের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন।

পাশ্চাতা স্থায়, বিজ্ঞান ও নৰ্শনশান্তে অভিজ্ঞতা লাভ কবিয়াও -নরেন্দ্রের সতালাভ হইল না বলিয়া অশান্তি

মিল প্রমুখ পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকসকলের মতবাদ তিনি ইতিপূর্বেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন; এখন— ভেকার্টের 'অহংবাদ', হিউম্ এবং বেনের 'নান্ডি-কতা', স্পাইনোজার 'অবৈতচিবস্থবাদ', ডারউইনের 'অভিব্যক্তিবাদ'. কোঁতে ও স্পেন্সরের 'অজ্ঞেয়বাদ' এবং আদর্শ সমাজের অভিব্যক্তি প্রভৃতি পাশ্চাতা দার্শনিক মতবাদসমূহ আয়ত্ত করিয়া সত্যবস্ত নির্ণয় করিবার বিষম উৎসাহ তাঁহার প্রাণে উপস্থিত হইয়াছিল। জার্মাণ দার্শনিকসকলের প্রশংসাবাদ প্রবণ করিয়া

দর্শনেতিহাস গ্রন্থসকলের সহায়ে তিনি কাণ্ট, ফিক্টে, হেগেল্,
শপেনহর্ প্রভৃতির মতবাদের যথাসম্ভব পরিচয় গ্রহণেও অগ্রসর
হইয়াছিলেন। আবার, স্নায়্ ও মন্তিক্ষের গঠন ও কার্যাপ্রণালীর
সহিত পরিচিত হইবার জন্ত তিনি বন্ধুবর্গের সহিত মধ্যে মধ্যে
মেডিকেল কলেজে যাইয়া শারীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বক্তৃতা প্রবণ ও
গ্রন্থপাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ফলে, ১৮৮৪ খৃষ্টান্দে বি. এ.
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার প্রেই তিনি পাশ্চাত্য দর্শনে বিশেষ
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ অভিজ্ঞতা হইতে
নিরপেক্ষ সম্বন্ধ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারলাভের নিশ্চয় উপায় জানিতে
পারা ও শান্তিলাভ করা দ্রে থাকুক, মানব-মন-বৃদ্ধিপ্রচারের
সীমা ও ঐ সীমা অভিক্রম করিয়া অবন্থিত সত্যবন্তকে প্রকাশ
করিবার উহাদের নিতান্ত অসামর্থ্য স্পাষ্ট প্রতীয়মান হইয়া তাঁহার
প্রাণে অশান্তির স্রোত অধিকতর বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানসহায়ে নরেন্দ্র স্পষ্ট হাদয়ক্ষম করিয়া-ছিলেন, ইন্দ্রিয় ও মন্তিক্ষের আক্ষেপ বা উত্তেজনা মানবমনে প্রতি-

নরেক্রের সন্দেহ
— প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য, কোন্ প্রথামুসারে তথ্যমুসন্ধানে অগ্রসর হওরা কর্ত্তবা মৃহুর্ত্তে নানা বিকার আনয়নপূর্ব্যক তাহাতে স্থণ তৃংথাদি জ্ঞানের প্রকাশ উপস্থিত করিতেছে। ঐ সকল মানসিক বিকারই মানব দেশকালাদি সহায়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অফুভব করিতেছে, কিন্তু বহির্জগৎ ও তদন্তর্গত যে-সকল বস্তু পূর্ব্যোক্ত উত্তেজনা ও বিকারসমূহ তাহার ভিতর উপস্থিত করিতেছে, ভাহাদিগের যথার্থ সক্ষপ চিরকাল ভাহার নিকটে

অজ্ঞেয় হইয়া রহিয়াছে। অন্তর্জগৎ বা মানবের নিজ স্বরূপ সম্বন্ধেও

#### <u> এতিরামকৃষ্ণলীলাপ্রসক্</u>

ঐ কথা সমভাবে প্রযোজা হইয়া বহিয়াছে। সেখানেও দেখা যাইতেছে কোন এক অপূর্ব্ব বন্ধ নিজ্ঞান্তি সহায়ে মনে অহংজ্ঞান ও নানা ভাবের উদয় করিলেও তাহার স্বরূপ দেশকালের বাহিত্তে অবস্থান করায় মানব উহাকে ধরিতে বুঝিতে পারিতেছে না। ঐরপে অন্তরে ও বাহিরে, যেদিকেই মানব-মন চরম সতের অমুসন্ধানে ধাবিত হইতেছে সেই দিকেই সে দেশকালের তর্ভেগু প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া আপনার অকিঞ্চিৎকরত্ব সর্বাথা অন্তব করিতেছে। ঐরপে, পঞ্জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন-বৃদ্ধিরূপ যে যন্ত্রসহায়ে মানব বিশ্বরহস্ত উদ্ঘাটনে ধাবিত হইয়াছে, তাহার বিশ্বের চরম কারণ প্রকাশ করিবার অসামর্থ্য—ইন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষ, যাহার উপর ভিত্তি স্থাপনপূর্বক দে সকল বিষয়ের অহুমান ও মীমাংসায় ব্যস্ত রহিয়াছে, তাহার ভিতরে নিবস্তর ভ্রমপ্রমাদের বর্তমানতা— শরীর ভিন্ন আত্মার পৃথগন্তিত্ব আছে কি না তদ্বিষয় নিরাকরণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুলের সকল চেষ্টার বিফলতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে নরেক্রনাথ জানিতে পারিয়াছিলেন। ঐ জন্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দর্শনের চরম মীমাংসাসমূহ তাঁহার নিকটে যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয় নাই। রূপ-রুদাদি বিষয়ভোগে নিরস্তর আদক্ত মানবদাধারণের প্রত্যক্ষদকলকে সহজ স্বাভাবিক স্বীকার করিয়া লইয়া উহার উপর ভিত্তিস্থাপনপূর্ব্বক পাশ্চাত্যের অমুসরণে দর্শনশাস্ত্র গড়িয়া ভোলা ভাল, অথবা রুদ্ধাদি চরিত্রবান মহাপুরুষসকলের অসাধারণ প্রত্যক্ষসকল ইতরসাধারণ मानव-প্রত্যক্ষের বিরোধী হইলেও, সত্য বলিয়া স্বীকারপূর্বক উহাদিগকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়া প্রাচ্যের প্রথামুসারে দার্শনিক

ভন্নারুদদ্ধানে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য—ঐরপ সন্দেহও তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল।

পাশ্চাতা দর্শনোক্ত আধ্যাত্মিক মীমাংসাসকলের অধিকাংশ অয়ক্তিকর বলিয়া মনে হইলেও জডবিজ্ঞানের নবেন্দ্রনাথের আবিষ্কারসমূহের এবং পাশ্চাত্যের বিশ্লেষণ-প্রণালীর ক্রির বা চরম তিনি ভূয়সী প্রশংসা করিতেন এবং মনোবিজ্ঞানের সভালাভের ও আধ্যাত্মিক বাজ্যের তত্ত্বকলের পরীক্ষান্তলে সঙ্কল দঢ় রাথিয়া উহাদিগের সহায়তা সর্বাদা গ্রহণ করিতেন। নরেন্দের পাশ্চাতা প্রথার গুণভাগ-ঠাকুরের জীবনের অসাধারণ প্রত্যক্ষদমূহ তিনি মাত্র গ্রহণ উহাদিগের সহায়ে বিশ্লেষণ করিয়া বুরিতে এখন হইতে সর্বাদা সচেষ্ট থাকিতেন এবং ঐরপ পরীক্ষায় যে সকল তত্ত প্রতিষ্ঠিত হইত, সেই সকলকে সভ্য বলিয়া গ্রহণপূর্বক নির্ভয়ে তাহাদিগের অমুষ্ঠান করিতেন। সত্যলাভের জন্ম বিষম অস্থিরতা তাঁহার প্রাণ অধিকার করিলেও না ব্রিয়া কোনরূপ অফুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া এবং কাহাকেও ভয়ে ভক্তি করা তাঁহার এককালে প্রকৃতি-विक्रक हिन। विठातवृक्षित्र यथानकि পतिठानत्नत्र পतिगाम यनि নান্তিক্য হয় তাহাও তিনি গ্রহণে স্বীকৃত ছিলেন এবং সংসারে ভোগস্থুখ ত দুরের কথা, নিজ প্রাণের বিনিময়ে যদি জীবনরহজ্ঞের সমাধান ও সভাপ্রকাশ উপস্থিত হয় তাহাতেও তিনি পরাত্মথ ছিলেন না। স্থতরাং চরম সত্যের অফুসন্ধানে দৃষ্টি নিবন্ধ রাথিয়া নির্ভয়ে তিনি এই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার অমুসরণে ও উহার গুণভাগ গ্রহণে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। উহার প্রভাবে ্তিনি বিশ্বাস-ভক্তির সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া সময়ে সময়ে নানা

#### **শ্রিশ্রীরামক্ষ্ণলালাপ্রসঙ্গ**

সন্দেহজালে নিপীড়িত ও অভিভূত হইয়াছিলেন, কিছু তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধীশক্তিই জয়ী হইয়া পরিণামে তাঁহাকে সভ্যলাভে কতার্থন্মগ্র করিয়াছিল। লোকে কিন্তু এই কালে অনেক সময়ে ভাবিয়া বসিত, পাশ্চাভ্য গ্রন্থসকলে যে-সকল মড প্রকাশিত হয়, নরেন্দ্র সে সকলই নির্বিচারে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার পাশ্চাভ্য মতসকলের পক্ষপাতিত্ব এ সময়ে তাঁহার বন্ধ্বর্গের ভিতর এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, গীতা অধ্যয়ন করিয়া তিনি যেদিন তাঁহাদিগের নিকটে উহার ভূয়দী প্রশংসা করিত্বে আরম্ভ করিলেন, সেদিন বিশ্বিত হইয়া তাঁহারা তাঁহার এরপ আচরণের কথা ঠাকুরের কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। ঠাকুরও তাহাতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সাহেবদের মধ্যে কেহ গীতা সম্বন্ধে এরপ মত প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া সে এরপ করে নাই ত ?"

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অস্তরে বিশেষ ভাব-পরিবর্ত্তনের পুর্বেই নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভপূর্বক কতকগুলি অসাধারণ

অন্তুত দর্শন ও এগুরুর কুপার নরেন্দ্রের আতিকার্দ্ধি এইকালে রক্ষিত হর প্রত্যক্ষের অধিকারী হইয়াছিলেন। ঐ সকলের কথা আমরা ইতিপুর্কেই পাঠককে বলিয়াছি। নরেন্দ্রের আত্তিকার্দ্ধিকে স্থদৃঢ় রাখিতে উহার। এখন বিশেষ সহায়ভা করিয়াছিলেন বলিয়া ব্ঝিতে পারা যায়। নতুবা পাশ্চাভ্যের ভাব ও মতবাদ জগৎ-কারণ জীখনকে অজ্ঞের প্রমাণ করিয়া তাঁহাকে

কডদ্বে কোথায় লইয়া যাইত তাহা নির্ণয় করা তৃষ্ণর । স্বাভাবিক পুণ্যসংস্কারবশে তাঁহার আন্তিক্যবৃদ্ধির উহাতে এককালে লোপসাধন না হইলেও উহা বিষম বিপর্যান্ত হইত বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে।

कि छ छाहा इहेवात नाइ। नात्रास्त्रत (मवत्रिक कीवन विस्मर কার্যা সম্পন্ন করিতেই সংসারে উপস্থিত হইয়াছিল, অতএব এরপ হটবে কেন ? দেবরূপায় তিনি **যাহার আশ্র**য় লাভ করিয়াছিলেন দেই সদগুরুই তাঁহাকে বারস্বার বলিয়াছিলেন, "মানবের সকরুণ প্রার্থনা ঈশ্বর সর্ববদা প্রবণ করিয়া থাকেন এবং তোমাতে আমাতে যেভাবে বসিয়া কথোপকথন করিতেছি ইছা অপেক্ষাও স্পষ্টতরভাবে ভাহাকে দেখিতে, তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতে ও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারা যায়, একথা আমি শপথ করিয়া বলিতে প্রস্তুত আছি।" ---আবার বলিয়াছিলেন, "দাধারণ-প্রাদিদ্ধ ঈশবের যাবতীয় রূপ এবং ভাবকে মানব-কল্পনা-প্রস্তুত বলিয়া যদি না মানিতে পার. মধ্চ জগতের নিয়ামক ঈশ্বর একজন আছেন এ কথায় বিশাস থাকে, তাহা হইলে—'হে ঈশ্বর, তুমি কেমন তাহা জানি না; তুমি যেমন, তেমনি ভাবে আমাকে দেখা দাও'-এইরপ কাতর প্রার্থনা করিলেও তিনি উহা প্রবণপূর্বক ক্লপা করিবেন নিশ্চয় !" ঠাকুরের এই সকল কথা নরেন্দ্রনাথকে অশেষ আশাস প্রদানপূর্বক সাধনায় অধিকতর নিবিষ্ট করিয়াছিল, একথা বলা বাহুল্য।

পাশ্চাত্য দার্শনিক হামিল্টন্ তৎকৃত দর্শনগ্রন্থের সমাপ্তিকালে বিলয়ছেন, 'জগতের নিয়ামক ক্ষেত্র আছেন এই সভ্যের আভাস নরেক্রের সাধনা

মাত্র দিয়া মানব-বৃদ্ধি নিরস্ত হয়; ঈশর কিংশ্বর্গ এ বিষয় প্রকাশ করিতে তাহার সামর্থ্যে কুলায় না; হতরাং দর্শনিশাল্পের ঐথানেই ইতি—এবং যেথানে দর্শনের ইতি শেথানেই আধ্যাত্মিকভার আরস্ত।' হামিল্টনের ঐ কথা নরেক্রনাথের বিশেষ ক্ষচিকর ছিল এবং কথাপ্রসক্ষে উহাতিনি সময়ে সময়ে

## <u> এত্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ</u>

আমাদের নিকটে উল্লেখ করিতেন। যাহা হউক, সাধনায় মনোনিবেশ করিলেও নরেন্দ্র দর্শনাদি গ্রন্থপাঠ ছাড়িয়া দেন নাই। ফলড: গ্রন্থপাঠ, ধ্যান ও সঙ্গীতেই তিনি এই সময়ে অনেককাল অভিবাহিত করিতেন।

ধ্যানাভ্যাদের এক নৃতন পথ তিনি এখন হইতে অবলয়ন করিয়াছিলেন। আমরা ইতিপূর্বেব বলিয়াছি, সাকার বা নিরাকার ষেরপেই ঈশ্বকে ভাবি না কেন. মানবীয় ধর্মভণিত नुडन खगानी করিয়া তাঁহাকে ভাবা ভিন্ন আমাদিগের গতান্তর ভাবলম্বনে সারারাত্র খাান नारे। े कथा शुनग्रभम कतिवात शृद्ध नदासनाथ ধ্যান করিবার কালে ব্রাহ্মসমাজ্যেক্ত পদ্ধতিতে নিরাকার সন্ত্রণ ব্রহ্মের চিস্তাতে মনকে নিযুক্ত রাখিতেন। ঈশ্বরীয় স্বরূপের এরপ ধারণা পর্যান্ত মানবীয় কল্পনাতৃষ্ট স্থির করিয়া তিনি এখন ধ্যানের উক্ত অবলম্বনকেও পরিত্যাপ করিয়াছিলেন এবং 'হে ঈশ্বর, তুমি তোমার সভামরপ দর্শনের আমাকে অধিকারী কর'-এই মর্থে প্রার্থনা পুরংসর মন হইতে সর্ব্বপ্রকার চিন্তা দুরীভূত করিয়া নিবাত-নিক্ষম্প দীপশিখার ক্রায় উহাকে নিশ্চল রাখিয়া অবস্থান করিতে অভ্যাস করিতে লাগিলেন। স্বল্পকাল ঐরপ করিবার ফলে নরেল্র-নাথের সংযত চিত্ত উহাতে এতদুর মগ্ন হইয়া যাইত যে, নিজ শ্রীরের এবং সময়ের জ্ঞান পর্যান্ত তাঁহার সময়ে সময়ে তিরোহিত হুইয়া যাইত। বাটীর সকলে হুগু হুইবার পরে নিজ কক্ষে ধ্যানে বসিয়া ভিনি ঐভাবে সমস্ত রজনী অনেক দিবস অভিবাহিত ক্রিয়াছেন।

3 Anthropomorphic idea of God.

ঐরপে ধ্যানের ফলে একদা এক দিবাদর্শন নরেন্দ্রনাথের উপস্থিত হইয়াছিল। প্রসক্ষমে নিম্নলিখিতভাবে ডিনি উহা একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—

"অবলম্বনশৃত্য করিয়া মনকে স্থির রাখিবার কালে অস্তরে একটা প্রশান্ত আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইতে থাকিত। ধ্যানভঙ্গের পরেও উহার প্রভাবে একটা নেশার ক্যায় ঝেঁাক ত্ররূপ ধাানে অনেকক্ষণ পর্যান্ত অমুভব করিতাম। তজ্জন্ম সহসা বৃদ্ধবে আসন ছাড়িয়া উঠিতে প্রবৃত্তি হইত না। ধ্যানা-বদানে একদিন ঐভাবে বদিয়া থাকিবার কালে দেখিতে পাইলাম দিবা জ্যোতিতে গৃহ পূর্ণ করিয়া এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসিমৃতি কোখা **হইতে সহসা আগমনপূর্বক আমার সমূবে কিছু দূরে দণ্ডায়মান** মুখমগুলে এমন স্থির প্রশাস্ত ও সর্ববিষয়ে উদাসীনতাপ্রস্ত একটা অস্তমুখী ভাব যে, উহা আমাকে বিশেষরূপে আরুষ্ট করিয়া স্তম্ভিত ব্রিয়া রাখিল। ধেন কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে আমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাথিয়া তিনি ধীর পদক্ষেপে আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উহাতে ভয়ে দহদা এমন অভিভূত হইয়া পড়িলাম যে মার স্থির থাকিতে না পারিয়া আসন ত্যাগপূর্বক দার অর্গলমুক্ত क्तिनाम এবং क्रज्यान ग्रह्त वाहित्व हिन्सा व्यानिनाम । अवक्रत्नहे মনে হইল, এত ভয় কিদের জন্ম ? সাহদে নির্ভর করিয়া সন্মাদীর ক্থা ভূনিবার জন্ম পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু অনেককণ অপেকা করিয়াও আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তথন विवश्यात ভाविष्ठ नाशिनाम, छांशांत्र कथा ना छनिया शनायन

### শ্রীব্রামকুষ্ণলীলাপ্রসক

করিবার ছবু দ্ধি আমার কেন আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী অনেক দেখিয়াছি কিন্তু অমন অপূর্ব্ব মুখের ভাব কাহারও কথনও নয়নগোচর করি নাই। সে মুখথানি চিরকালের নিমিত্ত আমার হৃদয়ে মুক্তিত হইয়া সিয়াছে। হইতে পারে অম, কিন্তু অনেক সময়ে মনে হয় বৃদ্ধদেবের দুর্শনলাভে আমি সেই দিন ধয় হইয়াছিলাম !"

# অষ্ট্ৰম অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

# সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা

ঐরপে নির্জ্জনবাস, অধ্যয়ন, তপস্থা ও দক্ষিণেশরে গমনাগমনপূর্বাক নরেন্দ্রের সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। ভবিশুৎ কল্যাণ
এটনির চিস্তাপূর্বাক তাঁহার পিতা তাঁহাকে এই সময়ে
কর্ম শিক্ষা কলিকাতার স্থপ্রসিদ্ধ এটনি নিমাইচরণ বস্ত্রর
অধীনে এটনির ব্যবসায় শিখিবার জন্ম নিযুক্ত করিয়া দিলেন।
পূত্রকে সংসারী করিবার আশায় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপযুক্ত পাত্রীর
মন্মেরণেও এই সময়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহ করায়
নরেন্দ্রের বিষম আপত্তি থাকায় এবং মনোমত পাত্রীর সন্ধান না
পাওয়ায় তাঁহার ঐ আশা সফল হইতে বিলম্ব হইতে লাগিল।

রামতন্ত বস্থব লেনস্থ নরেন্দ্রের পাঠগৃহে ঠাকুর কথন কথন সহসা আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং সাধন জ্ঞান সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিতেন। পিতামাতার সকরুণ ব্যথ্ড ব্রহ্মচর্ব্য-পালনে ঠাকুরের ব্যব্রন্থকে চিরকালের মত আবদ্ধ ও সঙ্কৃচিত করিয়া বদেন দেশ এজন্ত ঐ সময়ে তিনি তাঁহাকে সতর্ক করিয়া ব্যহ্মচর্ব্য-পালনে সতত উৎসাহিত করিতেন। বলিতেন, "বার বৎসর ব্যথ্ও ব্রহ্মচর্ব্য-পালনের ফলে মানবের মেধানাড়ি খুলিয়া যায়, ভবন তাহার বৃদ্ধি স্থাতিস্থা বিষয়সকলে প্রবেশ ও উহাদিগের ধারণা করিতে সমর্থ হয়; এক্লপ বৃদ্ধিসহায়েই ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ

### <u>শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসক্র</u>

প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়; তিনি কেবলমাত্র ঐরপ ভদ্ধর্দ্ধির গোচর।"

ঠাকুরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ফলেই নরেন্দ্র বিবাহ করিতে 
চাহে না—এইরূপ একটা ধারণা বাটার স্ত্রীলোকদিগের ভিতর এই

সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল। নরেন্দ্র বলিভেন,
নরেন্দ্রের বাটার
সকলের জ্ম—
সন্মানীর সহিত
মিলিত হইয়া
সন্মানী হইবে

স্ক্রিলিত হইরা
সন্মানী হইবে

স্ক্রিলিত সকল কথা শ্রবণসূর্বক পিতামাতার নিকটে

বলিয়া দিয়াছিলেন। সন্ন্যাদীর সহিত মিলিত হইয়া পাছে আমি
সন্ন্যাদী হইয়া যাই—এই ভয়ে তাঁহারা ঐদিন হইতে আমার বিবাহ
দিবার জক্ত বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু করিলে কি
হইবে, ঠাকুরের প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের সকল চেষ্টা
ভাসিয়া গিয়াছিল। সকল বিষয় দ্বির হইবার পরেও কয়েকন্থলে
সামাক্ত কথায় উভয় পক্ষের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়া বিবাহসম্বন্ধ সহসা ভাদিয়া গিয়াছিল।"

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে গমনাগমন করাট। বাটীর সকলের
ক্ষচিকর না হইলেও নরেন্দ্রনাথকে ঐবিষয়ে কেহ কোন কথা বলিডে
ঠাকুরের নিকটে
কথনও সাহস করেন নাই। কারণ জনক-জননীর
নরেন্দ্রের পূর্বের পরম আদরের পূত্র নরেন্দ্র বাল্যকাল হইতে কথনও
কার যাতারাত
কাহারও নিষেধ মানিয়া চলিতেন না এবং যৌবনে
পদার্পণ করিয়া অবধি আহার-বিহারাদি সকল বিষয়ে অসীম
ভাষীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। স্বতরাং বালক বা তরলমতি

হ্বককে আমরা যে ভাবে নিষেধ করিয়া থাকি, প্রথরবৃদ্ধি নরেক্রকে

এখন সেই ভাবে কোন বিষয় নিষেধ করিলে ফল বিপরীত হইবার

সন্তাবনা, একথা তাঁহাদিগের সকলের জানা ছিল। সেজভু পূর্বের

ভায় সমভাবেই নরেক্র দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সকাশে যাতায়াত

করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের পুণাসকে শ্রীযুত নরেন্দ্র এই সময়ে দক্ষিণেশবে যে সকল দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই সকলের মধুময় শ্বতি তাঁহার অন্তর আজীবন অসীম উল্লাসে পূর্ণ করিয়া রাখিত। তিনি বলিতেন, "গাকুরের নিকটে কি আনন্দে দিন কাটিত, তাহা অপরকে বুঝান

র্গজনেশ্বরে গ্রক্তরের নিকটে বে ভাবে দিন কাটিত তদ্বিবরে নরেন্দ্রের কথা তৃষ্ণর। থেলা, রঙ্গরদ প্রভৃতি দামান্ত দৈনন্দিন ব্যাপারদকলের মধ্য দিয়া তিনি কি ভাবে নিরম্ভর উচ্চশিক্ষা প্রদানপূর্বক আমাদিগের অজ্ঞাতদারে আমাদিগের আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করিয়া দিয়া-ছিলেন, তাহা এখন ভাবিয়া বিশ্বয়ের অবধি

থাকে না। বালককে শিথাইবার কালে শক্তিশালী মল্ল যেরপে আপনাকে সংযত রাথিয়া তদত্ররপ শক্তিমাত্র প্রকাশপূর্বক কথন তাহাকে যেন অশেষ আয়াসে পরাভূত করিয়া এবং কথন বা ভাহার নিকটে স্বয়ং পরাভূত হইয়া তাহার মনে আত্মপ্রত্যয় জন্মাইয়া দেয়, আমাদিগের সহিত ব্যবহারে ঠাকুর এইকালে অনেক সময়ে সেইরপ ভাব অবলম্বন করিতেন। তিনি বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর বর্তমানতা সর্বাদা প্রত্যক্ষ করিতেন; আমাদিগের প্রত্যেকর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকভার বীদ্ধ ফুল-ফলায়িত হইয়া কালে যে আকার ধারণ করিবে, ভাহা তথন হইতে ভাবমুথে প্রভাক্ষ

#### <u> এরিরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ</u>

করিয়া আমাদিগকে প্রশংসা করিতেন, উৎসাহিত করিতেন, এবং বাসনাবিশেষে আবদ্ধ হইয়া পাছে আমরা জীবনের ঐক্প সফলজা হারাইয়া বদি, তজ্জন্ম বিশেষ সতর্কভার সহিত আমাদিগের প্রতি चाठदर्ग नका कतिया छेशाम श्रामात चामामिशाक मः श्रक বাথিতেন। কিন্তু তিনি যে ঐরপে তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্যপর্কক আমাদিগকে নিত্য নিয়মিত করিতেছেন, একথা আমরা কিছুমাত্র জানিতে পারিতাম না। উহাই ছিল তাঁহার শিক্ষাপ্রদান এব জীবনগঠন করিয়া দিবার অপূর্ব্ব কৌশল। ধ্যান-ধারণাকালে কিছুদুর পর্যান্ত অগ্রসর হইয়া মন অধিকতর একাগ্র হইবার অবলম্বন পাইতেছে না অমুভব করিয়া তাঁহাকে কি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ঐরপ স্থলে স্বয়ং কিরপ করিয়াছিলেন তাহা আমাদিগকে জানাইয়া ঐ বিষয়ে নানা কৌশল বলিয়া দিতেন। আমার স্থরণ হয়, শেষ রাত্রিতে ধ্যান করিতে বসিয়া আলমবাজারে অবস্থিত চটের কলের বাশীর শব্দে মন লক্ষ্যভাষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পডিত। ভাহাকে ঐ কথা বলায় ভিনি ঐ বাশীর শব্দেতেই মন একাগ্র করিতে বলিয়াছিলেন এবং ঐরপ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া-ছিলাম। আর এক সময়ে ধ্যান করিবার কালে শরীর ভূলিয় মনকে লক্ষ্যে সমাহিত করিবার পথে বিশেষ বাধা অহুভব করিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি বেদাস্থোক্ত সমাধিসাধনকালে শ্রীমৎ তোতাপুরীর দারা ভ্রমধ্যে মন একাগ্র করিতে যে ভাবে चाषिष्ठ इरेग्नाहित्मन, त्मरे कथात উল্লেখ পুর:मत निक नथाश चाता আমার জমধ্যে তীব্র আঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ঐ বেদনার উপর মনকে একাগ্র কর।' ফলে দেখিয়াছিলান, ঐরপে ঐ

আঘাতজনিত বেদনার অমুভবটা যতকণ ইচ্ছা সমভাবে মনে ধারণ করিয়া রাখিতে পারা যায় এবং ঐকালে শরীরের অপর কোন बः त्न प्रतिकश्च इ छ। नृत्व थाकूक के बः म-मकरनत बिखिएदा क्था এककारन जुनिया या ध्या याय । ठाकूरतत माधनात जुन, निर्ध्वन नक्षविण्नि जामानिर्वत धान-धात्रना कतिवात विर्नय छेनरवात्री স্থান ছিল। 😘 ধ্যান-ধারণা কেন, ক্রীড়াকৌতুকেও আমরা অনেক সময় ঐস্থানে অভিবাহিত করিতাম। ঐ সকল সময়েও ঠাকুর আমাদিগের সহিত যথাসম্ভব যোগদান করিয়া আমাদিগের আনন্দবৰ্দ্ধন করিতেন। আমরা তথায় দৌডাদৌডি করিতাম. গাছে চড়িতাম, দৃঢ় বজ্জুব ক্রায় লম্বমান মাধবীলতার আবেষ্টনে ব্দিয়া দোল খাইভাম, এবং কথন কথন আপনারা বন্ধনাদি করিয়া ঐন্বলে চড়ুইভাতি করিতাম। চড়ুইভাতির প্রথম দিনে আমি বহতে পাক করিয়াছি দেখিয়া ঠাকুর স্বয়ং ঐ অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণেতর বর্ণের হস্তপক অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না জানিয়া আমি তাঁহার নিমিত্ত ঠাকুরবাড়ীর প্রদাদী অল্লের বন্দোবস্ত করিতেছিলাম। কিন্তু তিনি ঐরপ করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোর মত শুদ্ধসন্ত্গুণীর হাতে ভাত থেলে কোন দোষ হবে না।' আমি উহা দিতে বারংবার আপন্তি করিলেও তিনি আমার কথা না শুনিয়া আমার হন্তপক অর দেদিন গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

শ্রীযুত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক একজন প্রিয়দর্শন ভক্তিমান্ যুবক ইভিমধ্যে দক্ষিণেখরে ঠাকুরের নিকটে আগমনপূর্বক নরেন্দ্র-নাথের সঞ্চিত পরিচিত ও বিশেষ সৌহাদ্যবন্ধনে আবন্ধ হইয়াছিল।

#### **এতি প্রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

বিনয়, নত্রতা, সরলতা ও বিশ্বাস-ভক্তির জ্বস্তু ভবনাথ ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় ইইয়াছিল। তাহার বরণীর স্তার কোমল স্বভাব এবং নরেন্দ্রনাথের সহিত অসাধারণ ভালবাসা দেখিয়া ভবনাথ ও নরেন্দ্রের বরাহনগরের তুই নরেন্দ্রের জীবনসন্ধিনী ছিলি বোধ হয়।" ভবনাথ বরাহনগরে থাকিত এবং স্ক্রিধা পাইলেই নরেন্দ্রনাথকে নিজবাটীতে আনমন করিয়া আহারাদি করাইত।

নরে প্রনাথকে নিজবাচাতে আনগন কার্যা আহারাক্তি করাইত।
তাহার প্রতিবেশী সাতকড়ি লাহিড়ি নরেক্রের সহিত বিশেষরূপে
পরিচিত এবং দাশরথি সাল্ল্যাল তাঁহার সমপাঠী বন্ধু ছিলেন।
ইহারাও নরেক্রকে পাইলে দিবারাত্র তাঁহার সহিত অতিবাহিত
করিতেন। ঐরপে দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমনকালে এবং কথন কথন
বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া নরেক্রনাথ বরাহনগরের এই সকল
বন্ধুবর্গের সহিত মধ্যে মধ্যে কয়েক ঘণ্টা কাল অথবা তৃই-এক
দিবস অতিবাহিত করিতেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে বি.এ. পরীক্ষার ফলাফল জানিতে পারিবার কিছু পূর্বে ঘটনাচক্রে নরেন্দ্রনাথের জীবনে বিশেষ পরিবর্তন আসিয়া উপস্থিত হইল। অত্যধিক পিতার সহসা মৃত্যুর কথা পরিশ্রেমে তাঁহার পিতা বিশ্বনাথের শরীর ইতিপূর্বে বরন্দ্রের অবসর হইয়াছিল; এখন সহসা একদিবস রাত্রি বরাহনগরে তালা আক্ষাক্ত দশটার সময় তিনি হৃদ্রোগে মৃত্যুম্থে পতিত হইলেন। নরেন্দ্র সেই দিবস নিমন্ত্রিত হইয়া অপরাত্ত্বে তাঁহার বরাহনগরের বন্ধুবর্গের নিকটে গমন করিয়াছিলেন এবং রাত্রি প্রায় এগারটা পর্যান্ত ভক্ষনাদিতে অতিবাহিত করিয়া

আহারান্তে তাঁহাদিগের সহিত এক ঘরে শয়নপূর্বক নানাবিধ আলাপে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বন্ধু 'হেমালী' রাজি প্রায় তৃইটার সময় ঐস্থলে আগমনপূর্বক তাঁহাকে ঐ নিদারুণ বার্তা প্রবণ করাইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাভায় ফিরিলেন।

বাটীতে ফিরিয়া নরেন্দ্রনাথ পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, পরে অন্থল্পদানে ব্ঝিতে পারিলেন তাঁহাদিগের সাংসারিক অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। করেন্দ্রর পিতা কিছু রাখিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, আয়ের সাংসারিক অবস্থার শোচনীয় অপেক্ষা নিত্য অধিক ব্যয় করিয়া কিছু ঋণ রাখিয়া গরিবর্তন গোচনীয় অপেক্ষা নিত্য অধিক ব্যয় করিয়া কিছু ঋণ রাখিয়া গরিবর্তন গিয়াছেন; আত্মীয়বর্গেরা তাঁহার পিতার সহায়তায় নিজ নিজ অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া লইয়া এখন সময় ব্রিয়া শক্রতাসাধনে এবং বসতবাটী হইতে পর্যান্ত তাঁহাদিগের উচ্ছেদ্দ করিতে ক্রন্ডসঙ্কল্ল হইয়াছে; সংসারে আয় একপ্রকার নাই বলিলেই হয়, অথচ পাচ-সাতটি প্রাণীর ভরণপোষণাদি নিত্য নির্ব্বাহ হওয়া আবশ্রক। চিরন্থপণালিত নরেন্দ্রনাথ কিংকর্তব্যবিমৃত হইয়া নানা গানে চাকরীর অন্থেয়বে ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু সময় যখন মন্দ্র পর্যন্ত বিক্লমনের্থ হইতে লাগিলেন।

পিতার মৃত্যুর পরে এক তুই করিয়া তিন-চারি মাস গত হইল, কিন্তু তুঃথ তুর্দিনের অবসান হওয়া দ্রে থাকুক আশার রক্তিম ছটায় নরেন্দ্রনাথের জীবনাকাশ ঈষরাজিও রঞ্জিত হইল না। বাশুবিক, এমন নিবিড় অন্ধকারে তাঁহার জীবন আর কথনও আছেয় হইয়াছিল

### শ্রীপ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

কিনা সন্দেহ। এই কালের আলোচনা করিয়া তিনি কখন কখন আমাদিগকে বলিয়াছেন—

"মৃতাশোচের অবসান হইবার পূর্বে হইতেই কর্মের চেষ্টায় ফিরিতে হইয়াছিল। অনাহারে নগ্রপদে চাকরির আবেদন হত্তে

ঐ অবস্থা সম্বদ্ধে
নরেন্দ্রের কথা—
চাকরির অমেবণ,
পরিচিত ধনী
ব্যক্তিদিগের
অবজ্ঞা

লইয়া মধ্যাহ্নের প্রথব রোজে আফিস হইতে আফিসান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম—অন্তরক বন্ধুগণের কেহ কেহ ছেংথের ছংথী হইয়া কোন দিন গঙ্গে থাকিত, কোন দিন থাকিতে পারিত না, কিন্তু সর্বরেই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। সংসারের সহিত এই প্রথম পরিচয়েই বিশেষভাগে

হৃদয়শ্বম হইতেছিল, স্বার্থশৃত্য সহাস্তৃতি এখানে অতীব বিরল—

কুর্বলের, দরিত্রের এখানে স্থান নাই। দেখিতাম, তুই দিন পূর্কে

থাহারা আমাকে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র সহায়তা করিবার অবদর

পাইলে আপনাদিগকে ধত্য জ্ঞান করিয়াছে, সময় বৃঝিয়া তাহারাই

এখন আমাকে দেখিয়া মুখ বাঁকাইতেছে এবং ক্ষমতা থাকিলেও

সাহায়্য করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া কখন কখন

সংসারটা দানবের রচনা বলিয়া মনে হইত। মনে হয়, এই সময়ে

একদিন রৌজে ঘ্রিতে ঘ্রিতে পায়ের তলায় ফোস্কা হইয়াছিল এবং

নিতাস্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ের মাঠে ময়্মেটের ছায়ায় বিদয়

পড়িয়াছিলাম। ছই-এক জন বয়ু দেদিন সলে ছিল, অথবা ঘটনা
কমে এ স্থানে আমার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তয়ধ্যে একজন

ব্রোধ হয় আমাকে সাশ্বনা দিবার জন্ম গাহিয়াছিল—

'दहिष्कु कुशांचन बन्निनःशांत्र शद्दारे देखाति।

ন্তনিয়া মনে হইয়াছিল মাথায় যেন সে গুরুতর আঘাত করিতেছে।
মাতা ও আতাগণের নিতাস্ত অসহায় অবস্থার কথা মনে উদয়

হইয়া ক্ষোভে, নিরাশায়, অভিমানে বলিয়া উঠিয়াছিলায়, 'নে, নে,
চূপ কর, ক্ষার তাড়নায় ষাহাদিগের আত্মীয়বর্গকে কট পাইতে

হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাহাদিগকে কখন সহ্ছ করিতে হয়
নাই, টানাপাখার হাওয়া খাইতে খাইতে তাহাদিগের নিকটে ঐরপ

কয়না মধুর লাগিতে পারে, আমারও একদিন লাগিত; কঠোর

সত্যের সম্মুখে উহা এখন বিষম বাক্ষ বলিয়া বোধ হইতেছে।'

"আমার এরপ কথায় উক্ত বন্ধু বোধ হয় নিতান্ত কুল হইয়াছিল –দারিদ্রোর কিরূপ কঠোর পেষণে মুখ হইতে ঐ কথা নির্গত হইয়াছিল তাহা সে বুঝিবে কেমনে ৷ প্রাতঃকালে দারিদ্রোর পেষণ উঠিয়া গোপনে অহুসন্ধান করিয়া যেদিন বুঝিতাম शृद्ध मकरनत প্রচুর আহার্য্য নাই এবং হাতে পয়मा নাই, দেদিন শাতাকে 'আমার নিমন্ত্রণ আছে' বলিয়া বাহির হইতাম এবং কোন দিন সামাত্ত কিছু থাইয়া, কোন দিন অনশনে কাটাইয়া দিতাম। অভিমানে, ঘরে বাহিরে কাহারও নিকটে ঐ কথা প্রকাশ করিতেও পারিতাম না। ধনী বন্ধুগণের অনেকে পূর্কের ক্যায় আমাকে তাহাদিগের গতে বা উত্থানে লইয়া যাইয়া সঙ্গীতাদি দারা তাহা-দিগের আনন্দবর্দ্ধনে অমুরোধ করিত। এড়াইতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে ভাহাদিগের সহিত পমনপূর্বক ভাহাদিগের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইতাম, কিন্তু অন্তরের কথা তাহাদিগের নিকটে প্রকাশ করিতে প্রবৃদ্ধি হইত না—ভাহারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিষয় জানিতে 

### **এতি**রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

কখন কখন বলিত, 'তোকে আজ এত বিষণ্ণ ও তুর্বল দেখিতেছি কেন, বল্ দেখি ?' একজন কেবল আমার জ্বজ্ঞাতে অক্সের নিকট হইতে আমার অবস্থা জানিয়া লইয়া বেনামী পত্তমধ্যে মাতাকে সময়ে সময়ে টাকা পাঠাইয়া আমাকে চিরঝণে আবদ্ধ করিয়াছিল।

"योवत्म भागर्भभूव्यक य-मक्न वानावसु हित्रज्ञीन इहेश অস্তপায়ে যৎসামাল উপার্জন করিতেছিল, তাহাদিগের কেহ কেন্ আমার দারিদ্রোর কথা জানিতে পারিয়া সময় বুঝিয়া দলে টানিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। তাহা-দিগের মধ্যে যাহারা ইতিপুর্বের আমার স্থায় অবস্থার পরিবর্ত্তনে সহসা পতিত হইয়া একরূপ বাধ্য হইয়াই জীবন্যাত্রা নির্বাহের জ্ঞ হীন পথ অবলম্বন ক্রিয়াছিল, দেখিতাম তাহারা স্তাস্তাই আমার জন্ম ব্যথিত হইয়াছে। সময় ব্ঝিয়া অবিভারপিণী মহামায়াও এই কালে পশ্চাতে লাগিতে ছাড়েন নাই। এক সন্ধতিপন্না রমণীর পূর্ব হইতে আমার উপর নজর পড়িয়াছিল। অবসর বুঝিয়া দে এখন প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল, তাহার সহিত তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া দারিন্তাত:খের অবসান করিতে পারি। বিষম অবজ্ঞা ও কঠোরতা প্রদর্শনে তাহাকে নিবুত্ত করিতে হইয়াছিল। অন্ত এক রমণী ঐরপ প্রলোভিত করিতে আদিলে তাহাকে বলিয়াছিলাম. 'বাছা, এই ছাই-ভম্ম শরীরটার তৃপ্তির জন্ম এতদিন কত কি ত করিলে, মৃত্যু সম্মুখে—তথনকার সমল কিছু করিয়াছ কি ? হীন বৃদ্ধি ছাড়িয়া ভগবানকে ডাক।'

"যাহা হউক, এত তুঃথ কটেও এতদিন আন্তিক্যবৃদ্ধির বিলোপ অথবা 'ঈশব মদলময়'—একথায় সন্দিহান হই নাই। প্রাতে

নিস্রাভকে তাঁহাকে স্মরণ-মননপূর্বক তাঁহার নাম করিতে করিতে শ্যা ত্যাগ করিতাম এবং আশায় বুক বাঁধিয়া উপার্জনের উপায়

অন্থেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। একদিন ঐক্লপে ঈগরের নাম শ্যা ত্যাগ করিতেছি এমন সময়ে পার্শের ঘর লঙ্মার মাতার ভিরন্ধার হইতে মাতা শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'চপ কর ছোড়া, ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান

ভগবান্—ভগবান্ ত সব কল্লেন!' কথাগুলিতে মনে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলা । গুভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ভগবান্ কি বান্তবিক আছেন, এবং থাকিলেও মানবের সকলণ প্রার্থনা কি ছনিয়া থাকেন? তবে এত যে প্রার্থনা করি ভাহার কোনরূপ উত্তর নাই কেন? শিবের সংসারে এত অ-শিব কোথা হইতে আদিল—মঙ্গলময়ের রাজ্যে এতপ্রকার অমঙ্গল কেন? বিভাসাগর মহাশয় পরত্ঃথে কাতর হইয়া এক সময় যাহা বলিয়াছিলেন—ভগবান্ যদি দয়াময় ও মঙ্গলময়, তবে ছভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইয়া লাখ লাখ লোক ছটি অয় না পাইয়া মরে কেন?—ভাহা, কঠোর ব্যক্তব্রে কর্পে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঈশবের প্রতি প্রচণ্ড অভিমানে হাদয় প্রণ্ হইল, অবদর ব্রিয়া সন্দেহ আদিয়া অস্কর অধিকার করিল।

"গোপনে কোন কার্য্যের অফুষ্ঠান করা আমার প্রকৃতিবিক্লদ্ধ ছিল। বাল্যকাল হইতে কথন ঐরপ করা দ্বে থাকুক, অস্তবের চিম্বাটি পর্য্যন্ত ভয়ে বা অক্ত কোন কারণে কাহারও নিকটে কথনও লুকাইবার অভ্যাদ করি নাই। স্থতরাং ঈশ্বর নাই, অথবা ধনি থাকেন ত তাঁহাকে ডাকিবার কোন সফলতা এবং প্রয়োজন নাই,

#### **ত্রীত্রী**রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

একথা হাঁকিয়া-ভাকিয়া লোকের নিকটে সপ্রমাণ করিতে এখন
অগ্রসর হইব, ইহাতে বিচিত্র কি ? ফলে স্বল্প দিনেই রব উঠিল,
আমি নান্তিক হইয়াছি এবং তৃশ্চরিত্র লোকের
অভিমানে
নান্তিল্য বৃদ্ধি
সমনে কুন্তিত নহি ! সঙ্গে সঙ্গে আমারও আবলা
অনাপ্রবি হলয় অথথা নিন্দায় কঠিন হইয়া উঠিল এবং কেহ জিজ্ঞাদা
না করিলেও সকলের নিকটে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, এই তৃংখকষ্টের সংসারে নিজ ত্রদৃষ্টের কথা কিছুক্ষণ ভূলিয়া থাকিবার জগ্র
যদি কেহ মন্তপান করে, অথবা বেখ্যাগৃহে গমন করিয়া আপনাকে
স্থী জ্ঞান করে, তাহাতে আমার যে কিছুমাত্র আপত্তি নাই তাহাই
নহে, কিন্তু ঐক্লপ করিয়া আমিও তাহাদিগের স্থায় ক্ষণিক স্থপভাগী
হইতে পারি—একথা বেদিন নিঃসংশ্বে ব্রিতে পারিব সেদিন

"কথা কানে হাঁটে। আমার ঐসকল কথা নানারপে বিরুভ হইয়া দক্ষিণেশরে ঠাকুরের নিকটে এবং তাহার কলিকাতান্থ ভক্তগণের কাছে পৌছিতে বিলম্ব হইল না। কেহ
নরেন্দ্রের
অধ্যেতনে
ভক্তগণের বিষাস করিতে আদিলেন এবং যাহা রটিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ
হইলেও ঠাকুরের
অভ্যরণ ধারণা
ইন্দিতে ইসারায় জানাইলেন। আমাকে উাহারা
এতদ্র হীন ভাবিতে পারেন আনিয়া আমিও দাকণ অভিযানে
ফ্রীত হইয়া দণ্ড পাইবার ভরে ঈশরে বিশাস করা বিষম তর্বলতা,

আমিও এরপ করিব, কাহারও ভয়ে পশ্চাৎপদ হইব না।

দার্শনিক সকলের মতামত উদ্ধৃত করিয়া ঈশরের অভিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত প্রচণ্ড তর্ক জুড়িয়া দিলাম। ফলে বৃত্তিতে পারিলাম আমার অধঃপতন হইয়াছে, এ কথায় বিশাস দৃচতর করিয়া তাঁহারা বিদায়গ্রহণ করিলেন বৃত্তিয়া আনন্দিত হইলাম এবং ভাবিলাম ঠাকুরও হয়ত ইহাদের ম্থে শুনিয়া এরুণ বিশাস করিবেন। ঐরুপ ভাবিবামাত্র আবার নিদারুণ অভিমানে মন্তর পূর্ণ হইল। দ্বির করিলাম, তা করুন—মাহুবের ভালমন্দ মতামতের যথন এতই অল্প মৃল্য, তথন তাহাতে আদে যায় কি? পরে ভনিয়া অভিত ইইলাম, ঠাকুর তাঁহাদিগের ম্থে ঐকথা শুনিয়া প্রথমে হাঁ, না কিছুই বলেন নাই; পরে ভবনাথ রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে ঐকথা জানাইয়া যথন বলিয়াছিল, 'মহাশয়, নরেন্দ্রের এমন হইবে একথা স্বপ্নেরও অগোচর!'—তথন বিষম উত্তেজিত ইয়া তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'চুপ্ কর্ শালারা, মা বলিয়াছেন সে কথনও ঐরূপ হইতে পারে না; আর কথন আমাকে ঐপব কথা বলিলে তোদের মূপ দেখিতে পারিব না!'

"ঐরপে অহস্বারে অভিমানে নান্তিকভার পোষণ করিলে হইবে

কি ? পরক্ষণেই বাল্যকাল হইতে, বিশেষতঃ ঠাকুরের সহিত
সাক্ষাভের পরে, জীবনে যে-সকল অভুত অক্সভৃতি

গার অশান্তি উপন্থিত হইয়াছিল, সেই সকলের কথা উজ্জল

বর্ণে মনে উদয় হওয়ায় ভাবিতে থাকিভাম—

ক্রীয়র নিশ্চয় আছেন এবং তাঁহাকে লাভ করিবার পথও নিশ্চয়

আছে, নতুবা এই সংসারে প্রাণধারণের কোনই আবশ্রকভা নাই;

হংথকই জীবনে যতই আস্ক্রক না কেন, সেই পথ শ্রীজয়া বাহির

### **এতি**রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

করিতে হইবে। ঐরপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং সংশয়ে চিত্ত নিরস্তর দোলায়মান হইয়া শান্তি স্থদ্রপরাহত হইয়া রহিল—সাংসারিক অভাবেরও হ্রাস হইল না।

"গ্রীম্মের পর বর্ষা আদিল। এখনও পূর্ব্বের স্থায় কর্ম্মের অহসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। একদিন সমস্ত দিবস উপবাদে ও বুষ্টিতে ভিজিয়া বাত্রে অবসন্ন পদে এবং ততো দিক অন্তত দৰ্শনে অবসন্ন মনে বাটীতে ফিরিতেছি, এমন সময়ে শরীরে - भारतामात भारत এত ক্লান্তি অহুভব করিলাম যে. আর এক পদ্ধ অগ্রসর হইতে না পারিয়া পার্শস্থ বাটীর রকে জড় পদার্থের ন্যায় পড়িয়া রহিলাম। কিছুক্ষণের জ্বল্য চেতনার লোপ হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। এটা কিন্তু স্মরণ আছে, মনে নান বর্ণের চিন্তা ও ছবি তথন আপনা হইতে পর পর উদয় ও নয় হইতেছিল এবং উহাদিগকে তাড়াইয়া কোন এক চিন্তাবিশেষে মনকে আবদ্ধ রাখিব এরপ সামর্থ্য ছিল না। সহসা উপলব্ধি করিলাম, কোন এক দৈবশক্তিপ্রভাবে একের পর অন্ত এইরুপে ভিতরের অনেকগুলি পদা যেন উত্তোলিত হইল এবং শিবের সংসারে অ-শিব কেন, ঈশবের কঠোর ত্যায়পরতা ও অপার করুণার मायश्रक প্রভৃতি যে-সকল বিষয় · নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন এতদিন নানা সন্দেহে আকুল হইয়াছিল, সেই সকল বিষয়ের স্থি মীমাংসা অন্তরের নিবিডতম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম। আনন্দে উৎফুল্প হইয়া উঠিলাম। অনস্তব বাটী ফিরিবার কালে দেখিলাম, -শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ এবং त्रवनो व्यवमान इट्टेवात चन्नटे विनय व्याद्य ।

# সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা

শনংসারের প্রশংসা ও নিন্দায় এখন হইতে এককালে উদাসীন হইলাম এবং ইতরসাধারণের স্থায় অর্থোপার্জন করিয়া পরিবার-বর্গের সেবা ও ভোগস্থথে কালয়াপন করিবার জন্ম সর্মানী হইবার আমার জন্ম হয় নাই—এ কথায় দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া স্বল্প ও শ্বিশেবরে প্রায় সংসারত্যাগের জন্ম গোপনে আগমনে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। যাইবার দিন স্থির হার্বের জন্ত আচরণ

জনৈক ভক্তের বাটীতে আসিতেছেন। ভাবিলাম,

ভালই হইল, গুরুদর্শন করিয়া চিরকালের মত গৃহ ত্যাগ করিব।
গারুরের সহিত দাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি ধরিয়া বদিলেন, 'তোকে
আজ আমার সহিত দক্ষিণেশরে বাইতে হইবে।' নানা ওজর
করিলাম, তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। অগত্যা তাঁহার সঙ্গে
চলিলাম। গাড়ীতে তাঁহার সহিত বিশেষ কোন কথা হইল না।
দক্ষিণেশরে পৌছিয়া অন্ত সকলের সহিত কিছুক্ষণ তাঁহার গৃহমধ্যে
উপবিষ্ট রহিয়াছি এমন সময়ে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। দেখিতে
দেখিতে তিনি সহসা নিকটে আসিয়া আমাকে সক্ষেহে ধারণপূর্বক
সঙ্গল নম্বনে গাহিতে লাগিলেন—

কথা কহিতে ডবাই,
না কহিতেও ডবাই,
( আমার) মনে দন্দ হয়,
বৃঝি তোমায় হাবাই, হা—বাই!

"অস্তরের প্রবল ভাবরাশি এতক্ষণ স্বত্বে রুদ্ধ বাধিয়াছিলাম, আর বেপ সম্বরণ করিতে পারিলাম না—ঠাকুরের ন্যায় আমারও

### <u>শ্রী</u>শ্রীরামকুফলীলাপ্রসক

বক্ষ নয়নধারায় প্লাবিত হইতে লাগিল। নিশ্চয় ব্বিলাম, ঠাকুর সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন! আমাদিগের ঐরপ আচরণে

অন্ত সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। প্রকৃতিষ্
ঠারুরের হইবার পরে কেহ কেহ ঠাকুরকে উহার কণরণ
অনুরোধে
নিরুদ্দেশ হইবার
সকল পরিত্যাণ 'আমাদের ও একটা হয়ে পেল।' পরে রাত্রে
অপর সকলকে সরাইয়া আমাকে নিকটে ভাকিহা

বলিলেন, 'জানি আমি, তুমি মার কাজের জন্ম আসিয়াছ, সংসারে কথনই থাকিতে পারিবে না, কিন্তু আমি যতদিন আছি ততদিন আমার জন্ম থাক।' —বলিয়াই ঠাকুর হৃদয়ের আবেগে রুদ্ধকঠে পুনরায় অঞ্চ বিস্ক্জন করিতে লাগিলেন!

"ঠাকুরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া পরদিন বাটীতে ফিরিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সংসারের শত চিস্তা আসিয়া অন্তর অধিকার

করিল। পূর্বের ভায় নানা চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলাম। ফলে এটনির আফিসে পরিশ্রম করিয়া দৈব সহায়ভার দারিক্তা মোচনের এবং কয়েকথানি পুস্তকের অমুবাদ প্রভৃতিতে সকল ও ঐজস্থ সামাত্র উপার্জন হইয়া কোনরূপে দিন কাটিয়া ঠাকরকে জেদ করায় তাঁহার যাইতে লাগিল ধটে, কিন্তু স্থায়ী কোনকুপ কর্ম 'কালীযৱে' জ্ঞুটিল না এবং মাতা ও ভ্রাতাদিগের ভরণপোষণের যাইয়া প্রার্থনা একটা সচ্ছল বন্দোবন্তও হইয়া উঠিল না। কবিতে বলা কিছুকাল পরে মনে হইল, ঠাকুরের কথা ভ ঈশ্ব

ভনেন---তাঁহাকে অহুরোধ করিয়া মাতা ও ল্রাভাদিগের খাওয়া পরার কট যাহাতে দূর হয় এরূপ প্রার্থনা ক্রাইয়া লইব; আমার

# সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিকা

রন্ত ঐরপ করিতে তিনি কথনই অস্বীকার করিবেন না।
কিশেশরে ছুটিলাম এবং নাছোড়বান্দা হইয়া ঠাকুরকে ধরিয়া
ফিলাম, 'মা-ভাইদের আর্থিক কট্ট নিবারণের জন্ত আপনাকে
ফিকে জানাইতে হইবে।' ঠাকুর বলিলেন, 'ওরে, আমি যে ওসব
কথা বল্ডে পারি না। তুই জানা না কেন? মাকে মানিস্ না,
সেই জন্তই তোর এত কট্ট!' বলিলাম, আমি ত মাকে জানি না,
মাপনি আমার জন্ত মাকে বল্ন, বলতেই হবে, আমি কিছুতেই
মাপনাকে ছাড়ব না।' ঠাকুর সম্পেহে বলিলেন, 'ওরে, আমি যে
কতবার বলেছি, মা নরেজের হুঃও কট্ট দ্র কর। তুই মাকে
মানিস্ না, সেই জন্তই ত মা ওনে না। আচ্ছা, আজ মজলবার,
আমি বলছি আজ রাত্রে 'কালীঘরে' গিয়ে মাকে প্রণাম করে
তুই ষা চাইবি, মা তোকে তাই দিবেন। মা আমার চিম্মী
রক্ষণক্তি, ইচ্ছায় জগৎ প্রস্বব করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে
কি না করিতে পারেন।'

"দৃঢ় বিশাস হইল, ঠাকুর যথন ঐরপ বলিলেন, তথন নিশ্চয় প্রার্থনামাত্র সকল তৃঃথের অবসান হইবে। প্রবল উৎকণ্ঠায় রাত্রির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে রাত্রি হইল। জগদখার দর্শনে এক প্রহর গত হইবার পরে ঠাকুর আমাকে শংসার-বিশ্বতি শ্রীমন্দিরে ঘাইতে বলিলেন। যাইতে যাইতে একটা গাঢ় নেশায় সমাচ্ছর হইয়া পড়িলাম, পা টলিতে লাগিল, এবং মাকে সত্যসত্য দেখিতে ও তাঁহার শ্রীম্থের বাণী শুনিতে পাইব, এইরপ স্থিব বিশাসে মন অহ্য সকল বিষয় ভূলিয়া বিষম একাগ্র ও ভ্রমর হইয়া ঐ কথাই ভাবিতে লাগিল। মন্দিরে উপস্থিত হইয়া

### শ্রীশ্রীরামক্রফলীলাপ্রসঙ্গ

দেখিলাম, সত্যসত্যই মা চিন্ময়ী, সত্যসত্যই জীবিতা এবং অনস্থ প্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণস্বরূপিণী। ভক্তি-প্রেমে হৃদয় উচ্চুসিত হইল, বিহরল হইয়া বারস্থার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম, 'মা বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, যাহাতে তোমার অবাধ-দর্শন নিত্য লাভ করি এইরূপ করিয়া দাও!' শাস্তিতে প্রাণ আপ্লুত হইল, জগৎ সংসার নিংলেনে অন্তর্হিত হইয়া একমাত্র মা-ই হৃদর পূর্ণ করিয়া বহিলেন!

"ঠাকুরের নিকটে ফিরিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, মা'র নিকটে সাংসারিক অভাব দূর করিবার প্রার্থনা করিয়াছিস্ ত ?' তাঁহার প্রশ্নে চমকিত হইয়া বলিলাম, 'না মহাশয়, ভূলিয়া গিয়াছি! তাই ড, এখন কি করি ?' তিনি বলিলেন, 'য়া, য়া, ফের য়া, গিয়ে ঐকথা জানিয়ে আয়।' পুনরায় মন্দিরে চলিলাম

তিন বার 'কালীঘরে' আর্থিক উরতি প্রার্থনা করিতে গমন ও ভির ভাবের আচরণ এবং মা'র সম্মুথে উপস্থিত হইয়া পুনরায় মোহিত হইয়া দকল কথা ভূলিয়া পুন: পুন: প্রণামপূর্বক জ্ঞান ভক্তি লাভের জন্ম প্রার্থনা করিয়া ফিরিলাম। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কি রে, এবার বলিয়াছিস্ ত ?' আবার চমকিত হইয়া বলিলাম, 'না মহাশয়, মাকে দেখিবামাত্র কি এক দৈবীশক্তি-

প্রভাবে সব কথা ভূলিয়া কেবল জ্ঞান ভক্তি লাভের কথাই বলিয়াছি! কি হবে?' ঠাকুর বলিলেন, 'দূর ছোঁড়া, আপনাকে একটু সাম্লাইয়া ঐ প্রার্থনাটা করিতে পারিলি না? পারিস্ ড আর একবার গিয়ে ঐ কথাগুলো জানিয়ে আয়, শীভ্র যা।' পুনরায় চলিলাম, কিন্তু মন্দিরে প্রবেশমাত্র দারুণ লক্ষা আসিয়া হৃদ্য

## সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা

অধিকার করিল। ভাবিলাম, একি তুচ্ছ কথা মাকে বলিতে আসিয়াছি ! ঠাকুর যে বলেন, রাজার প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাঁহার নিকটে 'লাউ কুমড়া ভিক্ষা করা' এ যে সেইরূপ নির্বাদ্ধিতা! এমন হীনবৃদ্ধি আমার! লজ্জায় ঘুণায় পুন: পুন: প্রণাম করিতে ক্রিতে বলিতে লাগিলাম, 'অক্ত কিছু চাহি না মা, কেবল জ্ঞান ছক্তি দাও।' মন্দিরের বাহিরে আসিয়া মনে হইল ইহা নিশ্চয়ই ঠাকুরের খেলা, নতুবা তিন তিনবার মার নিকটে আদিয়াও বলা চুট্ল না। অতঃপর তাঁহাকে ধরিয়া বদিলাম, আপনিই নিশ্চিত আমাকে এরূপে ভুলাইয়া দিয়াছেন, এখন আপনাকে বলিতে হইবে, ঘামার মা-ভাইদের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব থাকিবে না। তিনি বলিলেন, 'ওরে, আমি যে কাহারও জন্ম ঐরপ প্রার্থনা কখন ৰবিতে পারি নাই, আমার মুখ দিয়া যে উহা বাহির হয় না। ভোকে বল্লুম, মার কাছে ধাহা চাহিবি ভাহাই পাইবি; তুই গহিতে পারিলি না, ভোর অদৃষ্টে সংসারহৃথ নাই, তা আমি कि कतित!' विनिनाम, 'छाहा इहेरव ना महानम्, जाभनारक খামার জন্ম ঐকথা বলিতেই হইবে; আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি বলিলেই তাহাদের আর কট থাকিবে না।' এরপে যথন তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িলাম না, তথন তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা যা, তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের কথন অভাব হবে না।'"

পূর্ব্বে ষাহা বলা হইল, নরেন্দ্রনাথের জীবনে উহা যে একটি বিশেষ ঘটনা, তাহা বলিতে হইবে না। ঈশবের মাতৃভাবের এবং প্রতীক ও প্রতিমায় তাঁহাকে উপাদনা করিবার গৃঢ় মর্ম্ম এতদিন তাঁহার হাদয়ক্ষম হয় নাই। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবী মৃত্তিদকলকে

#### শ্রীপ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

তিনি ইতিপূর্ব্ধে অবজ্ঞা ভিন্ন কথন ভক্তিভরে দর্শন করিতে
পারিতেন না। এখন হইতে ঐরপ উপাসনার সম্যক্ রহস্ত তাঁহার
ফ্রাম্মে প্রতিভাসিত হইয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক
নরেন্দ্রের প্রতীক
ভাবনে অধিকতর পূর্ণতা ও প্রসারতা আনম্ম

নরেন্দ্রের প্রতীক ও প্রতিমার জীবনে ঈশ্বরোপাসনায় করিল। বিহাস ও ঠাকুরের উজস্ত আনন্দ

জীবনে অধিকতর পূর্ণতা ও প্রসারতা আন্তর্ম করিল। ঠাকুর উহাতে কিরূপ আনন্দিত হইয়া-ছিলেন তাহা বলিবার নহে। আমাদিগের জনৈক

বন্ধু<sup>></sup> ঐঘটনার পর দিবলে দক্ষিণেশরে আগমন-প্রতিষ্ঠান করিয়াজিলেন জাতা এখানে উল্লেখ

পূর্বক যাহা দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা এখানে উল্লেখ করিলে পাঠক ঐ কথা বৃঝিতে পারিবেন।

"ভারাপদ ঘোষ নামক এক ব্যক্তির সহিত এক আফিসে কর্ম করায় ইভিপূর্কে পরিচিত হইয়াছিলাম। ভারাপদের সহিত নরেন্দ্র-

ঠাকুরের ঐ বিষয়ক আনন্দ-সম্বন্ধে বৈকুণ্ঠ-

নাথের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। সেজ্ঞ আফিনে তারাপদের নিকটে নরেক্রকে ইতিপূর্ব্বে কথন কথন দেখিয়াছিলাম। তারাপদ একদিন কথায় কথা

নাথের কথা
বলিয়াও ছিল, পরমহংসদেব নরেন বাবুকে বিশেষ
ভালবাসেন; তথাপি আমি নরেন্দ্রের সহিত পরিচিত হইবার চেই।
করি নাই। অভ মধ্যাহে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দেখিলাম, ঠাকুর
একাকী গুহু বসিয়া আছেন এবং নরেন্দ্র বাহিরে এক পার্যে শয়ন

করিয়া নিজা যাইতেছে। ঠাকুরের মূখ খেন আনন্দে উৎফুল হইয়া রহিয়াছে। নিকটে যাইয়া প্রণাম করিবামাত্ত ভিনি নরেক্সনাথকে দেখাইয়া বলিলেন, 'ওরে দেখ, ঐ ছেলেটি বড় ভাল, ওর নাম নরেক্স,

দেখাইয়া বলিলেন, 'ওরে দেখ, ঐ ছেলেটি বড় ভাল, ওর নাম নরেই: আগে মাকে মান্ত না, কাল মেনেছে। কটে পড়েছে তাই <sup>মার</sup>

<sup>&</sup>gt; শীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সাল্ল্যাল।

### সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা

কাছে টাকা-কভি চাইবার কথা বলে দিয়াছিলাম, তা কিন্তু চাইতে পার্লে না, বলে, 'লজ্জা কর্লে!' মন্দির থেকে এসে আমাকে বল্লে মার পান শিথিয়ে দাও—'মা জং হি তারা' গানটি শিথিয়ে দিলাম। কাল সমস্ত রাত ঐ গানটা গেয়েছে! তাই এখন ঘুমুছে। (আহলাদে হাসিতে হাসিতে) নরেন্দ্র কালী মেনেছে, বেশ হয়েছে, না!' তাঁহার ঐকথা লইয়া বালকের ন্তায় আনন্দ দেখিয়া বলিলাম, 'হা, মহাশয় বেশ হইয়াছে।' কিছুক্ষণ পরে পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'নরেন্দ্র মাকে মেনেছে! বেশ হয়েছে —কেমন ?' ঐরপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বারয়ার ঐকথা বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

"নিজাভকে বেলা প্রায় ৪টার সময় নরেক্ত গৃহমধ্যে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। মনে হইল এইবার তিনি তাহার

(আমার) মা বং হি তারা।
তুমি ত্রিগুণধরা পরাংপরা।
তোরে জানি মা ও দীনদরামরী,
তুমি তুর্গনেতে হু:থহরা ॥
তুমি জলে, তুমি হলে,
তুমিই আন্তম্যুল গো মা,
আহু সর্কাযটে, অক্ষপ্টে
সাকার আকার নিরাকারা॥
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী,
তুমিই এগজাত্রী গো মা,
তুমি অকুলের ত্রাণক্র্রা
সন্ধানিরের মনোহরা॥

#### **শ্রীশ্রীরামক্ষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাভায় ফিরিবেন। ঠাকুর কিছ তাঁহাকে দেখিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার গা ঘেঁ সিয়া এক প্রকার তাহার ক্রোড়ে আদিয়া উপবিষ্ট হইলেন এক নবেন্দকে বলিতে লাগিলেন, (আপনার শরীর ও নরেন্দ্রে ঠাকরের বিশেব আগমার জ্ঞানের শরীর পর পর দেখাইয়া) 'দেখছি কি এটা আমি. পরিচায়ক দৃষ্টান্ত আবার এটাও আমি, সত্য বলছি-কিছুই তফাং বুঝ তে পার্চি না! যেমন গন্ধার জলে একটা লাঠি ফেলায় চুটো ভাগ দেখাছে—সভাসভা কিন্তু ভাগাভাগি নেই, একটাই রয়েছে ! বুঝুতে পাচ্চ ? তা মা ছাড়া আর কি আছে বল, কেমন ?' এরপে নানা কথা কহিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ডামাক খাব।' আমি এন্ত হইয়া ভাষাক সাজিয়া ভাঁহার ছঁকাটি ভাঁহাকে দিলাম। ছই-এক টান টানিয়াই ডিনি চ কাটি ফিরাইয়া দিয়া 'কলেতে থাব' বলিয়া কল্কেটি হাতে লইষা টানিতে লাগিলেন। তুই-চারি টান টানিয়া উহা নরেন্দ্রের মুখের কাছে ধরিয়া বলিলেন, 'থা, আমার হাতেই খা।' নরেন্দ্র ঐ কথায় বিষম সঙ্কৃচিত হওয়ায় বলিলেন, 'তোর ত ভারি হীন বৃদ্ধি, তুই আমি কি আলাহিলা? এটাও আমি, ওটাও আমি।' ঐকথা বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে তামাকু থাওয়াইয়া দিবার জন্ম পুনরায় নিজ হাত তুইখানি তাঁহার মূখের সম্মুখে ধরিলেন। অগত্যা নরেন্দ্র ঠাকুরের হাতে মুখ লাগাইয়া চুই-তিন বার তামাক টানিয়া নিরন্ত হইলেন। ঠাকুর তাহাকে নিরন্ত দেখিয়া স্বয়ং পুনরায় তামাকু সেবন করিতে উত্তত হইলেন। নরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মহাশয়, হাভটা ধুইয়া ভামাক থান।' কিন্তু দে কথা ভনে কে? 'দূর শালা, তোর ত ভারি ভেদবৃদ্ধি' এই কথা বলিয়া

# সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা

গাকুর উচ্ছিষ্ট হত্তেই তামাক টানিতে ও ভাবাবেশে নানা কথা বিলতে লাগিলেন। থাছদ্রব্যের অগ্রভাগ কাহাকেও দেওয়া হইলে যে গাকুর উহা উচ্ছিষ্টজ্ঞানে কথন থাইতে পারিতেন না, নরেদ্রের উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে তাঁহাকে অন্ধ এরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া আমি হস্তিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, নরেন্দ্রনাথকে ইনি কতদ্র আপনার জ্ঞান করেন।

"কথায় কথায় রাত্রি প্রায় ৮টা বাজিয়া গেল। তথন ঠাকুরের ভাবের উপশম দেখিয়া নরেন্দ্র ও আমি তাঁহার নিকটে বিদায়গ্রহণপূর্বেক পদব্রজে কলিকাভায় ফিরিয়া আসিলাম।
ইহার পরে কতদিন আমরা নরেন্দ্রনাথকে বলিডে
কলিকাভায়
ভনিয়াছি, 'একা ঠাকুরই কেবল আমাকে প্রথম
আগমন
দেখা হইতে সকল সময় সমভাবে বিশ্বাস করিয়া
আসিয়াছেন, আর কেহই নহে—নিজের মা-ভাইরাও নহে।
তাহার এরূপ বিশ্বাস ভালবাসাই আমাকে চিরকালের মত বাঁধিয়া
ফেলিয়াছে! একা তিনিই ভালবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন—
দংসারের অন্ত সকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্ত ভালবাসার ভান মাত্র করিয়া
ফিরিয়া থাকে।' "

# নবম অধ্যায়

# ঠাকুরের ভক্তসঙ্ঘ ও নরেন্দ্রনাথ

ঠাকুর যোগদৃষ্টিসহায়ে যে সকল ভক্তের দক্ষিণেশরে আদিবার
কথা বহু পূর্বের জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আমরা ইভিপ্রে
উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা সকলেই ১৮৮৪ খৃষ্টাক্
রের বিশেষ
ভক্তসকলের
জাগমন
করিয়াছিল। কারণ, ১৮৮৫ খৃষ্টাক্লের প্রারম্ভে পূর্ণ
১৮৮৪ খুর
তাহার নিকটে আদিয়াছিল এবং তাহাকে রুপা
মধ্যে
করিবার পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "এখানে আদিবে
বলিয়া যাহাদিগকে দেখিয়াছিলাম, পূর্ণের আগমনে সেই শ্রেণীর

বালয়া যাহাদিগকে দোবয়াছিলাম, পূণের আসমনে সেহ ভেজসকলের আসা সম্পূর্ণ হইল; অভঃপর ঐ শ্রেণীর স্থার কেই এখানে আসিবে না!"

পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই আবার ১৮৮০
খ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৮৮৪ খ্টাব্দের মধ্যভাগের ভিতরে
ঐ সকল ভক্তের
সহিত মিলনে সাংসারিক অভাব অনটনের সহিত সংগ্রামে ব্যব্ত
গাকুরের এবং রাখাল কিছুকালের জন্ম শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে গমন
আচরণ
করিয়াছিলেন। ঐ সকল ভক্তদিগের মধ্যে কাহারও

আদিবার কথা, ঠাকুর সমীপস্থ ব্যক্তিদিগের নিকটে "আঞ্চ (উত্তর-দক্ষিণাদি কোন দিক্ দেখাইয়া) এই দিক্ হইতে এখানকার একজন আদিতেছে" এইরূপে পূর্কেই নির্দ্ধেশ করিতেন। কেহ বা

### ঠাকুরের ভক্তসঙ্গ ও নরেন্দ্রনাথ

উপস্থিত হইবামাত্র 'তুমি এথানকার লোক' বলিয়া পূর্ব্ব-পরিচিতের লায় সাদরে গ্রহণ করিতেন। কোন ভাগ্যবানের সহিত প্রথম সাক্ষাতের পরে ভাহাকে পুনরায় দেখিবার, খাওয়াইবার ও ভাহার সহিত একান্তে ধর্মালাপ করিবার জন্ম অধীর হইয়া উঠিতেন। কোন ব্যক্তির অভাব সংস্কারাদি লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বাগত সমসংস্কারস্পন্ন কোন ভক্তবিশেষের সহিত ভাহাকে পরিচিত করাইয়া ভাহার সহিত ধর্মালোচনায় যাহাতে সে অবসরকাল অভিবাহিত করিতে পারে, ভবিষয়ের স্থযোগ করিয়া দিতেন। আবার কাহারও গৃহে অ্যাচিতভাবে উপস্থিত হইয়া সদালাপে অভিভাবকদিগের সন্তোষ উৎপাদনপূর্ব্বক যাহাতে ভাহারা ভাহাকে মধ্যে মধ্যে ভাহার নিকটে আসিতে নিষেধ না করেন ভবিষয়ে পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেন।

ঐদকল ভক্তের আগমনমাত্র অথবা আদিবার স্বল্পকাল পরে ঠাকুর তাহাদিগের প্রত্যেককে একান্তে আহ্বানপূর্বক ধ্যান করিতে

অধিকারিভেদে ভক্তসকলকে দিব্যঙাবাবিষ্ট ঠাকুরের স্পর্ণ, মন্ত্রদান ইত্যাদি ও তাহার ফল বদাইয়া তাহাদিগের বক্ষ, জিহবা প্রভৃতি শরীরের
কোন কোন স্থান দিব্যাবেশে স্পর্শ করিতেন।

ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে তাহাদিগের মন বাহিরের
বিষয়সমূহ হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সংহৃত ও
অস্তম্মুখী হইয়া পড়িত এবং সঞ্চিত ধর্মসংস্কারসকল
অস্তবে সহসা সজীব হইয়া উঠিয়া সত্যস্বরূপ ঈশবের

দর্শনলাভের জন্ম তাহাদিগকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করিত। ফলে, উহার প্রভাবে কাহারও দিব্য-জ্যোতিমাত্রের অথবা দেব-দেবীর জ্যোতিশ্বয় মৃষ্টিসমূহের দর্শন, কাহারও গভীর ধ্যান ও অভূতপূর্ক

### **শ্রীশ্রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

चानन, कारावध क्षमश्रीष्ठमकन महमा উন্মোচিত रहेशा क्षेत्रकारख्य क्य थावन वाक्निजा, काहात्र जावादिम अ मविकन्न ममाधि धवः বিরল কাহারও নির্ক্তিকল্প সমাধির পূর্ব্বাভাস আসিয়া উপস্থিত হইত। তাঁহার নিকটে আগমন করিয়া ঐরপে জ্যোতির্ময় মটি প্রভৃতির দর্শন কত লোকের যে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্ত্বা তারকের মনে ঐরপে বিষম ব্যাকুলতা ও ক্রন্দনের উদয় হইয়া অন্তরের গ্রন্থিসকল একদিন সহসা উন্মোচিত হইয়াছিল এবং ছোট নরেন উহার প্রভাবে স্বল্পকালে নিরাকারের ধানে সমাধিত্ব হইরাছিল, একথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুথে শুনিরাছি। কিন্তু এরণ স্পর্দে এককালে নিবিকেল্প অবস্থার আভাস প্রাপ্ত হওয়া একমাত্র নরেন্দ্রনাথের জীবনেই হইতে দেখা গিয়াছিল। ভক্তদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে ঠাকুর ঐরপে স্পর্শ করা ভিন্ন কথন কথন আনবী বা মন্ত্ৰদীক্ষাও প্ৰদান কবিতেন। ঐ দীক্ষা-প্রদানকালে তিনি দাধারণ গুরুগণের স্থায় শিয়ের কোষ্টি-বিচারাদি नानाविध गणना ७ भूजामिष्ठ श्रवुख इरेष्टिन ना। किन्छ यागमृष्टि-সহায়ে তাহার জন্মজন্মাগত মানদিক সংস্কারসমূহ অবলোকনপূর্বক 'তোর এই মন্ত্র' বলিয়া মন্ত্রনির্দেশ করিয়া দিতেন। নিরঞ্জন, তেজচন্দ্ৰ, বৈকুণ্ঠ প্ৰভৃতি কয়েকজনকে তিনি ঐক্পে কুপা করিয়া-ছিলেন, একথা আমরা ভাহাদিগের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি। শাক্ত বা বৈষ্ণৰ বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়াই তিনি কাহাকেও শেই মন্ত্রে দীক্ষাপ্রদান করিতেন না। কিন্তু অন্ত:সংস্থার নিরীক্ষণ-পূৰ্ব্বক শক্ত্যুপাসক কোন কোন ব্যক্তিকে বিষ্ণুমন্ত্ৰে এবং বৈষ্ণব কাহাকেও বা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন। অতএব বুঝা যাইতেছে,

## ঠাকুরের ভক্তসঙ্গ ও নরেন্দ্রনাথ

বে ব্যক্তি যেরূপ অধিকারী তাহা লক্ষ্য করিয়াই তিনি তাহার উপযোগী ব্যবস্থা সর্বাদা প্রদান করিতেন।

ইচ্ছা ও স্পর্শমাত্রে মহাপুরুষগণ অস্তরের আধ্যাত্মিক শক্তি অপরে সংক্রমণপূর্বক তাহার মনের গতি উচ্চপথে পরিচালিত করিয়া দিতে সমর্থ, এই কথা শান্তগ্রন্থদকলে <u> গ্রুকরের</u> দিবাস্পর্ণ যাতা লিপিবদ্ধ আছে। অস্তরক শিগুবর্গের ত কথাই প্রমাণ করে নাই—বেখা লম্পটাদি চুষ্কুতকারীদিগের জীবনও ঐরপে মহাপুরুষদিগের শক্তিপ্রভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, বৃদ্ধ, ঈশা, এটিচতন্ত প্রভৃতি ষে-সকল মহাপুরুষগণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া শংসারে অত্যাবধি পূ**জ্জিত হইতেছেন, তাংগদিগের প্রত্যেকের** জীবনেই এ শক্তির স্বল্পবিস্তর প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শান্তে ঐরপ থাকিলে কি হইবে, ঐ শ্রেণীর পুরুষদিগের অলৌকিক কার্য্য-ক্লাপের দাক্ষাৎ পরিচয় বহুকাল পর্যান্ত হারাইয়া সংসার এখন ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবিশাসী হইয়া উঠিয়াছে। ঈশবাবতারে বিশাস করা ত দূরের কথা, ঈশ্বর-বিশ্বাসও এখন অনেক স্থলে কুসংস্কারপ্রস্ত माननिक पूर्वनाजात পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। মানব-শাধারণের চিত্ত হইতে এ অবিখাস দূর করিয়া তাহাদিগকে ঘাধ্যাত্মিকভাবদম্পন্ন করিতে ঠাকুরের ক্যায় অলৌকিক পুরুষের শংসারে জন্ম পরিগ্রহ করা বর্ত্তমান যুগে একান্ত আবশ্রক হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত শক্তির প্রকাশ তাঁহাতে অবলোকন করিয়া আমরা এখন **१्र्स भूव्य गूर्शद महाभूक्यिनिश्चत मश्चल थे विवरम विश्वामवान्** ইইতেছি। ঈশ্বরাবভার বলিয়া ঠাকুরকে বিশ্বাস না করিলেও তিনি रि खेक्स, तूस, केना ७ हिड्लाश्रम्थ मश्राप्करनकरनत नमस्यानिज्क

### <u>শ্রী</u>শ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

লোকোন্তর পুরুষ, এবিষয়ে উহা দেখিয়া কাহারও **অখীকার** করিবার উপায় নাই।

পূর্বপরিদৃষ্ট ভক্তগণের মধ্যে বালক ও বৃদ্ধ, সংসারী ও অসংসারী, সাকার ও নিরাকারোপাসক, শাক্ত, বৈফব অথবা অন্ত-

ভক্তসকলের ঠাকুরকে নিজ নিজ ভাবের লোক বলিরা ধারণা ও ঠাকুরের ভাহাদিগের সচিত আচরণ ধর্মসম্প্রদায়ভূক প্রভৃতি নানাবিধ অবস্থা ও অশেষপ্রকার ভাবের লোক বিজমান ছিল। এরপ
আশেষ প্রভেদ বিজমান থাকিলেও এক বিষয়ে
ভাহারা সকলে সমভাবসম্পন্ন ছিল। প্রভাবেই
নিজ্ঞ নিজ মত ও পথে আছবিক শ্রন্ধাসম্পন্ন এবং
নিষ্ঠাবান থাকিয়া দশ্বলাভের নিমিত্ত অশেষ ত্যাগ
স্বীকারে সর্বন্দা প্রস্তুত ছিল। ঠাকুর ভাহাদিগকে

নিজ স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের ভাব রক্ষাপূর্বক সামান্ত বা গুরুতর সকল বিষয়ে তাহাদিগের সচিত এমন ব্যবহার করিতেন যে, তাহারা প্রত্যেকেই অন্তমান করিত ভিনি সকল ধর্মমতে পারদর্শী হইলেও সে যে পথে অগ্রসর হইতেছে ভাহাতেই অধিকতর প্রীতিসম্পন্ন। ঐরপ ধারণাবশতঃ তাঁহার উপর ভাহাদিগের ভক্তি ও ভালবাসার অবধি থাকিত না। আবার তাঁহার সক্ষওণে এবং শিক্ষাদীক্ষাপ্রভাবে সন্ধীর্ণভার গঙ্গিসমূহ একে একে অভিক্রমপূর্বক উদারভাবসম্পন্ন হইবামান্ত তাঁহাতেও ঐ ভাবের পূর্ণভা দেখিতে পাইয়া তাহারা প্রত্যেকে বিশ্বিত ও মুগ্ধ হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপে এখানে সামান্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি—

কলিকাতা বাগবাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম বহু বৈষ্ণববংশে

# ঠাকুরের ভক্তসঙ্ঘ ও নরেন্দ্রনাথ

জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং পরম বৈষ্ণব ছিলেন।
সংসারে থাকিলেও ইনি অসংসারী ছিলেন এবং
ভঙ্গাবে অন্তর্গর বিষয়
মহিত ঠাকুরকে
স্বিত্তি পারিবার
আসিবার পূর্বেইনি প্রাতে পূজা-পাঠে চারি-পাচ
করাম বহ
পালনে তিনি এতদ্র যত্বান ছিলেন যে, কীটপভঙ্গাদিকেও কথন কোন কারণে আঘাত করিভেন না। ঠাকুর

গওলাদকেও কবন কোন কারণে আঘাত কারতেন না। ঠাকুর ইহাকে দেখিয়াই পূর্ব্বপরিচিতের ন্যায় সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক বলিয়া-ছিলেন, "ইনি মহাপ্রভু প্রীচৈতন্তদেবের সান্দোপান্দের অন্তম— এখানকার লোক; প্রীঅবৈষত ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূপাদদিগের সহিত ফ্রীর্ত্তনে হরিপ্রেমের বন্তা আনিয়া কিরুপে মহাপ্রভূ দেশের আবাল-রন্ধ নরনারীকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, ভাবাবেশে তাহা দর্শন করিবার কালে ঐ অভুত সন্ধীর্ত্তনদলের মধ্যে ইহাকে (বলরামকে) দেখিয়াছিলাম।"

ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে বলরামের মন নানারূপে পরিবর্জিত <sup>হইয়া</sup> আধ্যাত্মিক রাজ্যে ফ্রন্ডপদে অগ্রসর হইয়াছিল। বাহ্যপূজাদি

বৈধী ভক্তির দীমা অতিক্রমপূর্বক স্বল্পকালেই তিনি

য়ধ্রের

য়্পব্রে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ও সদস্বিচারবান্ হইয়া

গ্রামের

সংসারে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্ত্রী
য়াত্রও

পুত্র-ধন-জনাদি সর্বাহ্য তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন
মাত্রণ

পূর্বক দাসের ন্যায় তাঁহার সংসারে থাকিয়া তাঁহার

ৰাজা প্রতিপালন এবং ঠাকুরের পৃত দকে যতদ্র সম্ভব কাল-

#### <u> এতি বামকুফলীলাপ্রসক্ষ</u>

অতিবাহিত করাই ক্রমে বলরামের জীবনোদেশু হইয়া উঠিয়াছিল।
ঠাকুরের কুপায় স্বয়ং শান্তির অধিকারী হইয়াই বলরাম নিশ্চিত্ব
থাকিতে পারেন নাই। নিজ আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি
দকলেই যাহাতে ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া যথার্থ হুখের
আস্বাদনে পরিভৃপ্ত হয়, তিহিবয়ে অবসর অন্বেষণপূর্বক তিনি দর্বদা
ক্রমোগ উপস্থিত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐক্রপে বলরামের আগ্রফে
বহু ব্যক্তি ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রফাতে ধয়্য হইয়াছিল।

বাহ্নপূজার স্থায় অংহিংসাধর্মপালন সম্বন্ধীয় মতও বলরারের কিছুকাল পরে পরিবর্ত্তিত হইরাছিল। ইতিপূর্ব্বে অক্ত সময়ের কল দুরে থাকুক, উপাসনাকালেও মশকাদি ধারা চিন্ত বিক্লিপ্ত হইলে তিনি তাহাদিগকে আঘাত করিতে পারিতেন না; মনে হইত, উহাতে সমূহ ধর্মহানি উপস্থিত হইবে। এখন এরেপ সময়ে সহদ

একদিন তাঁহার মনে উদয় হইল,—সহস্রভাবে
বলরামের বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শ্রীভগবানে সমাহিত করাই ধর্ম,
সহজীয় মতের
শরিবর্তনে
নিমৃক্ত রাথা নহে; অতএব তুই-চারিটা মলক নাশ
সংশয়
করিয়া কিছুক্পণের জয়ও যদি তাঁহাতে চিত থি

করিতে পারা যায় তাহাতে অধর্ম হওয়া দূরে থাকুক সমধিক লাতই আছে। তিনি বলিতেন, "অহিংসাধর্ম প্রতিপালনে মনের এড কালের আগ্রহ ঐরপ ভাবনায় প্রতিহত হইলেও চিত্ত ঐবিষয় সম্পূর্ণরূপে সন্দেহ নিমুক্ত হইল না। স্থতরাং ঠাকুরকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাস। করিতে দক্ষিণেশরে চলিলাম। যাইবার কালে ভাবিতে লাগিলাম, অন্ত সকলের স্তায় তাঁহাকে কোন দিন মশকাদি মারিতে

## ঠাকুরের ভক্তসঙ্গ ও নরেন্দ্রনাথ

দেখিয়াছি কি? —মনে হইল না; শ্বতির আলোকে যতদ্র দেখিতে পাইলাম তাহাতে আমাপেকাও তাঁহাকে অহিংসাত্রতপরায়ণ বলিয়া বোধ হইল। মনে পড়িল, তুর্বাদলশ্রামল ক্ষেত্রের উপর দিয়া অপরকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া নিজবক্ষে আঘাত অভ্ভবপূর্ব্বক তিনি যন্ত্রণায় এক সময়ে অধীর হইয়াছিলেন—তৃণরাজিমধ্যগত জীবনীশক্তি ও চৈতক্ম এত ফুম্পট্ট এবং পবিত্র ভাবে তাঁহার নয়নে প্রতিভাসিত হইয়াছিল! স্থির করিলাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই, আমার মনই আমাকে প্রভারণা করিতে পূর্ব্বোক্ত চিন্তার উদয় করিয়াছে। যাহা হউক তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসি, য়ন পবিত্র হইবে।

"দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়া ঠাকুরের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে দূর হইতে তাঁহাকে যাহা করিতে

ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব আচরণ **লক্ষ্য** 

করিয়া তাঁহার

তিনি নিজ উপাধান হইতে ছারপোকা বাছিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেন ! নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করাতেই তিনি বলিলেন, 'বালিশটাতে

দেখিলাম, তাহাতে শুম্ভিড হইলাম। দেখিলাম,

বড় ছারপোকা হইয়াছে, দিবারাত্তি দংশন করিয়া

চিত্তবিক্ষেপ এবং নিস্রার ব্যাঘাত করে, সেজ্জ মারিয়া ফেলিতেছি।'
জিজ্ঞাদা করিবার আর কিছুই বহিল না, ঠাকুরের কথায় এবং কার্য্যে
মন নিঃসংশয় হইল। কিন্তু শুন্তিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম,
গত তুই-তিন বৎসরকাল ইহার নিকটে যথন তথন আদিয়াছি,
দিনে আদিয়াছি রাত্রে ফিরিয়াছি, সন্ধ্যায় আদিয়া রাত্রি প্রায়
ছিতীয় প্রহরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছি। প্রতি সপ্তাহে তিন-চারি

### **এতি প্রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ**

দিন ঐরপে আসা যাওয়া করিয়াছি, কিন্তু একদিনও ইহাকে এইরপ কর্ম্বে প্রবৃত্ত দেখি নাই—ঐরপ কেমন করিয়া হইল ? তখন নিজ্ব অন্তরেই ঐ বিবয়ের মীমাংসার উদয় হইয়া বুঝিলাম, ইতিপূর্বে ইহাকে ঐরপ করিতে দেখিলে আমার ভাব নই হইয়া ইহার উপরে অপ্রকার উদয় হইত—পরম কাফণিক ঠাকুর সে জন্ম এই প্রকারের অস্তর্চান আমার সমক্ষে পূর্বে কথনও করেন নাই!"

পূর্বপরিদৃষ্ট ভক্তপণ ভিন্ন অন্ত অনেক নরনারী এইকালে ঠাকুরকে দর্শনপূর্বক শান্তি লাভের জন্ত দক্ষিণেশবে আদিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাদিগকেও তিনি সমেতে ঠাকরের গ্রহণপূর্বক কাহাকেও উপদেশ দানে, আবার বালক ভক্তগণ কাহাকেও বা দিবাাবেশে স্পর্শ করিয়া কতার্থ করিয়াছিলেন। এরপে যত দিন যাইতেছিল ততই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এক বৃহৎ ভক্তসভ্য স্বতঃ গঠিত হইতেছিল। তন্মধ্যে বালক ও অবিবাহিত যুবকদিগের ধর্মজীবনগঠনে তিনি অধিকতর লক্ষা রাখিতেন। ঐ বিষয়ের কারণ নির্দ্দেশপূর্বক তিনি বছবার বলিয়াছেন, "বোলআনা মন না দিলে ঈশবের পূর্ণদর্শন কথনও লাভ হয় না। বালকদিগের সম্পূর্ণ মন তাহাদের নিকটে আছে—স্ত্রী পুত্র, ধন সম্পত্তি, মান যশ প্রভৃতি পার্থিব বিষয়সকলে ছড়াইয়া পড়ে नाहे; এथन इडेरफ किंहा कवित्व हेहावा स्वानचाना मन केंगरव অর্পণপূর্বক তাঁহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইতে পারিখে-এজগুই ইহাদিগকে ধর্মপথে পরিচালিত করিতে আমার অধিক আগ্রহ। ऋषाग प्रिथिलाई ठीकूत हेशामिश्रत প্রভ্যেককে একাল্ডে नहेश যাইয়া যোগখ্যানাদি ধর্মের উচ্চাক্সকলের এবং বিবাহবন্ধনে আব্দ

## ঠাকুরের ভক্তসঙ্গ ও নরেন্দ্রনাথ

না হইয়া অথগু ব্রহ্মচর্য্য পালনে উপদেশ করিতেন। অধিকারী
নির্মাচন করিয়া ইহাদিগকেও তিনি ভিন্ন ভিন্ন উপাক্ত নির্দেশ
করিয়া দিতেন এবং শান্তদাক্তাদি যে ভাবের সম্বন্ধ ইইদেবভার
সহিত পাতাইলে তাহারা প্রত্যেকে উন্নতিপথে সহজে অগ্রসর
হইতে পারিবে ভবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন।

বালকদিগকে শিক্ষাপ্রদানে ঠাকুরের সমধিক আগ্রহের কথা
শুনিয়া কেহ যেন না ভাবিয়া বসেন, সংসারী গৃহস্থ ভক্তদিগের
প্রতি তাঁহার রুপা ও করুণা স্বল্ল ছিল। উচ্চাঙ্গের
গৃহী ভক্তদিগকে
ও নরনারী
সাধারণকে
থাকুর যেভাবে
ভাগ্রের যেভাবে
ভাগ্রেদ দিতেন
কাম-কাঞ্চন-ভোগবাসনা ধীরে ধীরে কমাইয়া ভক্তি-

মার্গ দিয়া যাহাতে তাহারা কালে ঈশ্বরলাতে ধন্ম হইতে পাবে,
এইরপে তাহাদিগকে নিত্য পরিচালিত করিতেন। ধনী ব্যক্তির
গৃহে দাসদাসীদিগের ন্থায় মমতা বর্জ্জনপূর্বক ঈশবের সংসারে
অবস্থান ও নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে তিনি তাহাদিগকে
সর্বাগ্রে উপদেশ করিতেন। "তুই-একটি সন্তান জ্মিবার পরে
ঈশবে চিত্ত অর্পণ করিয়া লাতা-ভূমীর ন্থায় স্ত্রী-পূক্রবের সংসারে
থাকা কর্ত্তব্য"—ইত্যাদি বলিয়া যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্ব্য রক্ষা করিতে
তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। তদ্ভির নিত্য সত্যপথে থাকিয়া
সকলের সহিত সরল ব্যবহার করিতে, বিলাসিতা বর্জ্জনপূর্বক
'মোটা ভাত মোটা কাপড়' মাত্র লাভে সন্ত্রই থাকিয়া শ্রীভঙ্গবানের
দিকে সর্বাদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে এবং প্রতাহ তুই সন্ধ্যা ঈশবের

#### **এ** এরি রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

শ্বরণ-মনন, পূজা, জপ ও সন্ধীর্ত্তনাদি করিতে তাহাদিগকে নিয়ক করিতেন। গৃহস্থদিগের মধ্যে যাহারা ঐসকল করিতেও অসমর্থ বঝিতেন, তাহাদিগকে সন্ধ্যাকালে একান্তে বসিয়া হাততালি দিয় হরিনাম করিতে এবং আত্মীয় বন্ধবান্ধবদিগের সহিত মিলিত হুইয়া নাম-দন্ধীর্ত্তনের উপদেশ করিতেন। সাধারণ নরনারীগণকে একতে উপদেশকালে আমরা তাঁহাকে অনেক সময়ে ঐকথা এইরূপে বলিতে শুনিয়াছি, কলিতে কেবলমাত্র নারদীয়-ভক্তি—উচ্চরোলে নামকীর্ত্তন করিলেই জীব উদ্ধার হইবে: কলির জীব অন্নগতপ্রত্ অল্লায়, স্বল্পক্তি—দেইজন্মই ধর্মলাভের এত সহজ পথ তাহাদিগের নিমিত্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে। আবার যোগধ্যানাদি কঠোর দাধনমার্গের কথাসকল শুনিয়া পাছে তাহারা ভয়োৎসাহ হয়, এজন্ম কখন কখন বলিতেন, "যে সন্ন্যাদী হইয়াছে সে ত ভগবানকে ডাকিবেই। কারণ, ঐ জন্মই ত সে সংসারের সকল কর্ত্তব্য ছাডিয়া আসিয়াছে-ভাহার ঐরপ করায় বাহাতুরী বা অসাধারণত্ব কি আছে ? কিঃ যে সংসারে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রাদির প্রতি কর্তব্যের বিষম ভার ঘাড়ে করিয়া চলিতে চলিতে একবারও তাঁহাকে স্মরণ-মনন করে, ঈশর তাহার প্রতি বিশেষ প্রদন্ন হন, ভাবেন, 'এত বড় বোঝা স্কন্ধে থাকা সত্তে এই ব্যক্তি যে আমাকে এতটুকুও ডাকিতে পারিয়াছে, ইহা স্বল্প বাহাছরী নহে, এই ব্যক্তি বীরভক্ত।'

নবাগত শ্রেণীভূক্ত নরনারীদের ত কথাই নাই, পূর্ব্বপরিদৃ
ভক্তগণের ভিতরেও ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কত উচ্চাসন প্রদান
করিতেন তাহা বলা যায় না। উহাদিগের মধ্যে কয়েকজনকে নির্দেশ
করিয়া তিনি বলিতেন, ইহারা ঈশ্বকোটী, অথবা শ্রীভগবানের



নরেক্রনাথ (স্বামী বিবেকাননদ)

# ঠাকুরের ভক্তসঙ্গ ও নরেন্দ্রনাথ

ভাষ্যবিশেষ সাধন করিবার নিমিত্ত সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। ট্র কয়েক ব্যক্তির সহিত নরেন্দ্রের তুলনা করিয়া তিনি এক দিবস আমাদিগকে বালয়াছিলেন, "নরেন্দ্র যেন সহস্রদল वा तम्मा क কমল: এই কয়েক জনকে এ জাতীয় পুষ্প বলা যাইলেও, ইহাদিগের কেহ দশ, কেহ পনর, কেহ বা ট্ৰমাসৰ প্ৰদাৰ বড জোর বিশদন্বিশিষ্ট।" অন্য এক সময়ে ব্লিয়াছিলেন, "এত সব লোক এখানে আসিল, নরেন্দ্রের মত একজনও কিন্তু আর আসিল না।" দেখাও যাইত, ঠাকুরের অন্তত গীবনের অলৌকিক কার্য্যাবলীর এবং প্রত্যেক কথার যথাযথ মর্ম্ম গ্রহণ ও প্রকাশ করিতে তিনি যতদূর সমর্থ ছিলেন, অন্ত কেহই তদ্রপ ছিল না। এই কাল হইতেই নরেন্দ্রের নিকটে ঠাকুরের ক্থাসকল শুনিয়া আমরা সকলে সময়ে সময়ে শুম্ভিড হইয়া হাবিতাম, তাই ত ঐ সকল কথা আমরাও ঠাকুরের নিকটে ওনিয়াছি, কিন্তু উহাদিগের ভিতরে যে এত গভীর অর্থ বহিয়াছে ভাগত বুঝিতে পারি নাই! দুষ্টান্তম্বরূপে ঐরূপ একটি কথার ্থানে উল্লেখ করিতেছি—

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে আমাদিগের জনৈক বন্ধু দক্ষিণেশরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন্দ্র ঠাকুর গৃহমধ্যে ভক্তগণপরিবৃত

ইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। প্রীযুত নরেক্সও সেথানে উপস্থিত। নানা

শললাপ এবং মাঝে মাঝে নির্দোষ রঙ্গরদের কথাবার্ত্তাও চলিয়াছে।

কথাপ্রদক্ষে বৈক্ষব ধর্ম্মের কথা উঠিল এবং ঐ মতের সারমর্ম্ম

শমবেত সকলকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া তিনি বলিলেন, "তিনটি

বিষয় পালন করিতে নিরন্তর ষত্ববান্ থাকিতে ঐ মতে উপদেশ

### **জীজীরামকুফলীলাপ্রস**ক

कर्त्य-नाम्य कृष्टि, खीरव महा, देवश्वव-शृक्षन। यह नाम मह ঈশ্ব-নাম-নামী অভেদ জানিয়া সর্বদা অহুরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান, ক্লফ ও বৈঞ্চব অভেদ ঠাকরকে নরেন্দ্রের জানিয়া সর্বাদা সাধু-ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, পূজা ও সৰ্কাপেকা অধিক वस्त्रना कतिरव : এवः क्रस्कृत्रहे जन्द-मः मात्र এकशा বুঝিতে পারিবার দষ্টাম্ব---श्रमत्य धाराना कतिया नर्वाकीत्व मया" (श्रकान 'শিবজ্ঞানে কবিবে )। 'সর্ব্ব জীবে দয়া' পর্যান্ত বলিয়াই তিনি क्रीवामवा र মহসা সমাধিস্ত হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে অৰ্দ্ধবাহাদশায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন. "জীবে দয়া---জীবে দল্লা? দূর শালা! কীটাত্মকীট তুই জীবকে দলা কর্বি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে कौरवद्र (नवा।"

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐকথা সকলে শুনিয়া যাইল বটে, কিন্তু উহার পূঢ় মর্ম্ম কেহই তথন ব্ঝিতে ও ধারণা করিতে পারিল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাবভক্ষের পরে বাহিরে

আদিয়া বলিলেন, "কি অভূত আলোকই আজু ঠাকুরের ঐ কথায় দেখিতে পাইলাম! শুদ্ধ, কঠোর অভূত আলোক ও নির্মাম বলিয়া, প্রাসিদ্ধ বেদাস্কজ্ঞানকে ভক্তির মূর্ণন ও তাহা ব্যাইয়াবলা আবৈভক্তান লাভ আলোকই প্রাপ্তিন করিলেন। অবৈভক্তান লাভ

করিতে হইলে সংসার ও লোকসক সর্বতোভাবে বর্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হুদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মত দূরে নিকেপ

## ঠাকুরের ভক্তসন্ত ও নরেন্দ্রনাথ

করিতে হইবে-এই কথাই এতকাল ওনিয়া আনিয়াছি। কলে ঐরণে উহা লাভ করিতে যাইয়া জগৎ-সংসার ও জন্মধ্যগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্মপথের অন্তরায় জানিয়া ভাচাদিগের উপরে শ্বণার উদয় হইয়া সাধকের বিপথে যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদাস্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন कतिए भारा यात्र। मानव याहा कतिएए, तम नकनरे कक्क ভাহাতে কভি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্বাগ্রে বিশাস ও ধারণা করিলেই হইল-- ঈশ্বরই জীব ও জগংরূপে তাহার সন্মধে প্রকাশিত বহিয়াছেন। জীবনের প্রতি মুহুর্ত্তে সে যাহাদিগের मन्पर्क जामिरलह, याद्यानिगरक जानवामिरलह, याद्यानिगरक खेका, সম্মান অথবা দয়া করিতেছে, তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ-ভিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐক্তপে শিবজ্ঞান করিছে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিপের প্রতি রাগ, ছেব, দম্ভ অথবা দয়া করিবার ভাহার অবসর কোণায় ? এরপে শিবজ্ঞানে জীবের দেবা করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া সে স্বল্প-काल्यत मार्था जाभनारक । किनाननमञ्ज क्रेयरतत ज्ञान, अक्षतुक्षम् अ-স্বভাব বলিয়া ধারণা করিতে প*ি*রবে।

"ঠাকুরের ঐ কথায় ভক্তিপথেও বিশেষ আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বভৃতে ঈশ্বকে যতদিন না দেখিতে পাওয়া যায়, ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তি-লাভ সাধকের পক্ষে স্থান্থবাহত থাকে। শিব বা নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা করিলে ঈশ্বকে সকলের ভিতর দর্শনপূর্বক যথার্থ ভক্তিলাভে ভক্তসাধক স্বল্পকালেই

#### **শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

কৃতকৃতার্থ ইইবে, একথা বলা বাছল্য। কর্ম বা রাজযোগ অবলম্বনে বে-সকল সাধক অগ্রসর ইইতেছে তাহারাও ঐ কথায় বিশেষ আলোক পাইবে। কারণ, কর্ম না করিয়া দেহী যথন একদণ্ডও থাকিতে পারে না, তথন শিবজ্ঞানে জীবসেবা রূপ কর্মাছ্টানই যে কর্ত্তব্য এবং উহা করিলেই তাহারা লক্ষ্যে আন্ত পৌছাইবে, একথা বলিতে ইইবে না। যাহা ইউক ভগবান্ যদি কথন দিন দেন ত আজি যাহা শুনিলাম এই অভ্ত সত্য সংসারে সর্ব্বত্ত প্রচার করিব—পত্তিত মূর্থ, ধনী দরিল্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।"

লোকোন্তর ঠাকুর ঐরপে সমাধিরাজ্যে নিরন্তর প্রবিষ্ট হইয়।
জ্ঞান, প্রেম, যোগ ও কর্ম সম্বন্ধে অদৃষ্টপূর্ব আলোক প্রতিনিয়ত
আনয়নপূর্বক মানবের জীবনপথ সমুজ্জ্বল করিতেন। কিন্তু তুর্ভাগ্য
আমরা তাঁহার কথা তথন ধারণা করিতে পারিতাম না। মনস্বী
নরেজ্রনাথই কেবল ঐসকল দেববাণী যথাসাধ্য হ্লয়লম করিয়া সময়ে
সময়ে প্রকাশপূর্বক আমাদিগকে স্তম্ভিত করিতেন।

# দশম অধ্যায়

# পাণিহাটির মহোৎসব

পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের কট নিবারণের জন্ম কিরপে নরেব্রুনার্থ অবশেষে ঠাকুরের শরণাপর হইয়া 'মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব থাকিবে না'-রূপ বরলাভ করিয়া- শিক্ষকের ছিলেন, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। উহার পদ গ্রহণ পর হইতে তাঁহার অবস্থা ক্রমশ: পরিবর্তিত হইয়া-ছিল এবং সচ্ছল না হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় দারুণ অভাব সংসারে আর কথন হয় নাই। ঐ ঘটনার স্বন্ধকাল পরে কলিকাতার চাঁপাতলা নামক পলীতে মেট্রোপলিটান্ বিভালয়ের একটি শাখা স্থাপিত হয় এবং পণ্ডিত ঈশ্বরুক্তর বিভাসাগরের অন্ধগ্রহে তিনি উহাতে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েন। সম্ভবতঃ ১৮৮৫ খুটান্বের মে মাস হইতে আরম্ভ করিয়া তিন-চারি মাস কাল তিনি ঐস্থানে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

সাংসারিক অবস্থার সামাক্ত উন্নতি হইলেও জ্ঞাতিবর্গের শক্রতা-

জ্ঞাতিগণের শক্ততা, ঠাকুরের রোহিণী রোগ, শিক্ষকতা

পরিত্যাগ

চরণে নরেক্রনাথকে এই সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। সময় বৃঝিয়া তাহারা পৈতৃক ভিটার উত্তম উত্তম গৃহ এবং স্থানগুলি ছলে বলে কৌশলে

দখল করিয়াছিল। তজ্জ্জ্য তাঁহাকে এখন কিছু-কালের জন্ম ঐ বাটী ত্যাগপুর্বক রামতমু

বহুর লেনস্থ তাঁহার মাতামহীর ভবনে বাস করিতে হইয়াছিল এবং

#### <u> এতিরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

স্থায় অধিকারলাভের জন্য তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে অভিযোগ আনমনপূর্বাক বকল বিষয়ের বন্দোবন্ত করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃবন্ধু এটনী নিমাইচরণ বস্থ মহাশম তাঁহাকে ঐ
বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। মোকদমার তব্বিরে অনেক
সময় অতিবাহিত করিতে হইবে ব্রিয়া এবং ওকালতি (বি.এল্.)
পরীক্ষা প্রদানের কাল নিকটবন্তী জানিয়া তিনি ১৮৮৫ খুটান্দের
আগষ্ট মাসে শিক্ষকতা কর্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।
ঐ বিষয়ের অক্ত একটি গুক্তর কারণও বিত্যমান ছিল—ঠাকুর এখন
রোহিণী (গলরোগ) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং উহা ক্রমশঃ
বৃদ্ধি পাওয়ায় নরেক্র স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার চিকিৎসা ও
সেবাদির বন্দোবন্ত করার প্রয়োজন অম্ভব করিয়াছিলেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীম্মাতিশয়ে ঠাকুরকে বিশেষ কট পাইতে দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে বরফ ব্যবহার করিতে অন্ধরোধ করিয়া-

ছিল। বরফ খাইয়া তাঁহাকে স্বচ্ছন্দ বোধ করিতে অধিক বরফ বাবহারে দেখিয়া অনেকে এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে বরফ লইয়া ঠাকুরের যাইতে লাগিল এবং সরবং পানীয়াদির সহিত উহা অক্স্তা

করিতে লাগিলেন। কিন্তু ছুই-এক মাস ঐরূপ করিবার পরে তাঁহার গলদেশে বেদনা উপস্থিত হুইল। বোধ হয় চৈত্র মাসের শেষ অথবা বৈশাথের প্রোরম্ভে ডিনি ঐরূপ বেদনা প্রথম অম্বুভব করিয়াছিলেন।

মাদাবধিকাল অতীত হইলেও ঐ বেদনার উপশম হইল না এবং জৈষ্ঠ মাদের অর্দ্ধেক যাইতে না যাইতে উহা এক নৃতন আকার ধারণ করিল—অধিক কথা কছিলে এবং সমাধিস্থ হইবার পরে

#### পাণিহাটির মহোৎসব

উহার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ঠাগু। লাগিয়া তাঁহার বর্গতালুদেশ ঈষৎ ক্ষীত হইয়াছে ভাবিয়া প্রথমে দামাল্ল প্রলেপের ব্যবস্থা হইল।

কিন্ত করেক দিবস ঔষধ প্রয়োগেও ফল পাওরা
আধিক কথা
কহার ও
ভাবাবেশে
রোগর্জি
তথা শুনিয়া তাঁহাকে ভাকিয়া আনিল। ভাক্তার
কথা শুনিয়া তাঁহাকে ভাকিয়া আনিল। ভাক্তার
বোগনির্ণয় করিয়া গলার ভিতরে এবং বাহিরে লাগাইবার ক্রম্ম ঔষধ
ও মালিসের বন্দোবন্ত করিলেন এবং ঠাকুর বাহাতে করেক দিন
অধিক কথা না বলেন ও বারম্বার সমাধিম্থ না হয়েন, ভ্রম্বিয়ে
আমাদিগকে ষ্ণাসম্ভব লক্ষ্য রাখিতে বলিলেন।

ক্রমে জৈঠ মানের শুক্লা অয়োদশী আগতপ্রায় হইল। কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত গলাতীরবর্তী পাণিহাটি

পাণিহাটির মহোৎসবের ইতিহাস

বিশেষ মেলা হইয়া থাকে। শ্রীক্লফটেড স্থা মহাপ্রভুর প্রধান পার্বদগণের অন্তভম শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর জলস্ত ভাগে বৈরাগ্যের কথা বঙ্গে চিরম্বরণীয় হইয়া

গ্রামে প্রতি বংসর ঐ দিবসে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের

রহিয়াছে। পরমা স্থন্ধরী স্ত্রী ও অতুল বৈভব ত্যাগপূর্বক পিতার একমাত্র পূত্র রঘুনাথ প্রীচৈতগ্রদেবের চরণাশ্রয়-মানলে বধন প্রথম শাস্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তথন তিনি তাহাকে 'মর্কট বৈরাগা'' পরিত্যাগ করিয়া কিছুকালের নিমিত্ত গৃহে অবস্থান করিছে আদেশ করিয়াছিলেন। রঘুনাথ, মহাপ্রভুর ঐ আদেশ শিরোধার্য করিয়া গৃহে ফিরিয়া আদেন এবং সংদার ত্যাগ করিবার

১ অৰ্থাৎ লোক-দেখান

### **এপ্রিরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

প্রবল বাসনা অন্তরে লুকায়িত রাখিয়া ইতর-সাধারণের স্থায় বিষয়কার্য্যের পরিচালনা প্রভৃতি সাংসারিক সকল বিষয়ে পিতা ও
পিতৃব্যকে সাহায়্য করিতে থাকেন। ঐরপে অবস্থান করিলেও
তিনি মধ্যে মধ্যে ঐচৈতগু-পার্বদগণকে না দেখিয়া থাকিতে
পারিতেন না এবং পিতার অক্সমতি গ্রহণপূর্ত্বক কথন কথন
তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া কয়েক দিবস তাঁহাদিগের
প্তসক্ষে অতিবাহিত করিয়া বাটীতে ফিরিয়া য়াইতেন। ঐরপে
দিন য়াইতে লাগিল এবং ত্যাগের অবসর অয়েয়ণ করিয়া রঘুনাথ
সংসারে কাল কাটাইতে লাগিলেন। ক্রমে ঐগিবাক্ষ সয়্যাস
লইয়া নীলাচলে বাস করিলেন এবং ঐনিত্যানক্ষ বৈফ্রবর্ধর্ম
প্রচারের ভার প্রাপ্ত হইয়া গলাতীরবর্ত্তী থড়দহ গ্রামকে প্রধান
কেক্সম্বর্গপ করিয়া বঙ্গের নানা স্থানে পরিভ্রমণ ও নামসংকীর্ত্রনাদি
দ্বারা বহু বাক্তিকে উক্ত ধর্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

সান্ধোপাক্ষ-পরিবৃত শ্রীনিত্যানন্দ ধর্মপ্রচারকল্পে এক সময়ে পাণিহাটি প্রামে অবস্থান করিবার কালে রঘুনাথ তাঁহাকে দর্শন করিতে উপস্থিত হয়েন এবং চিড়া, দধি, তৃগ্ধ, শর্করা, কদলী প্রভৃতি দেবতাকে নিবেদনপূর্ব্ধক ভক্তমগুলীসহ তাঁহাকে ভোজন করাইতে আদিষ্ট হয়েন। রঘুনাথ উহা সানন্দে স্বীকার করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃকে দর্শন করিতে সমাগত শত শত ব্যক্তিকে সেইদিন ভাগীরথী-তীরে ভোজনদানে পরিভৃপ্ত করেন। উৎসবাস্তে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃকে প্রণামপূর্ব্ধক বিদায় গ্রহণ করিতে যাইলে তিনি ভাবাবেশে রঘুনাথকে আলিক্ষনপূর্ব্ধক বলিয়াছিলেন, 'কাল পূর্ণ হইয়াছে, সংসার পরিত্যাগপূর্ব্ধক নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভৃত্ব নিকট গমন করিলে তিনি

### পাণিহাটির মহোৎসব

ভোমাকে এখন আশ্রয় প্রদান করিবেন এবং ধর্মজীবন সম্পূর্ণ করিবার জন্ম দনাতন গোস্বামীর হন্তে ভোমার শিক্ষার ভার অর্পণ করিবেন।' নিভ্যানন্দ প্রভূপাদের ঐরপ আদেশে রঘুনাথের উল্লাসের অবধি রহিল না এবং বাটীতে ফিরিবার জনভিকাল পরে তিনি চিরকালের মত সংসার ত্যাগ করিয়া নীলাচলে গমন করিলেন। রঘুনাথ চলিয়া যাইলেন কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তগণ তাঁহার কথা চিরকাল শ্রবণ রাথিয়া তদবধি প্রতি বংসর ঐ দিবস পাণিহাটি গ্রামে গঙ্গাতারে সমাগত হইয়া তাঁহার ক্যায় ভগবংপ্রসম্মতা লাভের জন্ম শ্রীগোরাক ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূপাদের উদ্দেশ্যে ঐরপ উৎসব সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কালে উহা পাণিহাটির 'চিড়ার মহোৎসব' নামে ভক্ত-সমাজে থ্যাতি লাভ করিল।

ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে পাণিহাটির মহোৎসবে অনেকবার যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অক্তত্ত উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার ইংরাজী শিক্ষিত ভক্তগণের আগমনের কাল হইতে

ঠাকুরের উক্ত মহোৎসব দেখিতে ঘাইবার সংকল্প

নানা কারণে তিনি কয়েক বংসর উহা করিতে পারেন নাই। নিজ ভক্তগণের সহিত ঐ উংসব

দর্শনে যাইতে তিনি এই বংসর অভিলাষ প্রকাশ-

পূর্বক আমাদিগকে বলিলেন, "দেখানে ঐ দিন আনন্দের মেলা, হরিনামের হাট-বাজার বদে—তোরা দব 'ইয়ং বেদল', কখন এরপ দেখিদ্ নাই, চল্ দেখিয়া আদিবি।" রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্ত-দিগের মধ্যে একদল ঐ কথায় বিশেষ আনন্দিত হইলেও কেহ কেহ তাঁহার গলদেশে বেদনার কথা ভাবিয়া তাঁহাকে ঐ বিষয়ে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিল। তাহাদিগের সন্তোষের ক্ষয়া তিনি বলিলেন,

#### **बि**बित्रामकुकनौना श्रमण

"এখান হইতে সকাল সকাল ছুইটি খাইয়া বাইব এবং ছুই-এক ঘণ্টা কাল তথায় থাকিয়া ফিরিব, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে না; ভাবসমাধি অধিক হইলে গলার ব্যথাটা বাড়িতে পারে বটে, ঐ বিষয়ে একটু সাম্লাইয়া চলিলেই হইবে।" তাঁহার ঐরপ কথায় সকল ওজ্ব-আপত্তি ভাসিয়া গেল এবং ভক্তগণ তাঁহার পাণিহাটি যাইবার বন্দোবন্ত করিডে লাগিল।

জ্যৈষ্ঠ মাদের শুক্লা ত্রয়োদশী—আজ পাণিহাটির মহোৎসব।
প্রায় পঁচিশ জন ভক্ত তুইখানি নৌকা ভাড়া করিয়া প্রাতে নয়
ঘটিকার ভিতরে দক্ষিণেশরে সমাগত হইল। কেহ কেহ পদরজে
আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুরের নিমিত্ত একখানি
উৎসব দিবলে
গ্রাজার পূর্বে
দেখা গেল। কয়েকজন স্থীভক্ত অতি প্রত্যুয়ে
আসিয়াছিলেন—শ্রীশ্রীমাভাঠাকুরাণীর সহিত মিলিতা হইয়া তাহারা
ঠাকুরের ও ভক্তগণের আহারের বন্দোবন্ত করিলেন। বেলা দশটার
ভিতরে সকলে ভোজন করিয়া যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইল।

#### পাণিহাটির মহোৎসব

জন স্বীভক্ত বাঁহারা যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া ঠাকুরের নৌকায় গমন করিতে আদেশ করিলেন।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর আন্দাক্ত পাণিহাটিতে পৌছিয়া দেখা গেল গলাতীরে প্রাচীন বটগাছের চতু:পার্শে অনেক লোক সমাগত

**इहेग्राह्म अवर देवक्षव एक्क गण द्वारम द्वारम महीर्खरम** 

যাত্রাকালে ও উৎসবস্থলে পৌছিয়া যাহা আনন্দ করিতেছেন। ঐরপ করিলেও কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ভগবংনামগানে মধার্থ মগ্ন হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না। সর্বাত্ত একটা অভাব ও প্রাণহীনভাচক্ষে পভিতে লাগিল।

নৌকায় যাইবার কালে এবং তথায় উপস্থিত হইয়া নরেক্রনাথ, বলরাম, গিরিশচক্র, রামচক্র, মহেক্রনাথ প্রভৃতি প্রধান ভক্তদকলে ঠাকুরকে বিশেষ করিয়া অফুরোধ করিয়াছিলেন যাহাতে তিনিকোনও কীর্ত্তনসম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া মাতামাতি নাকরেন। কারণ, কীর্ত্তনে মাতিলে তাঁহার ভাবাবেশ হওয়া অনিবার্ষ্য হইবে এবং উহাতে গলদেশের বেদনা বুদ্ধি পাইবে।

নৌকা হইতে নামিয়া ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বরাবর শ্রীযুক্ত মণি সেনের বাটীতে যাইয়া উঠিলেন। তাঁহার আগমনে আনন্দিত হইয়া মণি

বাবুর বাটীর সকলে তাঁহাকে প্রণাম পুর:সর বৈঠক-মণি সেনের বাটা খানায় লইয়া যাইয়া বসাইলেন। ঘরথানি টেবিল,

চেয়ার, লোফা, কার্পেটাদি বারা ইংরাজী ধরণে স্বাক্ষিত। এখানে দশ-পনর মিনিট বিশ্রাম করিয়াই তিনি সকলকে সঙ্গে লইয়া ইহাদিগের ঠাকুরবাটাতে ৺রাধাকান্তজীকে দর্শন করিবার মানসে উঠিলেন।

#### <u> এতি রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ</u>

বৈঠকখানাগৃহের পার্ষে ই ঠাকুরবাটী। পার্ষের দরজা দিয়া আমরা একেবারে মন্দিরসংলগ্ন নাটমন্দিরের উপরে উপস্থিত হইয়া যুগলবিগ্রহ মৃত্তির দর্শন-লাভ করিলাম। মৃত্তি তুইটি মণি বাব্র ঠাকুরবাটী অন্দর বিতে লাগিলেন। নাটমন্দিরের মধাভাগ

হইতে পাচ-সাতটি ধাপ নামিয়া ঠাকুরবাটীর চক্মিলান প্রশস্ত উঠান ও দদর ফটক। ফটকটি এমন স্থানে বিশ্বমান যে ঠাকুর-বাটীতে প্রবেশমাত্র বিগ্রহমূর্ত্তির দর্শন লাভ হয়। ঠাকুর যথন প্রণাম করিতেচিলেন তথন একদল কীর্ত্তন উক্ত ফটক দিয়া উঠানে প্রবেশপূর্বক গান আরম্ভ করিল। বুঝা গেল মেলাস্থলে যত কীর্ত্তনসম্প্রদায় আদিতেছে তাহাদিগের প্রত্যেকে প্রথমে এখানে আসিয়া কীর্ত্তন করিয়া পরে গন্ধাতীরে আনন্দ করিতে যাইতেছে। শিখা-স্ত্রধারী, তিলকচক্রান্ধিত দীর্ঘ স্থলবপু, গৌরবর্ণ, প্রোচ্বয়স্ক এক পুরুষ ঝুলিতে মালা জ্বপিতে জ্বপিতে ঐ সময়ে উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার স্কন্ধে উত্তরীয়, পরিধানে ধোপদন্ত বেলির উনপঞ্চাশের থান ধুতি, স্থন্দরভাবে গুছাইয়া পরা এবং ট্যাকে একগোঁছা পয়দা—দেখিলেই মনে হয় কোন গোস্বামিপুঙ্কব মেলার স্থযোগে তুই পয়সা আদায়ের জন্ম সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইয়াছেন। কীর্ত্তনসম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিবার জন্ম এবং বোধ হয় সমাগত ব্যক্তিবৰ্গকে নিজ মহত্বে মুগ্ধ করিতে তিনি আসিয়াই কীর্ত্তনদলের সহিত মিলিত হইয়া ভাবাবিষ্টের স্থায় অকভনী, হুকার ও নৃত্য করিতে লাগিলেন।

প্রণামান্তে ঠাকুর নাটমন্দিরের একপার্যে দণ্ডায়মান হইয়া

### পাণিহাটির মহোৎসব

কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন। গোস্বামীজীর বেশভূষার পারিপাট্য ও ভাবাবেশের ভান দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া তিনি নরেন্দ্রপ্রমুখ পার্শ্বস্থ ভক্তগণকে মৃত্সবে বলিলেন, "চং ছাখ়্" তাঁহার ঠাকরের এরপ পরিহাসে সকলের মুথে হাস্কের রেখা দেখা ভাষাবেশ ও নৃত্য দিল এবং তিনি কিছুমাত্র ভাবাবিষ্ট না হট্যা আপনাকে বেশ সামলাইয়া চলিতেছেন ভাবিয়া তাহারা নিশ্চিম্ব হইল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল, ঠাকুর কেমন করিয়া ভাহারা বুঝিবার পূর্বে চক্ষের নিমেষে ভাহাদিগের মধ্য হইতে নিজ্ঞান্ত इहेग्रा এक लक्क कीर्खनमल्लद मधाजाता महमा खराजीर्न इहेग्राह्म এবং ভাবাবেশে তাঁহার বাহ্নসংজ্ঞার লোপ হইয়াছে। ভক্তগণ তখন শশব্যন্তে নাটমন্দির হইতে নামিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁডাইল এবং তিনি কখন অৰ্দ্ধ-বাহাদশা লাভপূৰ্বক সিংহ-বিক্ৰমে নুত্য করিতে এবং কথন সংজ্ঞা হারাইয়া স্থির হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভাষাবেশে নৃত্য করিতে করিতে যখন তিনি ক্রতপদে ভালে ভালে কথন অগ্রসর এবং কথন পশ্চাতে পিছাইয়া আসিতে লাগিলেন, তথন মনে হইতে লাগিল তিনি বেন 'স্থময় সায়রে' মীনের স্থায় মহানন্দে সম্ভরণ ও ছটাছটি করিতেছেন। প্রতি অঙ্কের গতি ও চালনাতে ঐ ভাব পরিকৃট হইয়া তাঁহাতে যে অদ্ষ্রপূর্ক কোমলতা ও মাধুৰ্ব্য-মিখিত উদ্ধাম উল্লাসময় শক্তির প্রকাশ উপস্থিত করিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। স্ত্রীপুরুষের হাবভাবময় म्रत्नामृक्षकाती नृष्ण षरनक स्विशाहि, किन्न किना कानारवरन আত্মহারা হইয়া ভাওবনৃত্য করিবার কালে ঠাকুরের ছেহে বেরপ কল্র-মধুর দৌন্দর্যা ফুটিয়া উঠিত, তাহার আংশিক ছায়াপাতও

#### <u>শ্রীপ্রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঞ্চ</u>

ঐ সকলে আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই। প্রবল ভাবোল্লাদে উদ্বেলিত হ্ইয়া তাঁহার দেহ যথন হেলিতে ত্লিতে ছুটিতে থাকিত তথন ভ্রম হইত, উহা বৃঝি কঠিন জড় উপাদানে নির্মিত নহে, বৃঝি আনন্দসাগরে উত্তাল তরক উঠিয়া প্রচণ্ডবেগে সম্মুখহু সকল পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছে—এখনই আবার গলিয়া তরল হইয়া উহার ঐ আকার লোকদৃষ্টির অগোচর হইবে। আসল ও নকল পদার্থের মধ্যে কত প্রভেদ কাহাকেও ব্ঝাইতে হইল না, কীর্ত্তনন্দ্রায় গোস্বামীজীর দিকে আর দৃষ্টিপাত না করিয়া ঠাকুরকে বেইনপূর্মক শতগুণ উৎসাহ-আনন্দে গান গাহিতে লাগিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল এইরূপে অতীত হইলে ঠাকুরুকে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ দেথিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে কীর্ত্তনসম্প্রদায়ের মধ্য হইতে

সরাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। স্থির <sup>রাম্ব পণ্ডিতের</sup> হইল, এখান হইতে অল্প দূরে অবস্থিত মহাপ্রভুর

বাটীতে ঘাইবার পথে হইল, এখান হইতে অল্প দূরে অবস্থিত মহাপ্রভুর পার্ষদ রাঘব পণ্ডিডের বাটীতে যাইয়া তিনি যে

যুগলবিগ্রহ ও শালগ্রামশিলার নিত্য দেবা করিতেন তাহা দর্শনপূর্বক নৌকায় ফিরা যাইবে। ঠাকুর ঐ কথায় দম্মত হইয়া ভজ্তবৃন্দ সঙ্গে মণি দেনের ঠাকুরবাটা হইতে বহির্গত হইলেন। কীর্ত্তনসম্প্রদায় কিন্তু তাহার সঙ্গ ছাড়িল না, মহোৎসাহে নামগান করিতে করিতে পশ্চাতে আদিতে লাগিল। ঠাকুর উহাতে তৃই-চারি পদ অগ্রসর হইয়াই ভাবাবেশে স্থির হইয়া রহিলেন। অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে অগ্রসর হইতে অন্থরোধ করিল, তিনিও তৃই-চারি পদ চলিয়া পুনরায় ভাবাবিষ্ট হইলেন। পুন: পুন: পুরণ হওয়াতে ভক্তগণ অতি ধীরে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইল।

#### পাণিহাটির মহোৎসব

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের শরীরে দেই দিন যে দিব্যোজ্জল সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছি সেইরূপ আর কখনও নয়নগোচর হইয়াছে বলিয়া

শ্বরণ হয় না। দেব-দেহের সেই অপূর্ব্ব শ্রী যথাযথ ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের অপূর্ব্ব শ্রী দেহের অতদ্র পরিবর্ত্তন নিমেষে উপস্থিত হইতে

পারে এ কথা আমরা ইতিপুর্ব্বে কথনও কল্পনা করি নাই। তাঁহার উন্নত বপু: প্রতিদিন যেমন দেখিয়াছি তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং স্বপ্রদৃষ্ট শরীরের ভায় লঘু বলিয়া প্রতীত হইতেছিল, ভামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়া গৌরবর্ণে পরিণত হইয়াছিল; ভাবপ্রদীপ্ত মৃথমণ্ডল অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া চতুঃপার্য আলোকিত করিয়াছিল, এবং মহিমা করুণা শান্তি ও আনন্দপূর্ণ ম্থের সেই অন্পম হাসি দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র মন্ত্রম্বার ভায় জনসাধারণকে কিছুক্ষণের জভ্ত সকল কথা ভ্লাইয়া তাঁহার পদান্ত্রস্বান করাইয়াছিল! উজ্জ্বল গৈরিক্বর্ণের পরিধেয় গরদথানি ঐ অপূর্ব্ব অক্বনান্তির সহিত পূর্ণ সামঞ্জন্তে মিলিত হইয়া তাঁহাকে অগ্লিশিখাপরিব্যাপ্ত বিলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল।

মণি বাব্ব ঠাকুরবাটী হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়া রাজপথে আসিবাঠাকুরের মাত্র কীর্ত্তনসম্প্রাদায় তাঁহার দিব্যোজ্জন শ্রী, মনোহর
দিব্যাদন্দি নৃত্য ও পুন: পুন: গভীর ভাবাবেশ দর্শনে নবীন
কীর্ত্তনসম্প্রদারের
উৎসাহে পূর্ণ হইয়া গান ধরিল—
ভংগাহ স্বর্থুনীর তীরে হরি বলে কেরে,
ও উলাস
বৃষ্ণি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।

#### শ্রীপ্রীরামকফলীলা প্রয়ন্ত

अदि हित वर्ण कि दि. क्य द्वार्थ वर्ष (क ८व. বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এদেছে---( আমাদের ) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে। নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে-( এই আমাদের ) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।

শেষ ছত্তটি গাহিবার কালে ভাহারা ঠাকুরের দিকে অন্ধূলি নির্দ্দেশপূর্বক বারংবার 'এই আমাদের প্রেমদাতা' বলিয়া মহানদে নুত্য করিতে লাগিল। তাহাদিগের ঐ উৎসাহ উৎসবস্থলে সমাগত

জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক তাহাদিগকে জনসাধারণের তথায় আনয়ন করিতে লাগিল এবং যাহারা আকৃষ্ট হওয়া

আদিয়া একবার ঠাকুরকে দর্শন করিল ভাহারা

মোহিত হইয়া মহোল্লাদে কীৰ্দ্তনে যোগদান করিল অথবা প্রাণে अनिर्व्यक्तिया क्रिया जारवामरम् एक श्हेमा नौत्रत्व ठाकुत्रत्क अनिरमस्य দেখিতে দেখিতে সঙ্গে যাইতে লাগিল। জনসাধারণের উৎসাহ ক্রমে সংক্রামক ব্যাধির গ্রায় চতুর্দ্ধিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং অন্ত কয়েকটি কীর্ত্তনসম্প্রদায় আদিয়া পূর্ব্বোক্ত দলের দহিত যোগদান করিল। ঐক্সপে এক বিরাট জনসভ্য ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে বেষ্ট্রন করিয়া রাঘব পণ্ডিতের কুটীরাভিমুথে ধীরপদে অগ্রসর হইতে माशिन।

গদাতীরবর্ত্তী বটবুক্ষের নিম্নে শ্রীগোরাম্ব ও নিজ্ঞানন্দ প্রভূষয়ের উদ্দেশে কয়েক মাল্যা ফলাহার উৎসর্গ করাইয়া স্ত্রীভক্তেরা ঠাকুরের নিমিত্ত আনমূন করিতেছিলেন। রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে উপস্থিত

#### পাণিহাটির মহৌৎসব

হইবার কিছু প্রের্ব একজন ভেকধারী কুৎসিত কদাকার বাবাজী সহসা কোথা হইতে আসিয়া এক মালসা প্রসাদ জনৈকা জীভজের হন্ত হইতে কাড়িয়া লইল এবং বেন ভাবে প্রেমে গদ্গদ হইয়া উহার কিয়দংশ ঠাকুরের মুখে অহুচ্চে প্রদান করিল। ঠাকুর তথন ভাবাবেশে দ্বির হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বাবাজী স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার সর্বাদ সহসা শিহরিয়া উঠিয়া ভাবভদ হইল এবং মুখে প্রদত্ত থাতদ্রবা থু থু করিয়া নিক্ষেপপ্রক মুখ ধৌত করিলেন। ঐ ঘটনায় বাবাজীকে ভগু বলিয়া ব্রিভে কাহারও বিলম্ব হইল না এবং সকলে তাহার উপর বিরক্তিও বিদ্ধাপর সহিত কটাক্ষ করিতেছে দেথিয়া সে দ্রে পলায়ন করিল। ঠাকুর তথন অহা এক ভজের নিকট হইতে প্রসাদকণিকা গ্রহণপ্রক্ষ ভক্তগণকে অবশিষ্টাংশ খাইতে দিলেন।

ঐরপে ঐ পথ অতিক্রম করিয়া রাবব পণ্ডিতের বাটাতে পৌছিতে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল লাগিল। এখানে আসিয়া মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দর্শন, স্পর্শন ও বিশ্রামাদি করিতে ঠাকুরের অর্জ ঘণ্টা কাল অতীত হইল এবং সঙ্গের সেই বিরাট জ্বনস্থ্য ধীরে ধীরে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল। ভিড় কমিয়াছে দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে

নৌকায় লইয়া আদিল। কিন্তু এথানেও এক অন্তুত্ত নৌকায় প্রভাবর্তন ও ব্যাপার উপস্থিত হইল। কোরগরনিবাদী নবচৈতন্ত ক্রমা উৎসবস্থলে ঠাকুর আদিয়াছেন ভূনিয়া দর্শনের কুপা জন্ম ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে অধ্যেষণ করিতেছিল।

এখন নৌকামধ্যে ভাঁহাকে দেখিতে পাইয়া এবং নৌকা ছাড়িবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া দে উন্নতের ভাগ ছটিয়া আদিয়া ভাঁহার

#### **ত্রীত্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

পদপ্রান্তে আছাড় থাইয়া পড়িল এবং 'রূপা করুন' বলিয়া প্রাণের আবেগে ক্রন্সন করিতে লাগিল। ঠাকুর তাহার ব্যাকুলতা ও ভক্তি দর্শনে তাহাকে ভাবাবেশে স্পর্শ করিলেন। উহাতে কি অপূর্ব্ব प्तर्मन উপস্থিত হইল বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার ব্যাকুল ক্রন্দন নিমেষের মধ্যে অসীম উল্লাদে পরিণত হইল এবং বাছজ্ঞানশুত্তের স্থায় সে নৌকার উপরে তাণ্ডব নৃত্য ও ঠাকুরকে নানারূপে ন্তবস্তুতিপূর্বক বারংবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিল! ঐরপে কিছুক্ষণ অতীত হইলে ঠাকুর তাহার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া নানা-প্রকারে উপদেশ প্রদানপূর্বক শান্ত করিলেন। নবচৈততা ইতিপূর্বে অনেকবার ঠাকুরকে দর্শন করিলেও এতদিন তাঁহার কুপালাভ করিতে পারে নাই, অন্ত তল্লাভে কুতার্থ হইয়া সংসারের ভার পুত্রের উপর অর্পণপূর্বক নিজ্ঞামে গঙ্গাতীরে পর্ণকূটীরে জীবনের অবশিষ্ট কাল বানপ্রস্থের স্থায় সাধন-ভঙ্জন ও ঠাকুরের নামগুণগানে অতীত করিয়াছিল। এখন হইতে সংকীর্ত্তনকালে বৃদ্ধ নবচৈতন্তের ভাবাবেশ উপস্থিত হইত এবং তাহার ভক্তি ও আনন্দময় মৃর্তি দর্শনে অনেকে তাহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। এরপে নবচৈততা ঠাকুরের ক্বপায় পরজীবনে বছব্যক্তির হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি উদ্দীপনে সমর্থ হইয়াছিল।

নবচৈতক্ত বিদায় গ্রহণ করিলে ঠাকুর নৌকা ছাড়িতে আদেশ করিলেন। কিছুদ্র আসিতে না আসিতে সন্ধ্যা হইল এবং রাত্রি সাড়ে আটটা আন্দান্ত আমরা দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হইলাম। অনস্তর ঠাকুর গৃহমধ্যে উপবিষ্ট হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে প্রণামপূর্বক কলিকাতায় ফিরিবার জন্ত বিদায় গ্রহণ করিল।

#### পাণিহাটির মহোৎসব

দকলে নৌকারোহণ করিতেছে এমন সময়ে একব্যক্তির মনে হইল জুতা ভূলিয়া আসিয়াছে এবং উহা আনিবার জন্ম সে পুনরায়

দক্ষিণেশ্বরে পৌছান— বিদায়কালে জনৈক ভক্তের সহিত ঠাকুরের কথা ঠাকুরের গৃহাভিম্থে ছুটিল। তাহাকে দেখিয়া ঠাকুর ফিরিবার কারণ জিজ্ঞাদাপূর্কক পরিহাদ করিয়া বলিলেন, "ভাগ্যে ঐ কথা নৌকা ছাড়িবার পূর্ব্বে মনে হইল, নতুবা আজিকার দমন্ত আনন্দটা ঐ ঘটনায় পণ্ড হইয়া যাইত।" যুবক ঐ কথায় হাদিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আদিবার

উপক্রম করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেমন দেখিলি বল্ দেখি?" যেন হরিনামের হাটবাজার বিদিয়া গিয়াছে—না?" সে ঐ কথায় দায় দিলে তিনি নিজ ভক্তগণের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তির উৎসবস্থলে ভাবাবেশ হইয়াছিল তিষ্বিয়ের উল্লেখপূর্বক ছোট নরেক্রের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "কেলে ছোঁড়াটা অল্পনি হইল এখানে আসা-যাওয়া করিতেছে, ইহার মধ্যেই তাহার ভাব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দেদিন তাহার ভাব আর ভাঙ্গে না —এক ঘণ্টার উপর বাছসংজ্ঞা ছিল না! দে বলে তাহার মন আজকাল নিরাকারে লীন হইয়া যায়! ছোট নরেন বেশ ছেলে—না? তুই একদিন তাহার বাটাতে যাইয়া আলাণ করিয়া আদিবি —কেমন?" যুবক তাহার সকল কথায় সায় দিয়া বলিল, "কিছ মশায়! বড় নরেনকে আমার যেমন ভাল লাগে এমন আর কাহাকেও না, সেজ্জ্ঞ ছোট নরেনের বাটাতে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।" ঠাকুর উহাতে তাহাকে তির্কার করিয়া বলিলেন, "তুই ছোঁড়া ত ভারি একঘেরে, একঘেরে হওয়াটা হীন বৃদ্ধির

#### এ প্রিরামক্ষণীলা প্রদাস

কাল, ভগবাদের পাঁচ ফুলে সাজি—নানা প্রকারের ভক্ত, ভাছাদের সকলের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ করিতে না পারাটা বিষম হীন বৃদ্ধির কাজ; তুই ছোট নরেনের নিকটে একদিন নিশ্চয় যাইবি—কেমন, যাইবি ত ?" সে অগত্যা সমত হইয়া তাহাকে প্রণামপূর্বক বিদায় গ্রহণ করিল। পরে জানা গিয়াছিল, ঐ ব্যক্তিকমেক দিন পরে ঠাকুরের কথামত ছোট নরেনের সহিত আলাপ করিতে যাইয়া তাহার কথায় জীবনের গুরুতর জটিল এক সমস্তায় গমাধান লাভপূর্বক ধন্ত হইয়াছিল। নৌকা সেইদিন কলিকাতায় পৌছিতে রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়াছিল।

স্ত্রীভক্তেরা সেই রাজি শ্রীশ্রীমার নিকটে অবস্থান ক্রিলেন এবং স্থানযাত্রার দিবসে ৺দেবীপ্রতিষ্ঠার বাৎসরিক উপলক্ষে কালীবাটীতে বিশেষ সমারোহ হইবে জানিতে পারিয়া ঐ পর্বদর্শনান্তে কলিকাভায়

রাত্ত্রে আহারকালে শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে জনৈকা স্ত্রীভক্তের সহিত কথা ফিরিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। রাজে আহার করিতে বনিয়া ঠাকুর পাণিহাটির উৎসবের কথা-প্রসক্তে তাঁহাদের একজনকে বলিলেন, "অত ভিড়— তাহার উপর ভাবসমাধির জন্ম আমাকে সকলে লক্ষ্য করিতেচিল—ও ( শ্রীশ্রীমা ) সকে না যাইয়া

ভালই করিয়াছে, ওকে দকে দেখিলে লোকে বলিত 'হংস-হংসী এসেছে!' ও খুব বৃদ্ধিমতী।" ঐশীমার অসামাক্ত বৃদ্ধির দৃষ্টাস্ত-বন্ধণে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "মাড়োয়ারী ভক্ত- যথন দশ-হাজার টাকা দিতে চাহিল তথন আমার মাধায় যেন করাভ

১ ইহার নাম লছ্মীনারায়ণ ছিল।

#### পাণিহাটির মহোৎসর

বসাইয়া দিল; মাকে বলিলাম, 'মা, এতদিন পরে আবার প্রলোজন দেখাইডে আদিলি!' সেই সময়ে ওর মন ব্রিবার জন্ম ডাকাইয়া বলিলাম, 'ওগো, এই টাকা দিতে চাহিতেছে, আমি লইতে পারিব না বলায় ডোমার নামে দিতে চাহিতেছে, তৃমি উহা লও না কেন—কি বল ?' শুনিয়াই ও বলিল, 'ডা কেমন করিয়া হইবে ? টাকা লওয়া হইবে না, আমি লইলে ঐ টাকা ডোমারই লওয়া হইবে। কারণ, আমি উহা রাখিলে ডোমার সেবা ও অক্যান্থ আবশুকে উহা ব্যয় না করিয়া থাকিতে পারিব না; স্বতরাং ফলে উহা ডোমারই গ্রহণ করা হইবে। ডোমাকে লোকে শ্রজা-শুক্তি করে ডোমার ড্যাগের জন্ম—অভএব টাকা কিছুডেই লওয়া হইবে না।' ওর (শ্রীশ্রীয়ার) ঐ কথা শুনিয়া আমি হাঁপ ফেলিয়া বাঁচি!"

ঠাকুরের ভোজন নাক হইলে স্ত্রীভক্তগণ নহবতে মাডাঠাকুরাণীর
নিকটে যাইয়া তাঁহার সম্বন্ধে ঠাকুর যাহা বলিতেছিলেন ভাহা
শ্রীশ্রীমার
সহিত উক্ত আমাকে যে ভাবে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন
ভক্তর কথা ভাহাভেই ব্ঝিতে পারিলাম—উনি মন খুলিয়া
শ্রী বিষয়ে অহুমতি দিতেছেন না। ভাহা হইলে বলিভেন—ইা,
যাবে বৈ কি। ঐরপ না করিয়া উনি ঐ বিষয়ের মীমাংলার ভার
যখন আমার উপরে কেলিয়া বলিলেন, 'ওর ইচ্ছা হয় ত চলুক,'
তখন স্থির করিলাম যাইবার সংকল্প ভ্যাগ করাই ভাল।"

গাত্তদাহ উপস্থিত হইয়া দে রাত্রে ঠাকুরের নিদ্রা হইল না। উৎসবস্থলে নানাপ্রকার চরিত্রের লোক তাঁহার দেব-অক স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় প্রক্রণ হইয়াছিল। কারণ দেখা

#### **এএরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

ষাইত, অপবিত্র অভ্যন্ধনা ব্যক্তিগণ ব্যাধির হস্ত হইতে মৃক্ত হইবার উদ্দেশ্যে অথবা অলুপ্রকার সকামভাবে তাঁহার অকুস্পর্ণ-

পূর্বক পদধ্লি গ্রহণ করিলে ঐরপ দাহে তিনি মানবাজার

দিবসে নানা

সোক্ষের সংসর্গে উৎসবের একদিন পরে স্মানযাজার পর্বর উপস্থিত ঠাকুরের ভাবভঙ্গ ও বিরম্ভি

হইতে পারি নাই। স্ত্রীভক্তদিগের নিকটে শুনিয়াচি

ঐ দিবসে অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল। তর্মধা অ-র মা নামী জনৈকা নিজ বিষয়সম্পত্তির বন্দোবস্ত করাইয়া লইবার আশয়ে তাঁহাকে পীডাপীডি করিয়া ধরিয়া তাঁহার আনন্দের বিশেষ বিদ্ন উৎপাদন করিয়াছিল। মধ্যাকে ভোজন করিবার কালে তাহাকে নিকটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া কথা কহেন নাই এবং অন্ত দিবদের ন্যায় খাইতেও পারেন নাই। পরে ভোজনান্তে আমাদের পরিচিতা জনৈকা তাঁহাকে আচমনার্থ জল দিতে যাইলে তাহাকে একান্তে বলিয়া-ছিলেন, "এখানে লোক আদে ভক্তি প্রেম হইবে বলিয়া-এখান হইতে ওর বিষয়ের কি বন্দোবস্ত হইবে বল দেখি ? মাগী কামনা করিয়া আঁব সন্দেশাদি আনিয়াছে—উহার একটও মুথে তুলিতে পারিলাম না। আজ স্নান্যাত্রার দিন, অন্ত বৎসর এই দিনে কত ভাবসমাধি হইত, তুই-তিন দিন ভাবের ঘোর থাকিত, আজ কিছুই হুইল না—নানাভাবের লোকের হাওয়া লাগিয়া উচ্চ ভাব আসিতে পারিল না।" অ-র মা সেই রাত্তি দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করায় বাত্রিকালেও ঠাকুরের বিরক্তির ভাব প্রশমিত হইল না। রাত্রিতে

#### পাণিহাটির মহোৎসব

আহার করিবার কালে একজন স্ত্রীভক্তকে বলিলেন, "এখানে স্ত্রীলোকদিগের এত ভিড় ভাল নয়, মণুর বাবুর পুত্র ত্রৈলোক্য বাবু এখানে বহিয়াছে-কি মনে করিবে বল দেখি ? তই-এক জন মধ্যে মধ্যে আসিলে, এক-আধ দিন থাকিয়া চলিয়া ঘাইল-ভাহা নহে, একেবারে ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের অত হাওয়া আমি সইতে পারি না।" ঠাকুরের বিরক্তির কারণ হইয়াছেন ভাবিয়া স্ত্রীভক্তগণ সেদিন বিশেষ বিষণ্ণা চইয়াছিলেন এবং রন্ধনী প্রভাত হইলেই কলিকাতায় ফিরিয়া আদিয়াছিলেন। ञ्चानयाजा উপলক্ষে कानीवांगीए विस्मय ममाद्रारह পূজा এवः যাত্রাদি হইয়াছিল, তাঁহারা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে দেদিন কিছুমাত্র আনন্দ লাভ করিতে পারেন নাই। নিরম্ভর উচ্চ ভাবভূমিতে থাকিলেও ঠাকুরের দৈনন্দিন প্রত্যেক ব্যাপারে কভদূর লক্ষ্য ছিল এবং ভক্তদিগের কল্যাণের জন্ম তিনি তাহাদিগকে কিরপে শাসন ও পরিচালনা করিতেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে পাঠক কতকটা বৃঝিতে পারিবেন।

# একাদশ অধ্যায়

# ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন

পাণিহাটি মহোৎসবে যোগদান করিয়া ঠাকুরের গলায় বেদনা বৃদ্ধি হইল। দেদিন মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়াছিল। বৃষ্টিতে ডিজিয়া

পাণিহাটতে বাইরা গলার বেদমা বৃদ্ধি ও বালক-সভাব ঠাকরের আচরণ আর্দ্রপদে বছক্ষণ ভাবাবেশে অতিবাহিত করিবার ফলেই রোগ বাড়িয়াছে বলিয়া ডাক্তার ভক্তগণকে বারম্বার অহুযোগ করিলেন এবং পুনরায় ঐরপ অত্যাচার হইলে উহা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেও ছাড়িলেন না। ভক্তগণ

উহাতে এখন হইতে সতর্ক থাকিতে দৃঢ়সংকল্প করিলেন এবং বালকযভাব ঠাকুর ঐ দিবসের অত্যাচারের সমস্ত দোষ রামচক্রপ্রমুধ
করেকজন প্রবীণ ভক্তের উপর চাপাইয়া বলিলেন, "উহারা যদি
একটু জাের করিয়া আমাকে নিষেধ করিত তাহা হইলে কি আমি
পাণিহাটিতে বাইতে পারিতাম।" চিকিৎসা-ব্যবসায়ী না হইলেও
রাম বাবু ক্যান্থেল মেডিক্যাল স্থলে পড়িয়া ডাক্তারী পাশ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণ্য মতের প্রতি অন্ধরাগ্রশতঃ পাণিহাটির উৎসবে
যাইবার জন্ম তিনিই ঠাকুরকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন,
স্তরাং তিনিই এখন ঐ বিষয়ে সমধিক দােষভাগী বলিয়া বিবেচিত
হইলেন। আমাদিপের জনৈক বন্ধু একদিন এই সময়ে দক্ষিণেশরে
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গলদেশে প্রলেপ লাগাইয়া গৃহমধ্যে
ছোট তক্তাখানির উপর চুপ করিয়া বিসিয়া আছেন। তিনি বলেন,

#### ঠাকুরের কলিকাতার আগমন

"বালককে শাসন করিবার জন্ত কোন কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া একস্থানে আবদ্ধ বাখিলে সে বেমন বিষয় হইয়া থাকে, ঠাকুরের মুখে অবিকল সেই ভাব দেখিতে পাইলাম। প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা कतिनाम, कि रहेगारह ? जिनि जारार भनात अलि तथाहेगा মুতুম্বরে বলিলেন, 'এই ভাগ না, ব্যথা বাডিয়াছে, ডাক্তার বেশী कथा कहिट्छ निरुष करिशाह्य।' विनाम, छाटे छ मुनाय, छनिनाम **मित्र व्याप्ति (पर्ति विदाहितन, त्याध इद म क्यूटे वाधारी** বাডিয়াছে। তিনি ভাহাতে বালকের ন্যায় অভিমানভরে বলিডে नागितन, 'हा, छाथ (परि, এই উপরে জল নীচে জল, আকাশে वृष्टि - পথে कामा, जाद दाम किना जामारक रमशान निष्य शिक्ष সমস্ত দিন নাচিয়ে নিয়ে এলো। সে পাশকরা ডাক্তার, যদি ভাল করে বারণ করতো তা হলে কি আমি সেথানে যাই।' আমি বলিলাম, 'ভাই ত মশায়, রামের ভারি অক্যায়। যাহা হইবার হইয়া शिवाद्य. এখন क्ष्यक्षी मिन এक्ট नावधात थाकून, ভाश श्रेलहे मातिया याहेट्य।' श्वनिया जिनि थुनी हहेटनन अवः वनिटनन, 'जा वटन একেবারে কথা বন্ধ করে কি থাকা যায় ? এই ছাখ দেখি-- তুই কভদুর থেকে এলি, আর আমি তোর সঙ্গে একটিও কথা কইব না, छ। कि इम्र १ विनाम, 'आशनात्क (पिशत्नहे आनन हम, कथा ना-हे वा कहित्वन. आमारमय कान कहे हहेरव ना-छान इस्टेन, আবার কত কথা শুনিব।' কিছু সেকথা শুনে কে? ভাক্তারের নিষেধ, নিজের কট প্রভৃতি সকল বিষয় ভূলিয়া তিনি পূর্বের স্থায় আমার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।"

ক্রমে জায়াচ় অভীত হইল। মাষাধিক চিকিৎসাধীন থাকিয়াও

#### শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদীলাপ্রসঙ্গ

ঠাকুরের গলার বেদনার উপশম হইল না। অক্ত সময়ে বল্প অহভ্ত হইলেও একাদনী, পূর্ণিমা ও অমাবস্থা প্রভৃতি তিথিতে উহার

বিশেষ বৃদ্ধি হইত। তথন কোনরূপ কঠিন খাছা গলায় ক্ষত হওয়া ও তরিতরকারি গলাখ:ক্রণ করা একপ্রকার ও ভাজারের নিষেধ না মানিরা অসাধ্য হইয়া উঠিত। স্থতরাং হুধ ভাত ও ঠাকুরের স্থান্ধর পায়স মাত্র ভোজন করিয়া ঠাকুর ঐ সকল সমীপাগত জনসাধারণকে প্রকাশ স্থিক স্থির করিতেন। ভাজারেরা পরীক্ষা-প্রকাশ স্থাকি স্থিক স্থির করিলেন, তাঁহার Clergyman's ভগদেশ দান

ধর্দ্দোপদেশ প্রদানে বাগ্যয়ের অত্যধিক ব্যবহার হইয়া গলদেশে ক্ষত হইবার উপক্রম হইয়াছে; ধর্মপ্রচারকদিগের এরপ ব্যাধি হইবার কথা চিকিৎসাশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। রোগনির্ণয় করিয়া ডাজারেরা ঔষধপথ্যাদির যেরপ ব্যবস্থা করিলেন, ঠাকুর তাহা সম্যক্ মানিয়া চলিলেও ছইটি বিষয়ে উহার ব্যতিক্রম হইতে লাগিল। প্রগাঢ় ঈশ্বপ্রেম এবং সংসারতপ্ত জনগণের প্রতি অপার করুণায় অবশ হইয়া তিনি সমাধি ও বাক্যসংঘমের দিকে ষ্থায়্থ লক্ষ্য রাথিতে সমর্থ হইলেন না। কোনরপ ঈশ্বয়য় প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই তিনি দেহবৃদ্ধি হারাইয়া পূর্ব্বের স্তায় সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন এবং অজ্ঞানাদ্ধকারে নিপতিত, শোকে তাপে মৃত্যমান জনগণ পথের সদ্ধান ও শান্তির প্রয়াদী হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র করুণায় আত্মহারা হইয়া তিনি পূর্ব্বের মত তাহাদিগকে উপদেশাদিপ্রদানে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের নিকটে এখন ধর্মপিপাস্থ ব্যক্তিসকলের আগমন বড়-

# ঠাকুরের কলিকাভায় আগমন

স্বল্ল হইতেছিল না। পুরাতন ভক্তনকল ভিন্ন পাঁচ-সাত বা ভতোধিক নৃতন ব্যক্তিকে ধর্মলাভের আশয়ে দক্ষিণেখরে তাঁহার

বছ ব্যক্তিকে
ধর্ম্মোপদেশ
দানের অত্যধিক প্রম ও মহাভাবে নিজারাহিত্যাদি বাাধির কারণ ঘারে এখন নিত্য উপস্থিত হইতে দেখা যাইত।
১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুত কেশবের দক্ষিণেশরে আগমনের
কিছুকাল পর হইতে প্রতিদিন ঐরপ হইতেছিল।
স্থতরাং লোকশিক্ষা প্রদানের জন্ম গত একাদশ
বৎসরে ঠাকুরের নিয়মিতকালে স্নান, আহার এবং
বিশ্রামের সত্য-সত্যই অনেক সময়ে বাাঘাত

উপস্থিত হইতেছিল। ততুপরি মহাভাবের প্রেরণায় তাঁহার নিজা স্বল্পই হইত। দক্ষিণেশরে তাঁহার নিকটে অবস্থানকালে আমরা কত দিন দেখিয়াছি, রাত্রি প্রায় ১১টার সমর শয়ন করিবার অনতিকাল পরেই তিনি উঠিয়া ভাবাবেশে পাদচারণ করিতেছেন—কথন পশ্চিমের, কথন উত্তরের দরজা খুলিয়া বাহিরে যাইতেছেন, আবার কথন বা শয়াতে স্থির হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলেও সম্পূর্ণ জাগ্রত রহিয়াছেন। ঐরপে রাত্রের ভিতর তিন-চারি বার শয়্যাত্যাগ করিলেও রাত্র ৪টা বাজিবামাত্র তিনি নিত্য উঠিয়া শ্রাত্যাগে করিলেও রাত্র ৪টা বাজিবামাত্র তিনি নিত্য উঠিয়া শ্রাত্যানের স্মরণ, মনন, নাম-গুণ-গান করিতে করিতে উষার আলোকের অপেক্ষা করিতেন এবং পরে আমাদিগকে ডাকিয়া তুলিতেন। অতএব দিবদে বছ ব্যক্তিকে উপদেশ দিবার অত্যধিক পরিশ্রমে এবং রাত্রের অনিস্রায় তাঁহার শরীর যে এখন অবসয় হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি!

অত্যধিক পরিশ্রমে ভাহার শরীর যে ক্রমে অবসর হইতেছিল, ঠাকুর তদ্বিয় আমাদিগের কাহাকে না বলিলেও উহার পরিচয়

#### **बि**बित्रामक्ष्मनी बाध्यत्रक

ক্রীশ্রীজগদমার সহিত জাঁহার প্রেমের কলহে আমরা কথন কথন শুনিতে পাইতাম, কিন্তু সম্যক্ ব্ঝিতে পারিতাম না। পীড়িত হুইবার কিছুকাল পূর্বের এক দিবদ দক্ষিণেশরে উপস্থিত হইয়া

ভাবাবেশ কালে জগন্মাতার সহিত কলহে ঠাকুরের শারীরিক

হইয়া ছোট ভক্তাথানির উপর বসিয়া কাহাকে সংখাধন করিয়া আপন মনে বলিভেছেন, "যত সব এঁদো লোককে এথানে আন্বি, এক সের ছুধে

আমাদিগের জানৈক দেখিয়াছিল, তিনি ভাবাবিষ্ট

অবসন্নতার

কথা প্রকাশ

ঠেল্ডে আমার চোক্ গেল, হাড় মাটি হল,—

অত করতে আমি পারব না, তোর দথ থাকে তুই কর্গে যা! ভাল লোক দব নিয়ে আয়, যাদের তুই-এক কথা বলে দিলেই (চৈতন্তা) হবে!" অন্ত এক দিবদে তিনি দমীপাগত ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "মাকে আজ বলিডেছিলাম—বিজয়, গিরিশ, কেদার, রাম, মান্টার এই কয়জনকে একটু একটু শক্তি দে, যাতে নৃতন কেহ আদিলে ইহাদের দারা কতকটা তৈয়ারী হইয়া আমার নিকটে আলে।" ঐরপে লোকশিক্ষায় সহায়তাপ্রদানের বিষয়ে ভক্তিমতী জনৈকা স্ত্রীভক্তকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "তুই জল ঢাল, আমি কাদা করি।" ধর্মপিপায়গণের জনতা ছক্তিশেরে প্রতিদিন বাড়িতেছে দেখিয়া তাঁহার গলদেশে প্রথম বেদনা অম্ভবের কয়েক দিন পরে এক দিবস ভাবারিছ হইয়া তিনি শ্রীপ্রজানাতাকে বলিয়াছিলেন, "এত লোক কি আন্তে হয়? একেরারে ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিস্! লোকের ভিড় লাইবার থাবার সয়য় পাই না! একটা ত এই ফুটো ঢাক

# ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন

( নিজ শরীর লক্ষ্য করিয়া ), রাতদিন এটাকে বাজালে আর কয়দিন টিকবে ?"

বান্তবিক, ১৮৮৪ খুষ্টাব্দের শেষভাগে কলিকাতার জনসাধারণের মধ্যে ঠাকুরের লোকোত্তর ভাব, প্রেম, সমাধি ও অমৃতময়ী বাণীর কথা মূথে মূথে এতদ্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহার भूगामर्मननाट्य भागाय निष्ठारे मान मान मिक्तामादा উপস্থিত হইতেছিল এবং যাহারা একবার আসিতেছিল তাহাদিগের

দক্ষিণেশবে কত ধর্ম্মগিপাত তাহা নির্ণয় করা

ছ:দাধ্য

मर्पा अधिकाः गर स्मारिख रहेशा जनविध भूनः भूनः षागमन कदिएछिन। किन्छ ১৮৮৫ भृष्टोत्सद উপস্থিত হইয়ছিল জুলাই মাদে ঠাকুরের কণ্ঠপীড়া হইবার পূর্বের ঐক্পপে কত লোক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল

ভাহার পরিমাণ হওয়া স্থকটিন। কারণ, এক স্থানে একই দিনে ভাহাদিগের সকলের একত্রিত হইবার স্বযোগ কথনও উপস্থিত হয় নাই। একপ হুযোগ উপস্থিত না হওয়ায় একপ্রকার ভালই হইয়াছিল, নতুবা আমার পূজা দেশপূজা হইতেছেন, আমার প্রিয়তমকে সকলে ভালবাদিতেছে ভাবিয়া ঠাকুরের অন্তর্হপণ তাঁহার ভক্তসংখ্যার বৃদ্ধিতে এতদিন যে আনন্দ অমুভব করিতে-ছিলেন, তাহা ঐ সংখ্যার বাহুল্যাদর্শনে বহু পূর্বের বিষাদ ও ভীতিতে পরিণত হইত; কারণ, তাঁহার নিজমূথে তাঁহারা বারম্বার প্রবণ कतिशाहित्नन. "अधिक त्नाक यथन ( आमात्क ) त्नवळातन मानित्व. শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে, তথনই ইহার ( শরীরের ) অন্তর্দ্ধান হইবে।"

তাঁহার দেহরকা করিবার কালনিরূপণ সম্বন্ধে অনেক ইঞ্চিত ঠাকুর সময়ে সময়ে আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্ত

#### <u>শীক্রামকুফলীলাপ্রসক্র</u>

তাঁহার প্রেমে অন্ধ আমরা দে সকল কথা তথম শুনিয়াও শুনি নাই, বুঝিয়াও হাদয়কম করিতে পারি নাই। তাঁহার অলৌকিক কুপা লাভে আমরা যেরপ ধন্ত হইয়াছি, আমাদিগের নিজদেহ রক্ষার আত্মীয় বন্ধু ও পরিচিত সকলে ভক্রপ কুপা লাভে **কালনিত্রপ**ণ সম্বন্ধে ঠাকরের শান্তির অধিকারী হউক-এই বিষয়েই তথন সকলের একমাত্র লক্ষা ছিল। স্বভরাং ভাঁহার অদর্শনের কথা ভাবিবার অবসর কোথায়? কণ্ঠরোগ হইবার চারি-পাঁচ বৎদর পূর্ব্বে ঠাকুর ঐবিষয়ে শ্রীশ্রীমাভাঠাকুরাণীকে বলিয়াছিলেন, "যখন যাহার ভাহার হত্তে ভোজন করিব, কলিকাতায় রাত্রিযাপন করিব এবং খাল্ডের অগ্রভাগ কাহাকেও প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিব, তথন জানিবে দেহরকা क्रिवात अधिक विनम्न नाहै।" क्रेट्राश हहेवात किছूकान शृद्ध হইতে ঘটনাও বাস্তবিক এরপ হইয়া আসিতেছিল। কলিকাডার নানা স্থানে নানা লোকের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া ঠাকুর অন্ন ভিন্ন অপর সকল ভোজ্যপদার্থ যাহার তাহার হত্তে ভোজন করিতেছিলেন —কলিকাতায় আগমনপূর্ব্যক ঘটনাচক্রে শ্রীযুত বলরামের বাটীতে ইতিপূর্ব্বে রাত্রিবাসও মধ্যে মধ্যে করিয়া পিয়াছিলেন এবং অজীর্ণ-রোগে আক্রাম্ভ হইয়া নরেন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে এক সময়ে দক্ষিণেশকে ठाँहात निक्टि भर्थात वस्तावछ हहेरव ना वनिश्रा वह निवम ना আদিলে, ঠাকুর একদিন তাহাকে প্রাতঃকালে আনাইয়া আপনার জন্ম প্রস্তুত ঝোল-ভাতের অগ্রভাগ নরেন্দ্রনাথকে সকাল সকাল ভোজন করাইয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী ঐ বিষয়ে আপত্তি করিয়া তাঁহার নিমিত্ত পুনরায় রন্ধন

# ঠাকুরের কলিকাভায় আগমন

করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্রকে অগ্রভাগ প্রদানে মন সঙ্কৃচিত হইতেছে না। উহাতে কোন দোব হইবে না, তোমার পুনরায় রাঁধিবার প্রয়োজন নাই।" শ্রীশ্রীমা বলিতেন, "ঠাকুর ঐরপে ব্ঝাইলেও তাঁহার পূর্বকেথা শ্বরণ করিয়া আমার মন থাবাণ হইয়া গিয়াছিল।"

লোকশিক্ষাপ্রদানের অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর অবসর হইলেও ঠাকুরের মনের উৎসাহ ঐবিষয়ে কখনও শ্বল্প দেখা যায় নাই। অধিকারী ব্যক্তি উপস্থিত হইবামাত্র তিনি কেমন ঠাকরের করিয়া প্রাণে প্রাণে উহা বুঝিতে পারিতেন এবং শিবজানে জীবসেবাসুষ্ঠান কোন এক দৈবশক্তির আবেশে আত্মহারা হইয়া তাহাকে উপদেশ প্রদান এবং স্পর্শাদি করিয়া তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেন। সে যে ভাবের ভাবুক তাঁহার মনে তথন সেই ভাব প্রবল হইয়া অন্ত দকল ভাবকে কিছুক্ষণের জন্ত প্রক্রের করিয়া ফেলিড এবং উক্ত ভাবে সিদ্ধিলাভ করিবার দিকে ঐ ব্যক্তি কতদূর যাইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, তাহা দিবাচক্ষে দেখিতে পাইয়া তিনি তাহার পথের বাধাদকল সরাইয়া তাহাকে উচ্চতর ভাবভূমিতে আর্ঢ় করাইতেন। এরপে দেহ-পাতের পূর্ব্বক্ষণ পর্যান্ত তিনি শিবজ্ঞানে জীবদেবার সর্বাদা জমুষ্ঠান कतिशाह्न এवः नर्कात्यक्षे मान विनश यात्रा नात्य वर्निक स्टेशाह्य. সেই অভয় পদবীর দিব্য জ্যোতিতে অভিষিক্ত করিয়া আবালর্ছ-বনিতার জন্মজন্মাগত বাসনাপিপাসা চিরকালের মত মিটাইয়া मिश्राट्डन ।

লোকের মনের নিগ্ঢভাব ও সংস্কারসমূহ ধরিবার ক্ষমতা আমরা

#### <u> এতিরামকৃষ্ণলীলাপ্রসক্</u>

তাঁহাতে চিরকাল সমুজ্জল দেখিয়াছি। শরীরের ফুস্থতা বা অসুস্থতা তাঁহার মনকে বে কথন স্পর্শ করিত না, উহা লোকের মনের গৃঢ্ভাব ও সংস্থার তিবিষয়ের এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিতে পারা যায়। ধরিবার ঠাকুরের কিন্তু অপরের অন্তরের রহস্ত সম্পূর্ণরূপে জানিতে ক্ষমতা পারিলেও, নিজ্ক অলোকিক শক্তির পরিচয় দিবার জন্ত তিনি উহা কথনও প্রকাশ করিতেন না। যথন যতটুকু প্রকাশ করিলে কাহারও যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইত, তথন ততটুকু মাত্র প্রকাশপূর্বক তাহাকে উচ্চপথ দেখাইয়া দিতেন। অথবা কোন সোভাগ্যবানের হৃদ্ধে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব অচল অটল করিবার জন্ত তাহার নিকটে পূর্বোক্ত শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন। পাঠকের ব্রিবার স্থবিধা হইবে বলিয়া ঐ বিষয়ক সামান্ত একটি দৃষ্টাস্ত এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি—

ঠাকুরের কঠের বেদনাবৃদ্ধি হইয়াছে শুনিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টান্দের শ্রাবণের শেষে আমাদিগের স্বপরিচিতা জনৈকা তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছিলেন। পলীবাদিনী অন্ত এক রমণী ঐ বিষয়ক দুষ্টান্ত "ঠাকুরকে দিবার মত আন্ধ বাটীতে তুধ ভিন্ন অন্ত কিছু নাই যাহা তোর হাতে পাঠাই; এক ঘটি তুধ লইয়া যাইবি ?" পূর্ব্বোক্ত রমণী তাহাতে স্বীকৃতা না হইয়া বলিলেন, "দক্ষিণেশ্বরে ভাল তুধের অভাব নাই, তাঁহার জন্ম তুধ বরাদ্ধও আছে জানি এবং উহা লইয়া যাওয়াও হালাম, অভএব তুধ লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।"

দক্ষিণেশবে পৌছিয়া ভিনি দেখিলেন, গলার ব্যথার জন্ম ত্ধ-

#### ঠাকুরের কলিকাভায় আগমন

ভাত ভিন্ন কোনরপ তরিতরকারি ঠাকুরের খাওয়া চলিতেছে না এবং কোন কারণে গয়লানী সেদিন নিত্য বরাদ্দ ছুধ দিতে না পারায় শ্রীশ্রীমাভাঠাকুরাণী বিশেষ চিন্তিতা বহিয়াছেন। কলিকাভা হইতে তথ না লইয়া আসায় তিনি তথন বিশেষ অমুভপ্তা হইলেন এবং পাড়ায় কোনস্থানে তুধ পাওয়া যায় কি না সন্ধান করিতে করিতে জানিতে পারিলেন, ঠাকুরবাটীর অনতিদূরে 'পাড়ে গিল্লি' নামে পরিচিতা এক হিন্দুছানী রমণীর গাভী আছে এবং সে হুঙ্ক বিক্রয়ও করিয়া থাকে। তাহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া জানিলেন. তাহার দকল তথা বিক্রয় হইয়া গিয়াছে: কেবল দেড়পোয়া चान्नाक छेष्ठ् व थाकाम्र तम छेश जान निमा ताथिमाह् । वितन्य প্রয়োজন বলায় সে ঐ দ্বপ্ধ তাঁহাকে বিক্রয় করিল এবং তিনি উহা লইয়া আসিলে ঠাকুর উহার সাহায্যেই সেদিন ভাত থাইলেন। আহারাস্তে আচমন করিতে উঠিলে তিনি তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিলেন। অনন্তর ঠাকুর তাঁহাকে দহদা একান্তে ডাকিয়া विनित्नन, "अर्गा, व्यामाद भनाष्टीय वर्ष विमना श्रयह, जुमि विश्व আরাম করিবার যে মন্তুটি জান তাতা উচ্চারণ করিয়া একবার তাত वृलाहेशा नाख टा।" त्रम्भी के कथा छनिया किছूक्य छन दहेशा বহিলেন। অনন্তর ঠাকুরের অভিপ্রায় মত তাঁহার গলদেশে হাত বুলাইয়া দিবার পরে এএীমার নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি যে ঐ মন্ত্ৰ জানি, উনি একথা কিরপে জানিতে পারিলেন ? ঘোষপাড়ার সম্প্রদায়ভুক্তা কোন বমণীর নিকটে আমি উহা সকাম কর্মসকল সাধনে বিশেষ সিদ্ধিদ জানিয়া বছপুর্বের শিথিয়া লইয়া-ছিলাম, পরে নিদ্ধাম হইয়া ঈশবুকে ডাকাই জীবনের কর্ত্তব্য জানিয়া

#### **এতি**রামকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

উহা ত্যাগ করিয়াছি। জীবনের সকল কথাই ঠাকুরকে বলিয়াছি, কিন্তু কর্ত্তাভন্ধা মন্ত্রগ্রহণের কথা শুনিলে পাছে উনি খুণা করেন ভাবিয়া ঐ বিবয় তাঁহার নিকটে পুকাইয়া রাখিয়াছিলাম—কেমন করিয়া উনি তাহা টের পাইলেন!" শুশ্রীমাতাঠাকুরাণী তাঁহার ঐকথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এগো, উনি সকল কথা জানিতে পারেন, অথচ মনম্থ এক করিয়া সত্দ্দেশ্রে যে যাহা করিয়াছে, তাহার নিমিন্ত তাহাকে কথন খুণা করেন না; তোমার ভয় নাই; আমিন্ত ইহার (ঠাকুরের) নিকটে আসিবার পূর্বে ঐ মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া ঐকথা উহাকে বলায় উনি বলিয়াছিলেন, 'মন্ত্র লইয়াছ তাহাতে ক্ষতি নাই, উহা এখন ইউপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া দাও।'"

শ্রাবণ যাইয়া ক্রমে ভাল্রেরও কিছুদিন গত হইল, কিন্তু ঠাকুরের গলার বেদনা ক্রমে বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস দেখা ব্যাধির বৃদ্ধিতে গেল না। ভক্তগণ ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির ঠাকরের গলার ক্ষত হইতে ক্লধির করিতে পারিতেছিলেন না, এমন সময়ে সহসা নিৰ্গত হওয়া ও একদিন এক ঘটনার উদয় হইয়া তাঁহাদিগকে ভক্তগণের তাঁহাকে কলিকাতার कर्द्धरितुत भथ म्लिष्टे (प्रथाहेग्रा पिन। আনহনের পরামর্শ বাসিনী জনৈকা বুমণা সেদিন তাঁহার বাটীতে ভক্ত-গণকে সাদ্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে আনিবার উাচার বিশেষ আবিঞ্চন চিল, কিন্তু তাঁচার শরীর অস্তম্ভ জানিয়া সেই আশা একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন।

তথাপি যদি তিনি কোনরূপে কিছুক্ষণের জ্বন্ত একবার বেড়াইয়া যাইতে পারেন ভাবিয়া জনৈক ভক্তকে অহরোধ করিয়া দক্ষিণেশরে

# ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন

প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজি নয়টা হইলেও ঐ ব্যক্তি ফিরিয়া না আদায় আর বিলম্ব না করিয়া তিনি সমবেত ব্যক্তিদিগকে ভোজনে বলাইতেছেন, এমন সময়ে সে সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আদিল— ঠাকুরের কণ্ঠতালুদেশ হইতে আজ ফ্রধির নির্গত হইয়াছে, সেইজ্জু আদিতে পারিলেন না। নরেজ্রনাথ, রাম, গিরিশ, দেবেজ্র, মায়ার (মহেক্র) প্রভৃতি উপস্থিত সকলে বিশেষ চিস্তিত হইলেন এবং পরামর্শে স্থির হইল কলিকাতায় একথানি বাটা ভাড়া লইয়া অচিরে ঠাকুরকে আনয়নপূর্বক চিকিৎসা করাইতে হইবে। ভোজনকালে নরেজ্রনাথকে বিষয় দেখিয়া জনৈক যুবক কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "হাহাকে লইয়া এত আনন্দ তিনি বৃঝি এইবার সরিয়া ঘান—আমি ভাক্তারি গ্রন্থ পড়িয়া এবং ডাক্তার বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, ঐরপ কণ্ঠরোগ ক্রমে 'ক্যান্সারে' (Cancer) পরিণত হয়; অভ্য রক্তপড়ার কথা শুনিয়া রোগ উহাই বলিয়া সন্দেহ হইতেতে; ঐ রোগের ঔষধ এখনও আবিষার হয় নাই।"

পরদিবদ ভক্তদিগের মধ্যে প্রবীণ কয়েকজন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরকে কলিকাভায় থাকিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্ম অফুরোধ

ঠাকুরের চিকিৎসার্থ কলিকাতার আগমন ও বলরামের ভবনে অবস্থান কবিলে তিনি সম্মত হইলেন। বাগবাজারে তুর্গাচরণ মুখাজ্জি দ্বীটের ক্ষুদ্র একখানি বাটীর ছাদ
হইতে গলাদর্শন হয় দেখিয়া ভক্তগণ উহা ভাড়া
লইয়া অনতিকাল পরে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া
আদিলেন। কিন্তু ভাগীরথীতীরে কালীবাটীর প্রশন্ত
উত্থানের মুক্ত বায়ুতে থাকিতে অভ্যন্ত ঠাকুর ঐ

স্বন্ধপরিসর বাটীতে প্রবেশ করিয়াই ঐ স্থানে বাস করিতে পারিবেন

#### **শ্রিশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

না বলিয়া তৎক্ষণাৎ পদত্রজে রামকান্ত বস্থর ষ্ট্রীটে বলরাম বস্থর ভবনে চলিয়া আসিলেন। বলরাম তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং মনোমত বাটী যতদিন না পাওয়া যায় ততদিন তাঁহার নিকটে থাকিতে অমুরোধ করায়, তিনি ঐস্থানে থাকিয়া যাইলেন।

বাটীর অহসদ্ধান হইতে লাগিল। বুথা সময় নষ্ট করা বিধেয় নহে ভাবিয়া ভক্তগণ ইতিমধ্যে এক দিবস কলিকাভার স্বপ্রসিদ্ধ

প্রসিদ্ধ বৈশুগণকে আনরন করিরা ঠাকুরের রোগ নিরূপণ ও ভামপুকুরের বাটা ভাডা বৈত্যগণকে আনমন করিয়া ঠাকুরের ব্যাধিসম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করিলেন। গলাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দারিকানাথ, নবগোপাল প্রভৃতি অনেকগুলি করিরাঞ্জ সেদিন আহত হইয়া ঠাকুরকে পরীক্ষা করিলেন এবং তাঁহার রোহিণী নামক তৃশ্চিকিংক্ত ব্যাধি হইয়াতে বলিয়া স্থির করিলেন। যাইবার

কালে একান্তে জিজ্ঞানিত হইয়া গদাপ্রসাদ জনৈক ভক্তকে বলিলেন, "ডাক্তারেরা যাহাকে 'ক্যান্সার' বলে, রোহিণী তাহাই; শাল্পে উহার চিকিৎসার বিধান থাকিলেও উহা অসাধ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।" কবিরাজদিগের নিকটে বিশেষ কোন আশানা পাইয়া এবং অধিক ঔষধ ব্যবহার ঠাকুরের ধাতুতে কোনকালে সহে না জানিয়া, ভক্তগণ তাঁহার হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করানই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। সপ্তাহকালের মধ্যেই শ্রামপুকুর খ্রীটে অবস্থিত গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বৈঠকখানাভ্রনটি ঠাকুরের থাকিবার জন্ম ভাড়া লওয়া হইল এবং কলিকাভার স্প্রেসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসাধীনে কিছুদিন তাঁহাকে রাখা সর্ব্ববাদিসমত হইল।

# ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন

এদিকে চিকিৎসার্থ ঠাকুরের কলিকাতা আগমন সহরের দর্বজ্ঞ লোকমুখে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং পরিচিত অপরিচিত বছ ব্যক্তি তাঁহার দর্শনমানসে যখন তথন দলে দলে উপস্থিত ঠাকরকে **চে**থিয়ার হইয়া বলরামের ভবনকে উৎসবস্থলের স্থায় আনন্দ-ময় করিয়া তুলিল। ডাজারের নিষেধ ও ভক্তগণের नकक्न প্রার্থনায় সময়ে সময়ে নীরব থাকিলেও বাজির জনতা ঠাকুর যেরূপ উৎসাহে তাহাদিগের সহিত ধর্মালাপে প্রবৃত্ত হইলেন, ভাষাতে বোধ হইল তিনি যেন ঐ উদ্দেশ্যেই এগানে আগমন করিয়াছেন, যেন দক্ষিণেশ্বর পর্যান্ত যাওয়া যাহাদের পক্ষে স্থগম নহে তাহাদিগকে ধর্মালোকপ্রদানের জন্মই তিনি কিছুকালের জন্ম তাহাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন! প্রাত:কাল হইতে ভোদ্ধন-কাল পর্যান্ত এবং ভোজনান্তে ঘণ্টা চুই আন্দান্ত বিশ্রামের পরেই রাত্রির আহার এবং শয়নকাল পর্যন্ত প্রতিদিন তিনি ঐ সপ্তাহকাল মধ্যে বছলোকের ব্যক্তিগত জীবনের জটিল প্রশ্নদকল সমাধান করিয়া দিয়াছিলেন, নানাভাবে ঈশ্বীয় কথার আলোচনায় বছ ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক পথে আরুষ্ট করিয়াছিলেন এবং ভঙ্গন-সঙ্গীতাদি প্রবণে গভীর সমাধিরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহু পিপাস্থর প্রাণ শাস্তি ও আনন্দের প্লাবনে পূর্ণ ও উচ্ছলিত করিয়াছিলেন। সকল দিবস সকল সময়ে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য আমাদিগে<del>য়</del> কাহারও ঘটে নাই, গৃহস্বামীকেও ঠাকুরের এবং ভক্তগণের সম্বন্ধে নানা বন্দোবন্ত করিতে অনেক সময়ে স্থানাস্তরে ব্যস্ত থাকিতে হইত, স্থতরাং ঐ সপ্তাহের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। অতএব কি ভাবে ঠাকুর

#### <u>শীশীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

বলরামের ভবনে এই কর্মিন যাপন করিয়াছিলেন, ভাহা পাঠককে বুঝাইবার জন্ত নিমে একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা নিরন্ত হইব।

আমরা তথন কলেজে পড়িতাম, স্থতরাং সপ্তাহের মধ্যে তৃই-একদিন মাত্র ঠাকুরকে দেখিতে আসিবার অবসর পাইতাম।

একদিবস অপরাত্রে ঐরপে বলরামের ভবনে
বলরাম ভবনে
আসিয়া দেখি, দিভলের বৃহৎ ঘর্ষানি লোকে
পূর্ণ ও গিরিশচক্র এবং কালীপদ মহোৎসাহে
গান ধরিয়াচেন—

আমায় ধর নিতাই। আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন।

গৃহমধ্যে কোনরপে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঘরের পশ্চিম প্রান্তে পূর্ব্বম্পে উপবিষ্ট থাকিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। তাঁহার ম্থে প্রসন্ধতা ও আনন্দের অপূর্ব হাসি, দক্ষিণ চরণ উথিত ও প্রসারিত এবং সম্মুথে উপবেশন করিয়া এক ব্যক্তি পরম প্রেমের সহিত ঐ চরণখানি অতি সন্তর্পণে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ঠাকুরের পদপ্রান্তে যে ঐরপে উপবিষ্ট রহিয়াছে, তাহার চক্ষ্ নিমীলিত এবং মুথ ও বক্ষ নয়নধারায় সিক্ত হইতেছে। গৃহ নিস্তব্ধ এবং একটা দিব্যাবেশে জম্ জম্ করিতেছে। গান চলিতে লাগিল—

আমার প্রাণ যেন আচ্চ করে রে কেমন, আমায় ধর নিতাই।

১ জ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ ও জ্রীকালীপদ্ধ ঘোষ।

# ঠাকুরের কলিকাভায় আগমন

( নিতাই ) জীবকে হরিনাম বিলাতে
উঠ্ল যে তেউ প্রেমনদীতে
সেই তরঙ্গে এখন আমি ভাসিয়ে ঘাই।
( নিতাই ) থত লিখেছি আপন হাতে
আই সথী সাক্ষী তাতে
( এখন ) কি দিয়ে শুধিব আমি প্রেমের মহাজন।
( আমার ) সঞ্চিত ধন ফুরাইল
তবু ঋণের শোধ না হ'ল,
প্রেমের দায়ে এখন আমি বিকাইয়ে ঘাই।

গীত সাক হইলে কতক্ষণ পরে ঠাকুর অর্দ্ধবাহাদশা প্রাপ্ত হইয়া
শন্মুপস্থ ব্যক্তিকে বলিলেন, "বল শ্রীক্লফচৈতক্ত—বল শ্রীক্লফচৈতক্ত—বল শ্রীক্লফচৈতক্ত—বল শ্রীক্লফচৈতক্ত —
বল শ্রীক্লফচৈতক্ত।" ঐকপে উপযুগিপরি তিন বার তাহাকে ঐ নাম
উচ্চারণ করাইবার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া
অক্তের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া পরে
আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম, ঐ ব্যক্তির নাম নৃত্যগোপাল
গোস্বামী, ঢাকার কোন কলেজে তিনি অধ্যয়ন করাইয়া থাকেন,
ঠাকুরের পীড়ার কথা ভনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন।
গোস্বামী বেমন ভক্তিমান্, দেখিতেও তেমনি স্পুক্ষ ছিলেন।

# দ্বাদশ অধ্যায়—প্রথম পাদ

# ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

ঠাকুরের জন্ম যে বাটীথানি এখন ভাড়া লওয়া হইল, উহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত শ্রামপুকুর দ্বীটের উত্তরপার্শে অবস্থিত। উত্তরমুখে বাটীতে প্রবেশ করিয়াই বামে ও দক্ষিণে বসিবার ভাষপুক্রের চাতাল ও স্বল্পবিসর 'রক' দেখা যাইত। উহা ৰাটীর পরিচয় ছাড়াইয়া ৰুয়েৰ পদ অগ্ৰসর হইলেই ডাহিনে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি ও সম্মুখে উঠান। উঠানের পূর্বাদিকে ছই-তিনখানি কুত্র কুত্র ঘর। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াই দক্ষিণভাগে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একখানি লম্বা ঘর, উহাই সর্বসাধারণের জন্ম নির্দিষ্ট ছিল এবং বামে পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ঘরগুলিতে ঘাইবার পথ। উক্ত পথ দিয়া প্রথমেই 'বৈঠকথানা' ঘর নামে অভিহিত স্প্রশন্ত ঘরখানিতে ঢুকিবার দার—এই ঘরে ঠাকুর থাকিতেন। উহার উত্তরে ও দক্ষিণে বারাণ্ডা, তন্মধ্যে উত্তরের বারাণ্ডা প্রশস্ততর ছিল এবং পশ্চিমে ছোট ছোট চুইখানি ঘর-একখানিতে ভক্ত-দিগের কেহ কেহ রাত্রিতে শয়ন করিত এবং অপরথানি শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর রাত্তিবাদের জন্ম নির্দিষ্ট ছিল। তম্ভির সাধারণের নিমিত্র নিন্দিষ্ট ঘরখানির পশ্চিমে স্বল্পবিসর বারাণ্ডা, ঠাকুরের ঘরে যাইবার পথের পূর্ব্বপার্ষে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি এবং ছাদে যাইবার দরজার পার্যে চারি হাত আন্দাজ লছা ও এরপ প্রশস্ত একটি আচ্ছাদনযুক্ত চাতাল ছিল। খ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঐ চাতালটিতেই

# ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিতেন এবং ঐ স্থানেই ঠাকুরের জন্ম প্রয়োজনীয় পথ্যাদি রন্ধন করিতেন। ভাত্র মাসের শেষার্দ্ধের কোন সময়ে ইংরেজী ১৮৮৫ খৃষ্টান্দের সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে ঠাকুর বলরামের বাটী হইতে এখানে আসিয়া কিঞ্চিদধিক তিন মাস কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং অগ্রহায়ণ শেষ হইবার তুই-এক দিন থাকিতে কাশীপুরের বাগানবাটীতে উঠিয়া গিয়াছিলেন।

খ্যামপুকুরের বাটাতে আদিবার কয়েক দিন পরেই ভক্তগণ পূর্বপরামর্শমত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে ঠাকুরের চিকিৎদার্থ ডাক্তার মহেন্দ্র-লাল সরকারের কালে তাঁহার পরিবারবর্গের চিকিৎদার জন্ম চিকিৎদার ডাক্তার কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে আদিয়া ঠাকুরের ভার এহণ

অনেক দিনের কথা, লক্ষপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারের উহা মনে না থাকাই সম্ভব, ঐ জন্ম কাহাকে দেখিতে আদিতেছেন তাহা না বলিয়াই ভক্তগণ তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। দেখিবামাত্র তিনি কিন্তু ঠাকুরকে চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং বহু যত্নে পরীক্ষা ও রোগ-নির্গয়পুর্বাক ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিবার পরে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটী সম্বন্ধীয় কথা ও ধর্মালাপে স্বন্ধকাল অতিবাহিত করিয়া তাঁহার নিকটে সেদিন বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যতদূর স্মরণ আছে, ডাক্তার ঐদিন ভক্তগণকে প্রভাহ প্রাতে ঠাকুরের শারীরিক অবস্থার সংবাদ তাঁহাকে জানাইয়া আদিতে বলিয়াছিলেন এবং বাইবার কালে তাঁহাকো তাঁহাকে নিয়মিত পারিশ্রমিক প্রদান করিলে উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দিবস ঠাকুরকে

#### **এ**প্রিরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

দেখিতে আসিয়া যথন তিনি কথায় কথায় জানিতে পারিলেন, ভজ্জগণই তাঁহাকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আনম্বনপূর্ব্ধক ব্যয়নির্ব্বাহ করিতেছে, তথন তাহাদিগের গুরুভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া আর পারিশ্রমিক গ্রহণ করিলেন না—বলিলেন, "আমি বিনা পারিশ্রমিকে যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়া তোমাদিগের সৎকার্য্যে সহায়তা করিব।"

এরপে স্থবিজ্ঞ চিকিৎদকের সহায়তালাভ করিয়াও ভক্তগণ নিশ্চিম্ব হইতে পারিল না। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহারা বুঝিতে পারিল বিশেষ সতর্কতার সহিত পথা প্রস্তুত পথ্য ও বাত্তে সেবার বন্দোবন্ধের করিবার এবং দিবসের স্থায় রাত্তিকালেও ঠাকুরের পরামর্শ আবশ্যক মত দেবা করিবার জন্ম লোক নিযুক্ত করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়া ঐ হুই অভাবের একটিও ষ্থায়থ নিবারিত হইবার নহে ভাবিয়া তাহারা তথন দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে আনয়নপূর্বক প্রথমটি এবং ঠাকুরের বালক-ভক্তগণের সহায়তায় বিতীয়টি মোচনের পরামর্শ স্থির করিল। ঐ অভাবদ্বয়ের ঐরপে নিরাকরণের পথে কিন্ত বিষয় অন্তরায় দেখা যাইল। কারণ, বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার জন্ত নির্দিষ্ট অন্দরমহল না থাকায় শ্রীশ্রীমা এখানে কিরুপে একাকিনী আসিয়া থাকিবেন তদ্বিষয় বুঝিয়া উঠা চুম্বর হইল এবং স্থল-কলেজের ছাত্র বালক-ভক্তগণ ঠাকুরের সেবার নিমিত্ত এখানে আসিয়া নিতা রাত্ত-জাগরণাদি করিলে অভিভাবকদিগের বিষয় व्यमस्थारमत्र छेन्य श्रेट्र, এकथा श्रमयक्रम क्रिएक काशात्र विनय इहेन ना।



# ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অপূর্ব্ধ লজ্ঞাশীলতার কথা শ্বরণ করিয়াও ভক্তগণের অনেকে তাঁহার আগমন দম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইল।

গ্রশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর লজ্জাশীলতার দুষ্টান্ত দক্ষিণেশর উত্থানের উত্তরের নহবতথানার অবস্থানপূর্বাক ঠাকুরের দেবায় নিত্য নিযুক্তা থাকিলেও

ফুই-চারি জন বালক-ভক্ত ভিন্ন—যাহাদিগের সহিত

ঠাকুর স্বয়ং তাঁহাকে পরিচিতা করাইয়া দিয়াছিলেন

— অপর কেই এতকাল কথন তাঁহার প্রীচরণদর্শন অথবা বাক্যালাপ অবণ করে নাই। ঐ স্বল্পরিসর স্থানে সমস্ত দিবদ থাকিয়া ঠাকুরের ও ভক্তগণের নিমিত্ত অন্ধ-ব্যঞ্জনাদি থাতদ্রব্যসকল তৃই বেলা প্রস্তুত্ত করিয়া দিলেও, ঐ স্থানে কেই যে প্রক্রপ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাহা কেইই বুঝিতে পারিত না। রাত্রি এটা বাজিবার স্বল্পকাল পরে অভ্যুত্তকহ উঠিবার বহু পূর্বের প্রতিদিন শ্যাত্যাগপূর্বক শোচ-ম্নানাদি সমাপন করিয়া তিনি সেই যে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট ইইতেন, সমস্ত দিবস আর বহির্গত ইইতেন না—নীরবে, নিঃশব্দে অভ্যুত ত্রন্ততার সহিত্ত সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পূজা-জপ-ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতেন। অন্ধকার রাত্রে নহবতথানার সম্মুখস্থ বকুলতলার ঘাটের সিঁড়ি বাহিয়া গলায় অবতরণ করিবার কালে তিনি একদিবস এক প্রকাণ্ড কুত্তীরের গাত্রে প্রায় পদার্পণ করিয়াছিলেন—কুত্তীর ভালায় উঠিয়া সোপানের উপর শন্ধন করিয়াছিল, তাঁহার সাড়া পাইয়া জলে লাফাইয়া পড়িল! তদ্বধি সঙ্গে আলো না লইয়া তিনি কথন ঘাটে নামিতেন না।

এডকাল ঐস্থানে থাকিয়াও যিনি ঐরপে কথন কাহারও দৃষ্টি-মুখে পতিতা হয়েন নাই, সর্বপ্রকার সবোচ ও লক্ষা সহসা পরিত্যাগপূর্বক তিনি কিরপে এই বাটীতে পুরুষদিগের মধ্যে

# <u>শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ</u>

আদিয়া দর্বকণ বাদ করিবেন—ইহা ভক্তগণের কেইই ভাবিয়া দ্বির করিতে পারিল না। অথচ উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে আনিবার প্রস্তাব ঠাকুরের নিকট উপস্থিত ভামপুরুরে করিতে বাধ্য হইল। ঠাকুর তাহাতে প্রীশ্রীমার আনিবার প্রস্তাব প্র্রোক্ত প্রকার স্বভাবের কথা অরণ করাইয়া বলিলেন, "সে কি এখানে আদিয়া থাকিতে পারিবে? যাহা হউক, তাহাকে জিজ্ঞানা করিয়া দেখ, দকল কথা জানিয়া শুনিয়া সে আদিতে চাহে ত আস্তক।" দক্ষিণেশ্বরে প্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকটে লোক প্রেরিত হইল।

'ষ্থন ষ্মেন তথ্ন তেমন, ষ্থোনে ষ্মেন সেথানে তেমন. যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন'—ঠাকুর বলিতেন, এক্রপে দেশকাল-পাত্র-ভেদ বিবেচনাপূর্ব্বক সংসারে সকল বিষয়ের শ্রীশার দেশ-অমুষ্ঠান করিতে এবং আপনাকে না চালাইতে কাল-পাত্রান্থবায়ী কার্যা করিবার পারিলে শান্তি লাভে, অথবা নিজ অভীষ্ট লক্ষো - শক্তি পৌছিতে কেহ সমর্থ হয় না। সঙ্কোচ ও লজ্জারপ আবরণের চুর্ভেগ্ন অন্তরালে সর্বাথা অবস্থান করিলেও শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী ঠাকুরের নিকটে পূর্ব্বোক্ত উপদেশ লাভ করিয়া নিজজীবন নিয়মিত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তিনি পূর্ব্ব সংস্থার ও অভ্যাদের আবরণসমূহ হইতে আপনাকে নিজ্ঞান্ত করিয়া নির্ভয়ে যথায়থ আচরণে কভদুর সমূর্থা ছিলেন. ভাহা ভাঁহার দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমনের বিবরণে এবং নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে পাঠকের সমাক হদয়কম হইবে—

শ্রীপ্রীরামকুকলীলাপ্রদক্ত—সাধকভাব"—বিংশ অধ্যায় দ্রষ্টবা।

# ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবান্থন

স্বল্লব্যয়দাধ্য যানাভাব, অর্থাভাব প্রভৃতি নানা স্বার্থে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে তৎকালে অনেক সময়ে জন্মরামবাটী ও কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে পদত্রক্তে আসিজে কামারপুকুর হইতে দকিশেশনে হইত। এরপে আসিতে হইলে জাহানাবাদ আসিবার পথ ( আরামবাগ ) পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া পথিকগণকে চারি-পাঁচ ক্রোশব্যাপী তেলোভেলোর মাঠ উত্তীর্ণ হইয়া **৺তারকেশ্বরে.** এবং তথা হইতে কৈকলার মাঠ উত্তীর্ণ হইয়া বৈছ্যবাটীতে আসিয়া গঙ্গা পার হইতে হইত। ঐ বিস্তীর্ণ প্রাম্ভরময়ে তথন ভাকাইতগণের ঘাঁটি ছিল। প্রাতে, মধ্যাকে, প্রদোধে অনেক পথিকের এথানে ভাহাদিগের হত্তে প্রাণ হারাইবার কথা এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। প্রায় পাশাপাশি অবস্থিত তেলো-ভেলো নামক কৃত্র গ্রামন্বয়ের এক ক্রোশ আন্দার দূরে প্রান্তরের মধ্যভাগে করালবদনা, স্মভীষণা এক ৺কালীমৃত্তির এখনও দর্শন মিলিয়া খাকে। জনসাধারণের নিকট ইনি তেলোভেলোর 'ডাকাতে কালী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। লোকে বলে, ইহাকে পূজা করিয়া ভাকাইতেরা নরহত্যারূপ নৃশংস কার্য্যে অগ্রসর হইত। ডাকাইজের হস্ত হইতে বক্ষা পাইবার জন্ম পথিকেরা এসময়ে দলবদ্ধ না হইয়া এই প্রান্তরদ্বয় অভিক্রম করিতে সাহসী হইত না।

ঠাকুরের মধ্যমাগ্রন্ধ রামেশ্বরের কন্সা ও কনিষ্ঠ পুত্র এবং অপর করেকটি স্ত্রী-পুরুষের দহিত প্রীশ্রমাতাঠাকুরাণী এক সময়ে পদরকে কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেছিলেন। আরাম-বাগে পৌছিয়া তেলোভেলোর প্রান্তর সন্ধ্যার পূর্ব্বে পার হইবার মধ্যেষ্ট সময় আছে ভাবিয়া তাঁহার সন্ধিগণ ঐ স্থানে অবস্থান ও

#### <u> প্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

রাত্রিয়াপনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। পথশ্রমে ক্লান্থি অরুভব করিলেও শ্রীশ্রীমা তজ্জন্ম ঐ বিষয়ে কাহাকেও না বলিয়া তাহাদিগের সহিত অগ্রসর হইলেন। কিছু চুই গ্রীপ্রীয়ার পদবক্ষে ক্রোশ পথ যাইতে না যাইতেই দেখা গেল, ডিনি <u>তাবকেশ্ববে</u> আগমনকালে সঙ্গীদিগের সহিত সমভাবে চলিতে না পারিয়া ঘটনা পিছাইয়া পড়িতেছেন। তথন তাঁহার নিমিত্র কিছক্ষণ অপেক্ষা করিয়া এবং তিনি নিকটে আসিলে তাঁছাকে ক্রত চলিতে বলিয়া তাহারা পুনরায় গস্তব্য পথে চলিতে লাগিল। অনস্তর প্রাস্তর মধ্যে আদিয়া তাহারা দেখিল, তিনি আবার সকলের বত্ত পশ্চাতে ধীরে ধীরে আগমন করিতেছেন। আবাব তাহার৷ তাহার নিমিত্ত এখানে অপেক্ষা করিয়া রহিল এবং তিনি নিকটে আদিলে বলিল. এইরপে চলিলে এক প্রহর রাত্তির মধ্যেও প্রান্তর পার হইতে পারা যাইবে না ও সকলকে ডাকাইতের হস্তে পড়িতে হইবে। এতগুলি লোকের অস্থবিধা ও আশস্কার কারণ হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীশ্রীমা তখন তাহাদিগকে তাঁহার নিমিত্ত পথিমধ্যে অপেক্ষা করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "তোমরা একেবারে ৺তারকেশ্বরের চটিতে পৌছিয়া বিশ্রাম কর গে. আমি যত শীঘ্র পারি তোমাদিগের সহিত মিলিত হইতেছি।" বেলা অধিক নাই দেখিয়া এবং তাঁহার ঐকথার উপর নির্ভর করিয়া দ্দিগণ আর কালবিলম্ব করিল না, অধিকতর বেগে পথ অতিক্রম-পূর্ব্বক শীঘ্রই দৃষ্টির বহিভূতি হইয়া যাইল।

শ্রীশ্রীমা তথন যথাসাধ্য জ্বতপদে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু শরীর নিতান্ত অবসন্ন হওয়ায় তাঁহার প্রান্তরমধ্যে পৌছিবার কিছুক্ষণ

# ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

পরেই সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। বিষম চিস্তিতা হইয়া তিনি কি
করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন দীর্ঘাকার ঘোরতর
ক্ষম্বর্ণ এক পুরুষ যাষ্ট স্কল্পে লইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য
তেলোভেলোর
পান্তরে
করিয়া ক্রভপদে অগ্রসর হইডেছে। ভাহার
পশ্চাতে দ্রে ভাহার সন্ধীর হায় এক ব্যক্তিও
আদিতেছে বলিয়া বোধ হইল। পলায়ন বা চীৎকার করা বৃথা
ব্রিয়া শ্রীশ্রীমা তথন স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া উহাদিগের
আগমন সশন্ধচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে ঐ পুরুষ নিকটে আদিয়া তাঁহাকে কর্কশন্তরে প্রশ্ন করিল, "কে গা এ সময়ে এখানে দাঁড়াইয়া আছ ?" শীশীমা তখন তাহাকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে পিড়সম্বোধন-বাগ্দি পাইক ও পূর্ব্বক একেবারে ভাহার শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, তাহার পত্রী "বাবা, আমার সঙ্গিগণ আমাকে ফেলিয়া গিয়াছে, বোধ হয় আমি পথও ভূলিয়াছি, তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া যদি তাহাদিগের নিকটে পৌছাইয়া দাও। তোমার জামাই দক্ষিণেখরে वानी वाममनिव कानीवागिए थारकन, वामि छांशव निकछिरे যাইতেছি, তুমি যদি দেখান পর্যন্ত আমাকে লইয়া যাও তাহা হইলে তিনি তোমাকে বিশেষ সমাদর করিবেন।" ঐ কথাগুলি বলিতে না বলিতে পূৰ্ব্বোক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তিও তথায় উপস্থিত হইল এবং শ্রীশ্রীমা দেখিলেন দে পুরুষ নছে রমণী, প্রথমাগত পুরুষের পত্নী। ঐ ব্ৰুণীকে দেখিয়া বিশেষ আশস্তা হইয়া এ শীমা তথন ভাহার হস্তধারণ ও মাতৃ-সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, "মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলিয়া বাওয়ায় বিষম বিপদে

#### **ন্ত্রীন্ত্রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

পড়িয়াছিলাম; ভাগ্যে বাবা ও তুমি আদিয়া পড়িলে, নতুবা কি করিতাম বলিতে পারি না।"

শ্রীশ্রীমার ঐরপ নিঃসঙ্কোচ সরল ব্যবহার, একান্ত বিখাস ও মিষ্ট কথায় বাগ দি পাইক ও তাহার পত্নীর প্রাণ এককালে বিগলিত

হইল। সামাজিক আচার ও জাতির কথা ভূলিয়া জেলোভেলোয় তাহারা সভাসভাই আপনাদিগের ক্লার লায রাত্রিবাস এবং পাইক ও ভাহার দেখিয়া তাঁহাকে অশেষ সাম্বনা প্রদান করিতে পতীর যত লাগিল! পরে তাঁহার শারীরিক অবসন্ধতার কথা আলোচনা করিয়া তাহারা তাঁহাকে গস্তব্য পথে অগ্রসর হইতে না দিয়া সমীপবর্ত্তী তেলোভেলো গ্রামের এক ক্ষুদ্র দোকানে লইয়া याद्या दाखिवात्मद वत्मावल कदिन। दम्पी निक वल्लामि विकार्देश তাঁহার নিমিত্ত শ্যা প্রস্তুত করিল এবং পুরুষ দোকান হইতে মৃড়িমুড়কি কিনিয়া তাঁহাকে ভোজন করিতে দিল। ঐরপে পিতা-মাতার ত্যায় আদর ও স্লেহে তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া ও রক্ষা করিয়া তাহারা সমস্ত রাত্রি অভিবাহিত করিল এবং প্রত্যুষে উঠাইয়া সঙ্গে লইয়া তুই-চারি দণ্ড বেলা হইলে তারকেশ্বরে উপস্থিত হইয়া এক দোকানে আত্ময় গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিল। অনস্তর বমণী তাহার স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমার মেয়ে কাল কিছুই খাইতে পায় নাই, বাবার (৺তারকনাথের) পূজাদি শীজই দারিয়া বাজার হইতে মাছ, তরিতরকারি লইয়া আইন, আত্ব তাহাকে ভাল করিয়া থাওয়াইতে হইবে।"

পুরুষ ঐসকল কর্ম করিতে চলিয়া যাইলে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর লন্ধী ও সন্ধিনীগণ তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া

উপস্থিত হইল এবং তিনি নিরাপদে পৌছিয়াছেন দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল! তথন শ্রীশ্রীমা তাঁহার রাত্তে আশ্রয়দাতা

ভারকেশবে পৌছিবার পরে ও পাইকের সহিত বিদায় কালে পিতামাতার সহিত তাহাদিগকে পরিচিত করাইয়া বলিলেন, "ইহারা আদিয়া আমাকে না রক্ষা করিলে কাল রাত্রে কি যে করিতাম তাহা বলিতে পারি না।" অনস্তর পূজা, রন্ধন ও ভোজনাদি শেষ করিয়া কিছুক্ষণ ঐস্থানে বিশ্রামপূর্বক দকলে

বৈগুবাটী অভিমূথে যাত্রা করিবার জন্ম প্রস্তুত হইলে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী ঐ পুরুষ ও রমণীকে অশেষ কুতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। শ্রীশ্রীমা বলেন, "এক রাত্তের মধ্যে আমরা পরস্পরকে এতদুর আপনার করিয়া লইয়াছিলাম যে, বিদায় গ্রহণকালে ব্যাকুল হইয়া অজন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। অবশেষে স্থবিধামত দক্ষিণেশবে আমাকে দেখিতে আসিতে পুনঃ পুন: অন্তব্যোধপূর্বক একথা স্বীকার করাইয়া লইয়া অতি কটে তাহাদিগকে ছাডিয়া আসিলাম। আসিবার কালে তাহারা অনেক **দূর পর্যান্ত আমাদিগের সঙ্গে আদিয়াছিল, এবং রমণী পার্শ্বর্ত্তী** ক্ষেত্ৰ হইতে কতকগুলি কলাইশুঁটি তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার অঞ্চলে বাঁধিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিল, 'মা সারদা, বাত্তে যখন মুড়ি খাইবি তখন এইগুলি দিয়া খাস্।' পূৰ্ব্বোক্ত অঙ্গীকার তাহারা রক্ষা করিয়াছিল। মিষ্টার প্রভৃতি জব্য লইয়া আমাকে দেখিতে মধ্যে মধ্যে কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। উনিও (ঠাকুর) আমার নিকট হইতে সকল কথা শুনিয়া ঐ সময়ে ভাহাদিগের সহিত জামাতার ভায় ব্যবহারে ও

#### **এতি**রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

আদর-আপ্যায়নে তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এখন সরল ও সচ্চরিত্র হইলেও আমার ডাকাত-বাবা পূর্ব্বে কখন কখন ডাকাইতি যে করিয়াছিল একথা কিন্তু আমার মনে হয়।"

ডাক্তারের উপদেশমত স্থপথ্য প্রস্তুত করিবার লোকাভাবে ঠাকুরের রোগর্ন্ধির সম্ভাবনা হইয়াছে, শুনিবামাত্র শ্রীশ্রীমাতা-

শ্রশ্রিশা শ্রামপুকুরে আগমনপূর্ব্বক বে ভাবে বাস করিয়াছিলেন ঠাকুরাণী আপনার থাকিবার স্থবিধা অস্থবিধার কথা কিছুমাত্র চিস্তা না করিয়া ভামপুকুরের বাটীতে আসিয়া ঐ ভার সানন্দে গ্রহণ করিলেন। একমহল বাটীতে, অপরিচিত পুরুষসকলের মধ্যে, সকল প্রকার শারীরিক অস্থবিধা সহু করিয়া

এখানে তিন মাস অবস্থানপূর্বক তিনি যে ভাবে নিদ্ধ কর্ত্ববা পালন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিন্দিত হইতে হয়। স্নানাদি করিবার একটি মাত্র স্থান সকলের নিমিত্ত নির্দিষ্ট থাকায় রাত্রি ভটার পূর্বের শ্যাত্যাগপূর্বক তিনি কখন যে ঐ সকল কর্ম সমাপন করিয়া ত্রিভলে ছাদের সিঁড়ির পার্মস্থ চাভালে উঠিয়া যাইতেন ভাহা কেহ জানিতে পারিত না। সমস্ত দিবস তথায় অতিবাহিত করিয়া যথাসময়ে ঠাকুরের নিমিত্ত পথ্যাদি প্রস্তুতপূর্বক তিনি বৃদ্ধ স্থামী অবৈতানন্দ (অধুনা পরলোকগত), অথবা স্থামী অভুতানন্দের দ্বারা ঐ সংবাদ নিয়ে প্রেরণ করিতেন—তখন স্থবিধা হইলে লোক সরাইয়া তাঁহাকে উহা আনয়নপূর্বক ঠাকুরকে খাওয়াইতে বলা হইত, নতুবা আমরাই উহা লইয়া আসিতাম। মধ্যাহে তিনি প্রস্থানে স্বয়ং আহার ও বিশ্রাম করিতেন এবং রাত্রি ১১টার সময়

নির্দিষ্ট গৃহে আসিয়া রাজি ছইটা পর্যন্ত শয়ন করিয়া থাকিতেন।
ঠাকুরকে রোগম্ক করিবার আশায় বুক বাঁধিয়া তিনি দিনের পর
দিন ঐরপে কাটাইয়া দিতেন এবং এরপ নীরবে নিঃশব্দে সর্বদা
অবস্থান করিতেন যে, যাহারা প্রত্যহ এখানে আসা যাওয়া করিত
তাহাদিগের অনেকেও জানিতে পারিত না তিনি এখানে থাকিয়া
ঠাকুরের সর্বপ্রধান সেবাকার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়া রহিয়াছেন।

পথ্যের বিষয় ঐরূপে মীমাংসিত হইলে রাত্রিকালে ঠাকুরের দেবা করিবার লোকাভাব দূর করিবার জ্ঞা ভক্তগণ মনোনিবেশ করিল। শ্রীযুত নরেন্দ্র তখন ঐ বিষয়ের ভার স্বয়ং বালক ভক্তগণেব গ্রহণপূর্বক রাত্রিকালে এখানে অবস্থান করিতে ঠাকুরের সেবার ভার গ্রহণ লাগিলেন এবং নিজ দৃষ্টাস্তে উৎসাহিত করিয়া গোপাল (ছোট), কালী, শশী প্রভৃতি কয়েকজন কর্মাঠ যুবক-ভক্তকে এরপ করিতে আরুষ্ট করিলেন। ঠাকুরের প্রতি প্রেমে তাঁহার অসীম স্বার্থত্যাগ, প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ পৃত আলাপ ও পবিত্র সঙ্গে তাহারা সকলেও নিজ নিজ স্বার্থ পরিত্যাগপূর্বক শ্রীগুরুর সেবা এবং ঈশ্বরলাভরূপ উচ্চ উদ্দেশ্যে জীবন নিয়মিত করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প করিল। তাহাদিগের অভিভাবকেরা যতদিন ঐকথা ব্ঝিতে না পারিলেন ততদিন পর্যান্ত শ্যামপুকুরের বাটীতে আদিয়া তাহা-দিগের ঠাকুরের দেবা করিবার বিষয়ে আপত্তি করিলেন না। কিন্তু ঠাকুরের রোগবৃদ্ধির দক্ষে দক্ষে যথন ভাহারা সেবাকার্য্যে সমগ্র প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কলেজে অধ্যয়ন এবং নিজ নিজ বাটাতে আহার क्रिटिक या ध्या भर्या छ यक्ष क्रिन, ज्येन कार्मित्रत्र आर्म अध्य সন্দেহ এবং পরে আত্ত্ব উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা ভাহাদিগকে

#### <u>জীজীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

ফিরাইবার জন্ম ন্থায় অন্থায় নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত, উত্তেজনা এবং উৎসাহ ভিন্ন তাহারা ঐ সকল বাধা বিদ্ন অতিক্রম করিয়া সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্যপথে কথনই যে অচল অটল হইয়া থাকিতে পারিত না, একথা বলা বাছলা। ঐরপে শুমপুক্রের বাটীতে চারি-পাঁচ জন মাত্র জীবনোৎসর্গ করিয়া এই সেবাব্রত আরম্ভ করিলেও কাশীপুরের উত্থানে উহার পূর্ণাহ্মষ্ঠানকালে ব্রতধারিগণের সংখ্যা প্রায় চতুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

# ৰাদশ অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

# ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

ঔষধ, পথ্য ও দিবারাত্ত সেবার পূর্ব্বোক্তভাবে বন্দোবন্ত হইবার পরে ভক্তগণ নিশ্চিম্ভ হইয়াছিলেন, একথা বলিডে পারা

যায় না। কারণ, কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগৃহী ভক্তপণের
দেবার ভার গ্রহণ
ও ঠাকুরের
করিয়াছিলেন, ঠাকুরের কণ্ঠরোগ এককালে
ভিতর মধ্যে মধ্যে
অপূর্ব আধ্যাত্মিক
প্রকাশ দেখা
সন্দেহ নাই এবং তাঁহার আরোগ্য হওয়া দীর্ঘ

সময়সাপেক্ষ। স্থতরাং শেষ পর্যান্ত সেবা চালাইবার বায় কিরূপে নির্কাহ হইবে, ইহাই এখন তাহাদিগের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। এরপ হইবারই কথা—কারণ বলরাম, স্থরেন্দ্র, রামচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বাহারা ঠাকুরকে কলিকাভায় আনিয়া চিকিৎসাদির ভার লইয়াছিলেন, তাহারা কেহই ধনীছিলেন না। নিজ্ব পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্কাহপুর্বক সেবকগণের সহিত ঠাকুরের ভার একাকী বহন করেন, এরূপ সামর্থ্য তাঁহাদিগের কাহারও ছিল না। ঠাকুরের অসাধারণ অলৌকিকত্ব তাঁহাদিগের প্রাণে যে দিব্য আশা, আলোক, আনন্দ্র ও শান্তির ধারা প্রবাহিত করিয়াছিল, কেবলমাত্র ভাহারই প্রেরণায় তাঁহারা ভবিদ্যতের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া ঐ কার্ব্যে প্রস্তুত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পৃত্ধারা যে সর্কাকণ একটানে

#### <u>শীশীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

বহিতে থাকিবে এবং ভবিয়তের ভাবনা উহার ভাটার সময়ে ठांशामिशक विकन कवित्व ना. এकथा वनिष्ठ याच्या निष्ठान्छ অস্বাভাবিক। ফলে ঐরপ হয়ও নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐরপ সময় উপন্থিত হইলেই তাঁহারা ঠাকুরের ভিতরে এমন নবীন আধ্যাত্মিক প্রকাশসকল দেখিতে পাইতেন যে, ঐ চুর্ভাবনা কোণায় বিলীন হইয়া যাইত এবং তাঁহাদিগের অন্তর পুনরায় নৃতন উৎসাহ ও বলে পূর্ণ হইয়া উঠিত। তথন আনন্দের উদ্দাম উল্লাসে যেন বিচারবৃদ্ধির অতীত ভূমিতে আরোহণপূর্বক তাঁহারা দিব্যালোকে দেখিতে পাইতেন যে, যাঁহাকে তাঁহারা জীবনপথের পরম অবলম্বন স্বন্ধপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কেবলমাত্র অতিমানব নহেন কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের আশ্রয়, জীবকুলের পরমগতি—দেবমানব নারায়ণ! তাঁহার জন্ম, কর্ম, তপস্তা, আহার, বিহার-এমন কি দেহের অহস্থতা-নিবন্ধন যন্ত্রণাভোগ পর্যান্ত সকলই বিশ্বমানবের कन्गार्भंत निभिछ। नजूरा कन्म-मृज्यु-क्रता-राधि-ज्ञःथ-रनाशानित অতীত সত্যসঙ্গল পুরুষোত্তমের দেহের অস্থৃতা কোথায়? সেবাধিকার প্রদানপূর্বক তাঁহাদিগকে ধল্প ও ক্লভক্লভার্থ করিবেন বলিয়াই তিনি অধুনা ব্যাধিগ্রন্তের ক্রায় অবস্থান করিতেছেন! मक्कित्यंत পर्याख भग्न कतिया यांशामित्भत छांशांक मर्मन कतियात व्यवनव ও ऋर्यान नारे, जांश्मित्नव ल्यात मिवातमात्कव छत्त्रव উপস্থিত করিবার জন্মই তিনি সম্প্রতি তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন! পাশ্চাত্য শিক্ষাসম্পন্ন জড়বাদী মানব, যে বিজ্ঞানের ছায়ায় দাঁড়াইয়া আপনাকে নিরাপদ ও সর্বজ্ঞপ্রায় ভাবিয়া ভোগবাসনার তৃপ্তিসাধনকেই জীবনের লক্ষ্য করিতেছে,

ক্ষমনাক্ষাৎকাররপ দিব্য বিজ্ঞানের উচ্চতর আলোকে উহার আকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপাদনপূর্বক তাহার জীবন ত্যাগের পথে প্রবর্তিত করিবার জন্তই তিনি এখন ঐরপ হইয়া রহিয়াছেন!
—তবে কেন এই আশহা, অর্থাভাব হইবে বলিয়া কি জন্ত ত্র্ভাবনা?
যিনি সেবাধিকার প্রদান করিয়াছেন, উহা সম্পূর্ণ করিবার সামর্থ্য তিনিই তাহাদিগকে প্রদান করিবেন।

ভাবৃক্তার উচ্ছাদে অতিরঞ্জিত করিয়া আমরা উপরোক্ত কথাগুলি বলিতেছি, পাঠক যেন ইহা মনে না করেন। ঠাকুরের

সৃষ্ট ভক্তগণের প্রক্রমণ অন্থভব ও আলোচনা গৃহী ভক্তগণের স্বাক্তরের জন্ম করিতে নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই আমাবার্থভ্যাপের দিগকে ঐ সকল কথা লিপিবন্ধ করিতে হইতেছে।
ব্যাহি, অর্থাভাববশতঃ ঠাকুরের সেবার ক্রটি

হইবার আশকায় মন্ত্রণা করিতে উপস্থিত হইয়া উন্থারা পূর্ব্বোক্ত ভাবের প্রেরণায় আশস্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। কেই বা বলিয়াছেন, "ঠাকুর নিজের জোগাড় নিজেই করিয়া লইবেন, যদি না করেন তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? (নিজ বাটা দেখাইয়া) যতক্ষণ ইটের উপরে ইট রহিয়াছে ততক্ষণ ভাবনা কি ?—বাটা বন্ধক দিয়া তাঁহার সেবা চালাইব।" কেহ বা বলিয়াছেন, "পুত্রকল্ভার বিবাহ বা অস্থত্তা কালে যেরূপে চালাইয়া থাকি সেইরূপে চালাইব, স্ত্রীর গাত্রে তুই-চারি থানা অলহার যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ভাবনা কি ?" আবার কেহ বা মূথে ঐক্লপ প্রকাশ না করিলেও আপন সংসারের ব্যয় ক্মাইয়া অকাতরে ঠাকুরের সেবার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া ঐ বিষয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ঐক্লপ ভাবের প্রেরণাতেই

### **এতি বামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

স্বার্ক্তনাথ বাটীভাড়ার সমন্ত ব্যয় একাকী বহন করিয়াছিলেন এবং বলরাম, রাম, মহেন্দ্র, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি সকলে মিলিড হইয়া ঠাকুরের ও তাঁহার সেবকগণের নিমিত্ত এইকালে যাহা কিছুপ্রয়োজন হইয়াছিল সেই সমন্ত যোগাইয়া আসিয়াছিলেন।

ভক্তগণ ঐরপে যে দিব্যোল্লাস প্রাণে অহভব করিতেন, তাহা এখন ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে পরস্পরের প্রতি

আরুষ্ট এবং সহাত্মভৃতিসম্পন্ন করিতে বিশেষ ভস্তসঙ্গ গঠন সহায়তা করিয়াছিল। শ্রীরামকুষণ-ভক্তসভ্যরূপ করাই ঠাকুরের ব্যাধির কারণ মহীরুহ দক্ষিণেশ্বরে অঙ্ক্রিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও প্রামপুকুরে ও কাশীপুর-উন্থানে

উহা নিজ আকার ধারণপূর্বক এত ক্রত বদ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভক্তগণের অনেকে তথন স্থির করিয়াছিলেন, ঐ বিষয়ের দাফল্য আনয়নই ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধির অক্সতম কারণ।

যতই দিন গিয়াছিল ততই ঠাকুরের অহুস্থ হইবার কারণ এবং কতদিনে তাঁহার আরোগ্য হওয়া সম্ভবপর ইত্যাদি বিষয় লইয়া

ভক্তগণের
চাকুরের
স্বধ্ধ ধারণার
ক্রেরিয়া কেলিয়াছিল। ওাহার অতীত জীবনের
ক্রেণাবভাগ
ক্রাবভার, শুরু,
অভিমানর ও
দেবমানর
আনায়ন করিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বৃঝিতে পারা বায়।

একদল ভাবিতেন—শুদ্ধ ভাবনা কেন, সকলের নিকটে প্রকাশও ক্রিতেন—যুগাবতার ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধিটা মিধ্যা ভানমাত্র;

উদেশ্রবিশেষ সংসাধনের জন্ত তিনি উহা জানিয়া বুঝিয়া অবসমন क्रिया बरियाष्ट्रिन ; यथनरे रेष्ट्रा रहेरव भूनवाय भूर्व्यव साय আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হইবেন। বিশাল কল্পনাশক্তি লইয়া শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রই এই দলের নেতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। অন্ত একদল বলিতেন, যাহার বিরাট ইচ্ছার সম্পূর্ণ অমুগত হইয়া অবস্থান ও সর্বপ্রকার কর্মাত্র্চান করিতে ঠাকুর অভ্যন্ত হইয়াছেন, সেই জগদস্বাই জনকল্যাণ্যাধনকর নিজ গৃঢ় অভিপ্রায়-বিশেষ সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাকে কিছুকালের জন্ম ব্যাধিগ্রন্ত করিয়া রাখিয়াছেন: উহার সমাক বহস্তভেদ ঠাকুরও স্বয়ং করিতে পারিয়াছেন কি না বলা যায় না ; তাঁহার ঐ উদ্দেশ্য সংদাধিত হইলেই ঠাকুর পুনরায় স্থন্থ হইবেন। অপর একদল প্রকাশ করিতেন-জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এ সকল শরীরের ধর্ম, শরীর থাকিলে ঐ সকল নিশ্চয় উপস্থিত হইবে, ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধিও এক্সপে উপস্থিত হইয়াছে, অতএব উহার একটা অলৌকিক গৃঢ় কারণ আছে ভাবিয়া এত জন্তবার প্রয়োজন কি? যত দিন না স্বয়ং প্রতাক্ষ করিডেছি. ভত দিন প্রয়ন্ত ঠাকুর সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ক মীমাংশা আমরা তর্কযুক্তির দ্বারা বিশেষরূপে বিশ্লেষণ না করিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহি: আমরা তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্ম প্রাণপণে নেবা করিব এবং তিনি মানবজীবনের যে উচ্চাদর্শ সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন, দেই ছাঁচে নিজ নিজ জীবন গঠন করিতে ব্থাদাধ্য চেষ্টা ও সাধন-ভন্তনে নিযুক্ত থাকিব। বলা বাহল্য, প্রীযুক্ত নবেজনাথই ঠাকুরের যুবকশিশ্ববর্গের প্রতিনিধিশ্বরূপে শেষোক্ত মত প্রচার কবিতেন।

#### <u> এতিরামক্ষলীলাপ্রসক্ষ</u>

ঠাকুরের বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট শিশ্ববর্গ তাঁহার সম্বন্ধে ঐক্সপ নানা ভাব ও মত পোষণ করিলেও, তাঁহার মহত্বদার শিক্ষাস্থ্যারে ভক্তগণের জীবন অতিবাহিত করিলে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে পরশরের তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার প্রসন্মতা প্রতি শ্রনা লাভ করিতে পারিলে তাহাদিগের পরম মন্ধল হইবে, একথায় পূর্ণ বিশ্বাসবান্ ছিল। ঐক্সগ্রই একদল তাঁহাকে যুগাবতার বলিয়া, অক্তদল গুরু ও অতিমানব বলিয়া এবং অপরদল দেবমানব বলিয়া বিশ্বাস করিলেও তাহাদিগের পরম্পরের প্রতি শ্রনার অভাব কোনদিন উপস্থিত হয় নাই।

যাহা হউক, কিরূপ আধ্যাত্মিক প্রকাশসকল ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া এখন ভক্তগণের নিত্য প্রত্যক্ষগোচর হইতেছিল, পাঠককে উহা বুঝাইবার জন্ম আধ্যাত্মিক আধ্যাত্মিক বাহা দেখিয়াছি, এইরূপ কয়েকটি ঘটনার এখানে প্রকাশের দুষ্টাভ্যনকল উল্লেখ করিব। ঘটনাগুলি ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ ভিদ্ধ অন্য যে-সকল লোক তাহাকে ঐকালে দর্শন করিতে আদিয়াছিলেন, তাঁহারাও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, ঠাকুরের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়া ডাক্ডার মহেন্দ্রলাল সরকার পরম উৎসাহে তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্ম যত্ন করিয়াছিলেন। প্রাতে, মধ্যান্তে, বৈকালে ঠাকুরের শরীর কিরপ থাকে তাহা উপযু্রগারি কয়েক দিবদ আসিয়া দেখিয়া তিনি শুষ্ধাদির ব্যবস্থা ছির করিয়াছিলেন এবং চিকিৎসকের কর্ত্তব্য শেষ করিবার পরে ঐসকল দিবসে ধর্মদম্মীয় নানাপ্রকার প্রসঙ্গে কিছুকাল ঠাকুরের সহিত অভিবাহিত

করিয়াছিলেন। ফলে ঠাকুরের উদার আধ্যাত্মিকভায় তিনি বিশেষরূপে আরুষ্ট হইয়া অবদর পাইলেই এখন হইতে তাঁহার

ডান্ডার সরকারের ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ও আচরণ এবং এক দিবসের কথোপকথন নিকটে উপস্থিত হইতে ও চুই-চারি ঘণ্টা অভিবাহিত করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার মূল্যবান
সময়ের এত অধিক ভাগ এখানে কাটাইবার জ্ঞ্জ ঠাকুর একদিন তাঁহাকে ক্লভ্জ্ঞতা জানাইবার উপক্রম করিলে তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,
"ওহে, তুমি কি ভাব কেবল ভোমারই জ্ঞ্জ আমি

এখানে এতটা সময় কাটাইয়া যাই ? ইহাতে আমারও স্বার্থ বহিয়াছে। তোমার সহিত আলাপে আমি বিশেষ আনন্দ পাইয়া থাকি। পূর্বের তোমাকে দেখিলেও এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া তোমাকে জানিবার অবসর ত পাই নাই—তথন এটা করিব, ওটা করিব, ইহা লইয়াই ব্যস্ত থাকা গিয়াছিল। কি জান, তোমার সত্যাম্বরাগের জ্ঞাই তোমায় এত ভাল লাগে; তুমি ঘেটা সত্য বলিয়া ব্র তার একচুল এদিক ওদিক করিয়া চলিতে বলিতে পার না; অক্সন্থলে দেখি তারা বলে এক, করে এক; এটে আমি আদৌ সহ্য করিতে পারি না। মনে করিও না, তোমার খোলাম্দি কর্চি, এমন চাষা আমি নই; বাপের কুপুত্র!—বাপ অত্যায় কর্লে তাঁকেও স্পষ্ট কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না; এজত্য আমার তত্ম থ বলে নামটা খুব রটিয়া গিয়াছে।"

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা শুনিয়াছি বটে; কিন্তু এই ত এতদিন এখানে আস্চ, আমি ত তার কিছুরই পরিচয়। পাইলাম না।"

#### **এ** প্রীত্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "সেটা আমাদের উভরের সৌভাগ্য!
নত্বা অক্সায় বলিয়া কোন বিষয় ঠেকিলে, দেখিতে মহেন্দ্র সরকার

চুপ করিয়া থাক্বার বান্দা নয়। য়াহা হ'ক, সভ্যের
ভাজারের
সভাামুয়ারে প্রতি অমুরাগ আমাদের নাই, একথা যেন ভাবিও
সকল প্রকার

না। সভ্য বলে যেটা বুঝেছি, সেইটা প্রতিষ্ঠা
অমুষ্ঠান

করতেই ত আজীবন ছুটাছুটি করেছি, এজ্লাই
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসারস্ক, এজ্লাই বিজ্ঞানচর্চার মন্দিরনির্মাণ—
ঐরপ আমার সকল কাজেই।"

যতদ্ব মনে হয়, আমাদিগের মধ্যে কেছ এই সময়ে ইকিড করিয়াছিল, সত্যাম্বাগ থাকিলেও ডাক্তার বাব্র অপরা বিভার শ্রেণীভূক্ত আপেক্ষিক (relative) সত্যাবিদ্ধারের দিকেই অম্বাগ —ঠাকুরের কিন্তু পরাবিভার প্রতিই চিরকাল ভালবাসা।

ভাক্তার উহাতে একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "ঐ তোমাদের এক কথা; বিভার আবার পরা, অপরা কি ? যা হ'তে সত্যের অপরা বিভার প্রকাশ হয়, তার আবার উচু নীচু কি ? আর সহারে যদিই একটা ঐরপ মনগড়া ভাগ কর, তাহা হইলে পরাবিভালাভ এটা ত স্বীকার করিতেই হইবে, অপরা বিভার ভিতর দিয়াই পরাবিভা লাভ করিতে হইবে—বিজ্ঞানের চর্চ্চা ঘারা আমরা যে সকল সত্য প্রত্যক্ষ করি, তাহা হইতেই জগতের আদি কারণের বা ঈশবের কথা আরও বিশেষভাবে ব্ঝিতে পারি। আমি নান্ডিক বৈজ্ঞানিক ব্যাটাদের ধরিতেছি না! তাদের কথা ব্ঝিতেই পারি না—চক্ষ্ থাকিতেও তারা অন্ধ। তবে একথাও যদি কেহ বলেন বে, অনাদি অনম্ভ ঈশবের সবটা তিনি ব্রে ফেলেছেন, তা

হলে তিনি মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর—তাঁর জন্ম পাপলা-গারদের ব্যবস্থা করা উচিত।"

ঠাকুর ভাক্তারের দিকে প্রসন্ত দৃষ্টিপাতপূর্বক হাসিতে হাসিতে ক্রবরের 'ইভি' বলিলেন, "ঠিক বলেছ, ঈশ্বরের 'ইভি' যারা করাটা হীন বৃদ্ধি করে তারা হীনবৃদ্ধি, তাদের কথা সহু করতে পারি না।"

ঐ বলিয়া ঠাকুর আমাদিগের জনৈককে ভক্তাগ্রণী শ্রীরামপ্রসাদের 'কে জানে মন কালী কেমন, বড়দর্শনে না পায় দরশন' গীতিটি পাহিতে বলিলেন এবং উহা শুনিতে শুনিতে দন বুবে প্রাইয়া দিতে লাগিলেন। 'আমার প্রাণ বুবেছে মন বোঝে না, ধর্বে শশী হয়ে বামন' গীতের এই অংশটি গাহিবার কালে ঠাকুর গায়ককে বাধা দিয়া বলিলেন, "উ হু, উন্টোপান্টা হচ্ছে; 'আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না'—এইরপ হইবে; মন উাকে ( ঈশরকে ) জানতে গিয়ে সহজেই বুঝে যে, অনাদি অনস্ত

কে জানে মন কালী কেমন।
 বড়দর্শনে না পার দরশন।
 কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ।
 উাকে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন॥
 আন্মারামের আন্মা কালী, প্রমাণ প্রয়োগ লক্ষ এমন।
 ভারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছামরীর ইচ্ছা যেমন।
 মারের উদর ব্রহ্মাগুভাগু, প্রকাগু ভা জান কেমন।
 মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্ত কেবা জানে তেমন॥
 প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে, সপ্তরণে সিকুসমন।
 আনার প্রাণ বুবেছে মন বোবে না ধর্বে শশী হরে বামন।

#### **এ** প্রিরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

ঈশবকে ধরা তার কর্ম নয়, প্রাণ কিন্তু ঐকথা ব্রিতেই চাহে না, দে কেবলি বলে—কি করে আমি তাঁকে পাব।"

ভাক্তার ঐকথা শুনিয়া মৃগ্ধ হইয়া বলিলেন, "ঠিক্ বলেছ, মন ব্যাটা ছোট লোক, একটুভেই পারব না, হবে না বলে বলে; কিন্তু প্রাণ ঐকথায় সায় দেয় না বলেই ত ষত কিছু সভ্যের আবিদ্ধার হয়েছে ও হচ্ছে।"

গান ভনিতে ভনিতে তুই-একজন যুবকভক্তের ভাবাবেশে বাফ্চৈতন্তের লোপ হইতে দেখিয়া ডাক্তার তাহাদের নিকটে যাইয়া
নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "মৃচ্ছিতের গ্রায় বাফ্
ভাবাবিষ্ট গুবকের
নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "মৃচ্ছিতের গ্রায় বাফ্
ভাবাবিষ্ট গুবকের
নাড়ী পরীক্ষা
হাত বুলাইয়া মৃত্ত্বরে নাম শুনাইবার পরে তাহাদিগকে প্র্বের গ্রায় প্রকৃতিস্থ হইতে দেখিয়া তিনি ঠাকুরকে লক্ষ্য
করিয়া পুনরায় বলিলেন, "এ সব ডোমারই খেলা, বোধ হইতেছে।"
ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার নয় গো, এসব তাঁরি
(ঈশরের) ইচ্ছায়। ইহাদের মন এখনও ত্রী পুত্র, টাকা কড়ি,
মান যশাদিতে ছড়াইয়া পড়ে নাই বলিয়াই তাঁর নামগুণ শ্রবণে
ভন্ময় হইয়া ঐরপ হইয়া থাকে।"

পূর্ব প্রসন্ধ পুনরায় উঠাইয়া এইবার ডাক্ডারকে বলা হইল,
তিনি ঈশ্বকে মানিলেও এবং তাঁহার 'ইতি' না করিলেও বাঁহার।
বিজ্ঞানচর্চায় বত বহিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একদল ঈশ্বকে

একেবারে উড়াইয়া দেন এবং অপর দল ঈশ্বরের
ক্রিছার গরম

অন্তিত্ব স্বীকার করিলেও তিনি এইরূপ ভিন্ন অপর
কোনরূপ হইতে বা ক্রিতে পারেন না, এই কথা উচ্চৈঃশ্বরে প্রচার

৩২২

করিয়া থাকেন। ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ," ঐ কথা অনেকটা সভ্য বটে; কিন্তু ওটা কি জান ?—ওটা হচ্চে বিছার গরম বা বদহক্ষম— ঈশবের স্পষ্টির হুই-চারিটা বিষয় বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়া ভারা মনে করে, ছনিয়ার সব ভেদটাই ভারা মেরে দিয়েছে। যারা অধিক পড়েছে দেখেছে, ও দোষটা ভাদের হয় না; আমি ভ ঐ কথা কথনও মনে আনিতে পারি না।"

ঠাকুর তাঁহার কথা তনিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ, বিভালাভের সঙ্গে সঙ্গে আমি পণ্ডিত, আমি যা জেনেছি বুঝেছি তাহাই সভ্য, অপরের কথা মিথ্যা—এইরূপ একটা অহঙ্কার পাণ্ডিত্যের আসে। মাহ্যুষ নানা পাশে আবদ্ধ রয়েছে, বহুছার বিভাভিমান তাহারই ভিতরের একটা; এত লেখাপড়া শিখেও তোমার ঐরূপ অহঙ্কার নাই, ইহাই তাঁর ক্পা।"

ভাক্তার ঐকথায় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "অহকার হওয়া
দ্রে থাক্, মনে হয় য়া জেনেছি ব্ঝেছি তা য়য়য়য়য়য়, কিছু নয়
বলিলেই হয়—শিথিবার এত বিয়য় পড়িয়া রহিয়াছে,
ডাক্তারের
মনে হয়, শুধু মনে কেন, আমি দেখিতে পাই—
বিরভিষানতা
প্রত্যেক মাছবেই এমন অনেক বিয়য় জানে, য়াহা
আমি জানি না; সেজয় কাহারও নিকট হইতে কিছু শিথিতে
আমার অপমান বোধ হয় না। মনে হয়, ইহাদের নিকটেও
(আমাকে দেখাইয়া) আমার শিধিবার মত অনেক জিনিদ
থাকিতে পারে, ঐ হিসাবে আমি সকলের পায়ের ধ্লা লইতেও

### **এ** প্রীয়ামকুম্বলীলাপ্রসঙ্গ

ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "আমিও ইহাদিগকে বলি, (আমাদিগকে দেখাইয়া) 'স্থি, যতদিন বাঁচি ততদিন
ভিতরে
দাল আছে
বলিলেন, "কেমন নিরভিমান দেখ্ছিস্? ভিতরে
মাল (পদার্থ) আছে কিনা, তাই ঐরপ বৃদ্ধি।"

ঐরপ নানা কথাবার্তার পরে ডাক্তার বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভাক্তার মহেন্দ্রলাল এরপে দিন দিন ঠাকুরের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা ও প্রীতিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিলেন, ঠাকুরও তেমনি তাঁহাকে ধর্মপথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্ম যত্নপর হইয়া-ঠাকরের চিলেন। তারের গুণী বাক্তির সহিত আলাপেই গুণীর সমধিক প্রীতি জানিয়া ঠাকুর তাঁহার শিশু-ধর্মপথে অগ্রসর ক্ৰিয়া দিবার বর্গের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ চেইা প্রমুখ বাছা বাছা লোকসকলকে মধ্যে মধ্যে স্থবিদ্বান ডাক্টারের সহিত আলাপ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের সহিত পরিচিত হইবার পরে ডাক্তার একদিন 'বৃদ্ধচবিতে'র অভিনয় দর্শন করিয়া উহার শতমূথে প্রশংসা করিয়া-ছিলেন এবং তৎকৃত অন্ত কয়েকথানি নাটকেরও অভিনয় দেখিতে পিয়াছিলেন। ঐকপে নবেজনাথের দহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়া তিনি ভাঁচাকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন এবং দলীভবিস্থাতেও তাঁহার অধিকার আছে জানিয়া একদিন ভল্কন শুমাইবার হ্বন্ত অমুরোধ করিয়াছিলেন। উহার কয়েক দিন পরে ভাক্তার একদিবদ অপরাহে ঠাকুরকে দেখিতে আসিলে নরেক্সনাথ

### ঠাকুরের ভাষপুকুরে অবস্থান

তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষাপূর্বক তৃই-তিন ঘণ্টা কাল তাঁহাকে ভক্তর শুনাইয়াছিলেন। ভাজার সেইদিন উহাতে এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, বিদায়গ্রহণের পূর্বে নরেন্দ্রকে পূজের স্থায় স্নেহে আশীর্বাদ, আলিকন ও চুঘন করিয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "এর মত ছেলে ধর্মলাভ করিতে আসিয়াছে দেখিরা আমি বিশেষ আনন্দিত; এ একটি রত্ন, যাতে হাত দিবে সেই বিষয়েরই উন্নতিসাধন করিবে।" ঠাকুর উহাতে নরেন্দ্রনাথের প্রতি প্রসন্ধ দৃষ্টিপাতপূর্বক বলিয়াছিলেন, "কথায় বলে অবৈতের হন্ধারেই গৌর নদীয়ায় আসিয়াছিলেন, সেইরপ ওঁর (নরেন্দ্রের) জহাই তো সব সো!" এখন হইতে ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া নরেন্দ্রকে সেখানে উপস্থিত দেখিলেই ভাক্তার তাঁহার নিকট হইতে কয়েকটি ভক্তন না শুনিয়া ছাড়িতেন না।

ঐরপে ভাত্র-আখিনের কিয়দংশ অতীত হইয়া ক্রমে পত্নগা-পূজার কাল উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুরের অক্সন্থতা ঐ সময়ে

উবধে সম্যক্ কল না পাওরার ডাক্তারের চিন্তা ও আচরণের দৃষ্টান্ত কোন কোন দিন কিছু অধিক এবং অক্স সকল দিনে অল্ল, এইভাবে চলিয়াছিল। ঔবধে সম্যক্ ফল পাওয়া যাইতেছিল না। ডাক্ডার একদিন আসিয়া রোগ বাড়িয়াছে দেখিয়া বলিয়া বদিলেন, "নিশ্চয় পথোৱ কোন অনিয়ম হইডেচে: আচ্চা বল দেখি.

আজ কি কি থাইয়াছ ?"

প্রাতে ভাতের মণ্ড, ঝোল ও গ্ধ এবং সন্ধায় গ্ধ ও ধবের
মণ্ডাদি ভরল থাছই ঠাকুর ধাইতেছিলেন, স্থতরাং ঐ কথাই
বলিলেন। ভাক্তার বলিলেন, "তথাপি নিশ্চয় কোন নিয়মের

### <u> এতিরামকুফলীলাপ্রসক্ত</u>

ব্যতিক্রম হইয়াছিল। আচ্ছা বল ড, কোন্ কোন্ আনাজ দিয়া ঝোল বাঁধা হইয়াছিল ?" ঠাকুর বলিলেন, "আলু, কাঁচকলা, বেগুন, তুই-এক টুকরা ফুলকপিও ছিল।"

ভাক্তার বলিলেন, "এঁ্যা—ফুলকণি থেয়েছ? এ ত থাবার-অভ্যাচার হয়েছে, ফুলকণি বিষম গরম ও তুম্পাচ্য। কয় টুকরা থেয়েছ?"

ঠাকুর বলিলেন, "এক টুকরাও খাই নাই, তবে ঝোলে উচা ছিল দেখিয়াছি।"

ডাক্তার বলিলেন, "থাও আর নাই থাও, ঝোলে উহার সন্থ ত ছিল—সেইজ্মতই ডোমার হজমের ব্যাঘাত হইয়া আজ ব্যারামের রন্ধি হইয়াছে।"

ঠাকুর বলিলেন, "সে কি গো! কপি খাইলাম না, পেটের অস্থাও হয় নাই, ঝোলে কপির একটু রস ছিল বলিয়া ব্যারাম বাড়িয়াছে, এ কথা যে আদৌ মনে নেয় না।"

ডাক্তার বলিলেন, "এরপ একটুতে যে কডটা অপকার করিতে পারে তাহা তোমাদের ধারণা নাই। আমার জীবনের একটা ঘটনা

খাবারে কোন প্রকার দোষ হইতেছে। সদ্ধান করিয়া উহাতেও কোন প্রকার দোষ ধরিতে পারিলাম না। উহার পরে সহসা একদিন চোথে পড়িল—বে গোরুটার হুধ খাইয়া থাকি, ভাহাকে চাকরটা কতকগুলো মাষকড়াই খাওয়াইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, কোনও স্থান হইতে কয়েক মণ ঐ কড়াই পাওয়া গিয়াছিল, সর্দ্দির ভয়ে কেহ খাইতে চাহে না বলিয়া কিছুদিন হইতে উহা গোককে খাইতে দেওয়া হইতেছে। মিলাইয়া পাইলাম, য়খন হইছে ঐরপ করা হইয়াছে প্রায় সেই সময় হইতে আমার সর্দি হইয়াছে। তখন গোককে ঐ কড়াই খাওয়ান বন্ধ করিলাম, সঙ্গে লক্ষে আমার সর্দিও অল্লে অমিতে লাগিল। সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতে সেইবার অনেকদিন লাগিয়াছিল এবং বায়্-পরিবর্ত্তনাদিতে আমার চারি-পাঁচ হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছিল।"

ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ও বাবা, এ বে তেঁতুলভলা দিয়া গিয়াছিল বলিয়া সন্দি হইল—সেইরূপ!"

সকলে হাসিতে লাগিল। ডাক্তারের ঐরপ অনুমান করাটা একটু বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হইলেও, উহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশাস দেখিয়া ঐ বিষয়ে আর কোন কথা কেহ উত্থাপন করিল না এবং তাঁহার নিষেধ মানিয়া লইয়া এখন হইতে ঠাকুরের ঝোলে কপি দেওয়া বন্ধ করা হইল।

ঠাকুরের ভালবাদা, দরল ব্যবহার এবং আধ্যাত্মিকতার ভাক্তারের মন তাঁহার প্রতি ক্রমে কতদ্র শ্রন্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিল, ভাহা তাঁহার এক এক দিনের কথায় ও কার্ব্যে

### **এ** প্রীত্রামকুফলীলাপ্রসক

বেশ বুঝা যাইত। গুদ্ধ ঠাকুরকে কেন, ডদীয় ভক্তগণকেও ডিনি এখন ভালবাদার চক্ষে দেখিডেছিলেন এবং ঠাকুরকে লইয়া

ডান্ডারের ঠাকুরের প্রতি শ্রন্ধার বৃদ্ধি ও তাহারা ভক্তগণের প্রতি ভালবাসা

তাহারা যে একটা মিথ্যা হছুক করিতে বদে নাই, এবিষয়ে বিশাসবান্ হইয়াছিলেন। কিছু ঠাকুরকে তাহারা যেরপ প্রগাঢ় ভক্তি বিশাস করিত তাহা তিনি কি ভাবে দেখিতেন তাহা বলা যায় না। বোধ হয় তাঁহার নিকটে উহা কিছু বাডাবাডি

বলিয়া মনে হইত। অথচ তাহারা যে উহা কোন প্রকার স্বার্থের জন্ম অথবা 'লোক-দেখান'র মত করে না ভাহা বেশ বুঝিতে পারিতেন। স্বভরাং তাঁহার নিকটে উহা এক বিচিত্র রহস্রের ন্যায় প্রতিভাত হইত বলিয়া বোধ হয়। ভক্তদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া তাঁহার তীক্ষ বৃদ্ধি ঐ বিষয়ের সমাধানে নিতা নিযুক্ত থাকিয়াও ঐ প্রহেলিকাভেদে সমর্থ হয় নাই। কারণ, ঈশ্বরে বিশ্বাসী হটলেও মানবের ভিতর তাঁচার অসাধারণ শক্তিপ্রকাশ দেখিয়া তাঁহাকে গুৰু ও অবভাব বলিয়া শ্ৰদ্ধা-পূজাদি করাটা ভিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে বুঝিতে পারিতেন না এবং বুঝিতে পারিতেন ना विनम्रा छेशा विद्याशी हिल्लन। विद्याप्य कार्य, मःभादा যাঁহারা অবভার বলিয়া পূজা পাইতেছেন, তাঁহাদের শিল্প-পরম্পরা তাঁহাদিগের মহিমা প্রচার করিতে যাইয়া বুদ্ধির দোষে কোন কোন বিষয় এমন অভিবঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছেন বে, তাঁছারা অরপতঃ কীদৃশ ছিলেন লোকের তাহা ধরা-বুঝা এখন একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ঐ প্রদক্ষে ভাক্তার একদিন ঠাকুরের সম্মুখে স্পষ্ট विनश्च हिलन, "क्रेन्नरक एकि-भूकानि याहा वन छाहा वृक्तिरक

পারি, কিন্তু সেই অনস্ত ভগবান্ মাছ্য হইয়া আসিয়াছেন—এই কথা বলিলেই যত গোল বাধে। তিনি যশোদানন্দন, মেরীনন্দন, শচীনন্দন হইয়া আসিয়াছেন, এই কথা ব্ঝা কঠিন—ঐ নন্দনেম্ব দলই দেশটাকে উচ্ছন্ন দিয়াছে!" ঠাকুর ঐ কথায় হাসিয়া আয়াদিগকে বলিয়াছিলেন, "এ বলে কি ? ভবে হীনবৃদ্ধি গোঁড়ারা অনেক সময় তাঁহাকে বাড়াইতে যাইয়া ঐরপ করিয়া ফেলে বটে।"

অবতার সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশের জন্ম ডাক্তারের সক্ষে গিরিশচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথের সময়ে সময়ে অনেক বাদার্হাদ হইয়া-ছিল। ফলে, উহার বিপরীতে অনেক যুক্তিগর্ভ কথা বলা যাইতে পারে, ইহা প্রতিপন্ন হওয়ায় ঐরপ একাস্ক বিরোধী মত সহসা প্রকাশ করিতে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তর্কে যাহা হয় নাই, ঠাকুরের মনের অলৌকিক মাধুর্য ও প্রেম এবং তাহার ভিতর হইতে যে অদৃষ্টপূর্ব্ব আধ্যান্মিক প্রকাশ ডাক্তারের

ভাজারের অবতার সম্বন্ধীয় মত ও তাহার প্রতিবাদ — ৮ হুর্গাপূজা-কালে ঠাকুরের ভাষাবেশ দর্শনে ভাজারের বিশার

ব সময়ে সময়ে নয়নগোচর হইতেছিল, তাহা দারা সেই বিষয় সংসিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার ঐক্প মত ধীরে ধীরে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঐবংসর ৺র্গাপ্জার সন্ধিক্ষণে যে অলৌকিক বিভৃতিপ্রকাশ ঠাকুরের ভিতরে সহসা উপস্থিত হইতে আমরা সকলে প্রতাক্ষ করিয়াছিলাম. প্রাঞ্জার সর্কারও

উহা দেখিবার ও পরীক্ষা করিবার অবদর পাইয়াছিলেন। তিনি সেই দিন অপর এক ডাক্তার বন্ধুর সহিত তথায় উপস্থিত থাকিয়া ভাবাবেশকালে ঠাকুরের ক্রদ্বের স্পন্দনাদি যন্ত্রসাহায্যে পরীকা

১ 'এটারামকুকলীলাপ্রদক্ত-নাধকভাব,' ৮ম অধ্যার

### <u> এরিরামকুফলীলাপ্রসক্ত</u>

করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভাক্তার বন্ধু ঠাকুরের উন্মীলিত নয়ন সক্ষচিত হয় কি না দেখিবার জন্ম তন্মধ্য অকুলী প্রদান করিতেও ক্রাট করেন নাই! ফলে হতবৃদ্ধি হইয়া তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল, বাহিরে দেখিতে সম্পূর্ণ মুডের ন্যায় প্রতীয়মান ঠাকুরের এই সমাধি অবস্থা সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোনরূপ আলোক এখনও প্রদান করিতে পারে নাই; পাশ্চাত্য দার্শনিক উহাকে জড়ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ ও দ্বাণা প্রকাশপূর্বক নিজ অজ্ঞতা ও ইহসর্বস্বভারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; ঈশরের সংসারে এমন অনেক বিষয় বিভ্যমান, যাহাদের রহস্তভেদ দর্শন-বিজ্ঞান কিছুমাত্র করিতে সক্ষম হয় নাই—কোনও কালে পারিবে বলিয়াও বোধ হয় না। বাহিরে মৃতের ন্যায় অবস্থিত হইয়া ঠাকুর সেদিন ঐকালে যাহা দর্শন বা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা কডদ্র বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া ভক্তগণ মিলাইয়া পাইয়াছিল, সে-সকল কথা আমরা অন্তত্র উল্লেখ করায় উহার প্নরাবৃত্তি নিপ্রয়োজন।

আখিন অতীত হইয়া কার্ত্তিক এবং শ্রীক্রীকালীপূজার দিন ক্রমে
নিকটবর্ত্তী হইল, কিন্তু ঠাকুরের শারীরিক অবস্থার বিশেষ কোন
উন্নতি দেখা গেল না। চিকিৎসার প্রথমে যে ফল
পাওয়া গিয়াছিল, তাহা দিন দিন নই হওয়ায় ব্যাধি
প্রবলভাব ধারণ করিবে বলিয়া আশকা হইতে লাগিল। ঠাকুরের
মনের আনন্দ ও প্রসন্নতা কিছুমাত্র হ্রাস না হইয়া বরং অধিকতর
বলিয়া ভক্তগণের নিকটে প্রতিভাত হইল। ডাক্তার সরকার
পূর্ব্বের ন্তায় ঘন ঘন যাতায়াত ও পুন: পুন: প্রবধ পরিবর্ত্তন করিয়াও
আশাহ্তরপ ফল না পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন ঋতু পরিবর্ত্তনের জন্ত

ঐরপ হইতেছে, শীতটা একটু চাপিয়া পড়িলেই বোধ হয় ঐ ভাবটা কাটিয়া যাইবে।

ত্র্গাপ্জার ভাষ কালীপ্জার সময়েও ঠাকুরের ভিতরে অভত আধ্যাত্মিক প্রকাশ ভক্তগণের নয়নগোচর হইয়াছিল। দেবেজনাথ কোন সময়ে প্রতিমা আনয়নপূর্বক ৺কালীপুজা কালীপূজা করিবার সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। ঠাকুর দিৰলে ঠাকরের অকুত ভাবাবেশের ও তাঁহার ভক্তগণের সম্মুখেই ঐ সম্বল্প কার্য্যে বিবরণ পরিণত করিতে পারিলে পরম আনন্দ হইবে ভাবিয়া, তিনি খ্যামপুকুরের বাটীতে উক্ত পূজা করিবার কথা পাড়িলেন। किन्न পূজার উৎসাহ, উত্তেজনা ও গোলমালে ঠাকুরের শরীর অধিকতর অবসন্ন হইবে ভাবিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে ঐরপ কার্য্য হইতে বিরত হইবার পরামর্শ প্রদান করিল। দেবেক্স ভক্তগণের কথা যুক্তিযুক্ত ভাবিয়া ঐ সম্বন্ন ত্যাগ করিলেন। ঠাকুর किन्छ शृक्षात शृद्ध मिवरम करायक्षत छक्तरक महमा विनेशा विमालत, "পুজার উপকরণ্দকল সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া রাখিদ্-কাল कानी शृक्षा कविएक इटेरव।" जाहावा छाँहाव थे कथाव जानिकड হইয়া অন্ত সকলের সহিত ঐ বিষয়ে পরামর্শ করিতে বদিল। কিছ প্ৰব্ৰাক্ত কথাগুলি ভিন্ন পূজার আয়োজন সহক্ষে অন্ত কোন কথা ঠাকুরের নিকটে না পাওয়ায় কি ভাবে উহা সম্পন্ন করিতে হইবে তि चित्र नहेशा नाना अञ्चना जाशांनित्त्र मत्या छेनचि हरेन। नुमा, ষোড্ৰোপচাৱে অথবা পঞ্চোপচাৱে হইবে, উহাতে অন্ধভাগ দেওয়া হইবে কি না, পৃজকের পদ কে গ্রহণ করিবে ইত্যাদি বিবয়ের কোন মীমাংসা না করিতে পারিয়া অবশেষে স্থির হইল, গন্ধ-পুষ্প,

### **এতি**রামকুফলীলাপ্রসক

ধৃপ-দীপ, ফলমূল এবং মিষ্টাল্লমাত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা হউক, পরে ঠাকুর যেরূপ বলেন, করা যাইবে। কিন্তু সেই দিবল এবং পূজার দিনের অর্দ্ধেক অতীত হইলেও ঠাকুর ঐ সম্বন্ধে আর কোন কথা তাহাদিগকে বলিলেন না।

ক্রমে স্থ্যান্ত হইয়া রাত্রি প্রায় ৭টা বাজিয়া গেল। ঠাকুর তথনও ভাহাদিগকে পূজা সম্বন্ধে কিছুই না বলিয়া অক্ত দিবদের ন্তায় স্থিরভাবে শহ্যায় বদিয়া আছেন দেখিয়া পূজার আরোজন তাহারা তাঁহার সল্লিকটে পূর্বাদিকের কতকটা স্থান মार्कन कविया मःशृशैष ज्यामकन षानिया वाथिष् नाशिन। निक्तित्वयदा अवद्यानकात्न शक्षश्रुभानि शृत्काशकत्रन नहेमा ठीकृत কথন কথন আপনাকে আপনি পূজা করিতেন। ভক্তগণের কেহ কেহ উহা দেখিয়াছিল। অভাও দেইরূপে তিনি নিজ দেহমনরূপ প্রতীকাবলম্বনে জগচৈতক্ত ও জগছাক্তি-রূপিণীর পূজা করিবেন, অথবা ৺জগদমার সহিত অভেদজ্ঞানে শাস্ত্রোক্ত আত্মপুকা সম্পন্ন করিবেন, তাহারা পরিশেষে এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিল। স্বভরাং পূজোপকরণসকল তাহারা এখন ঠাকুরের শয্যাপার্দ্বে পুর্ব্বোক্তরূপে সাঞ্চাইয়া রাখিবে, ইহা বিচিত্র নহে। ঠাকুর তাহাদিগকে ঐরপ করিতে দেখিয়া কোনরপ অসমতি প্রকাশ कवित्मत ना ।

ক্রমে সকল উপকরণ আনয়ন করা হইল এবং ধৃপ-দীপসকল প্রজালিত হওরায় গৃহ আলোকময় ও দৌরভে আমোদিত হইল। ঠাকুর তথনও ছির হইয়া বদিয়া আছেন দেখিয়া ভক্তগণ এখন ভাঁহার নিকটে উপবেশন করিল এবং কেহ বা তাঁহার আদেশ

প্রভীক্ষা করিয়া একমনে তাঁহাকে দেখিতে এবং কেছ বা জগজ্জননীর চিস্তা করিতে লাগিল। ঐরপে গৃহ এককালে নীরব এবং ত্রিশ বা ততোধিক ব্যক্তি উহার গারুরের নীরবে অন্তরে অবস্থান করিলেও জনশৃক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কতক্ষণ ঐরপে অতীত হইল, ঠাকুর কিন্তু তথনও স্বয়ং পূজা করিতে অগ্রসর হওয়া অথবা আমাদিগের কাহাকেও ঐ বিষয়ে আদেশ করা, কিছুই না করিয়া পূর্ব্বের ক্রায় নিশ্চিস্তভাবে বিসয়া রহিলেন।

যুবক ভক্তগণের সহিত মহেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি প্রবীণ ব্যক্তিদকল উপস্থিত ছিলেন—তল্পধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'পাঁচসিকে পাঁচ আনা' বিশ্বাস' গিরিশচন্দ্রের বলিয়া—ঠাকুর কথন কথন নির্দেশ করিতেন। মানাসাও গির্দ্রের পালপত্মে পূজা সম্বন্ধে ঠাকুরকে ঐরপ ব্যবহার করিতে পূলাঞ্জলি প্রদান দেখিয়া তাঁহাদিগের আনেকে এখন বিশ্বিত হইতে —ঠাকুরের ভাবাবেশ লাগিলেন। ঠাকুরের প্রতি অসীম বিশ্বাসবান্ গিরিশচন্দ্রের প্রাণে কিন্তু উহাতে অক্তভাবের উলয

হইল। তাহার মনে হইল, আপনার জন্ম ঠাকুরের ৺কালীপুজা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি বল, আহেতৃকী ভক্তির প্রেরণায় তাহার পূজা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে—তাহা ইইলে উহা না করিয়া এরণে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন কেন ? অভএব ভাহাও বোধ হইতেছে না; তবে কি তাহার শরীরক্ষণ জীবন্ত প্রতিমায় জগদ্ধার পূজা করিয়া ভক্তগণ ধন্ত হইবে বলিয়া এই পূজারোজন?

<sup>&</sup>gt; वर्षार---वान-वानाब छेनत हाति-नीह वाना विदय कियान ।

#### <u>শ্রীশ্রীরামকফলীলাপ্রসক্ষ</u>

—নিশ্চয় ভাহাই। ঐরপ ভাবিয়া তিনি উল্লাসে অধীর হইলেন এবং সম্পৃষ্ঠ পূষ্ণাচন্দন সহসা গ্রহণপূর্বক 'জয় মা' বলিয়া ঠাকুরের পাদপল্পে অঞ্চলি প্রদান করিলেন। ঠাকুরের সমন্ত শরীর উহাতে শিহরিয়া উঠিল এবং তিনি গভীর সমাধিময় হইলেন। তাঁহার ম্থমগুল জ্যোতির্ময় এবং দিব্য হাত্যে বিকশিত হইয়া উঠিল এবং হত্তয়য় বরাভয়-মূলা ধারণপূর্বক তাঁহাতে ৺জগদম্বার আবেশের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। এত অল্লকালের মধ্যে এই সকল ঘটনা উপস্থিত হইল যে, পার্থবর্ত্তী ভক্তগণের আনেকে ভাবিল ঠাকুরকে ঐরপ ভাবাবিষ্ট হইতে দেখিয়াই গিরিশ তাঁহার শ্রীপদে বারম্বার অঞ্চলি প্রদান করিতেছেন এবং যাহারা কিঞ্চিল্বে ছিল তাহারা দেখিল যেন ঠাকুরের শরীরাবলম্বনে জ্যোতির্ময়ী দেবী-প্রতিমা সহসা তাহাদিগের সম্মুখে আবির্ভ্ তা হইয়াছেন।

বলা বাহুল্য, ভক্তগণের প্রাণে এখন উল্লাসের অবধি রহিল না। ভাহারা প্রভ্যেকে কোনরূপে পুষ্পপাত্র হইতে ফুলচন্দন গ্রহণ

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে ভক্তগণের পূজা করিয়া যাহার যেরপ ইচ্ছা মন্ত্র উচ্চারণ ও ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম পূজাপূর্বক 'জয় জয়' রবে গৃহ মুখরিড করিয়া তুলিল। কতকণ ঐক্নপে গৃত হইলে

ভাবাবেশের উপশম হইয়া ঠাকুরের অর্দ্ধবাহ্থ অবস্থা

উপস্থিত হইল। তথন পূজার নিমিত্ত সংগৃহীত ফলমূলমিষ্টান্নানি পদার্থসকল তাঁহার সম্মুখে আক্ষান করিয়া তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইল। তিনিও ঐ সকলের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া ভজ্জি ও জ্ঞানবৃদ্ধির জন্ম ভক্তগণকে আশীর্কাদ করিলেন। অনন্থর তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া গভীর রাত্তি পর্যান্ত তাহারা সকলে প্রাণের

উল্লাদে ৺দেবীর মহিমা কীর্ত্তন ও নামগুণ-গানে অভিকাহিত করিল।

ঐরপে ভক্তগণ দেই বংসর অভিনব প্রণালীতে শ্রীঞ্জির্গদম্বার পূজা করিয়া যে অভ্তপূর্ব উল্লাস অন্তত্তব করিয়াছিল ভাহা চিরকালের নিমিত্ত তাহাদিগের প্রাণে জাগরক হইয়া রহিয়াছে এবং ছংখ-ছর্দ্দিন উপস্থিত হইয়া যখনই ভাহারা অবসর হইয়া পড়িতেছে তথনই ঠাকুরের দেই দিব্যহাস্তম্প্র প্রসন্থ আনন ও বরাভয়মুক্ত কর্ময় তাহাদিগের সম্মুথে উদিত হইয়া তাহাদিগের জীবন সর্বাথা 'দেবরক্ষিত', এই কথা ভাহাদিগকে শ্বরণ করাইয়া দিতেছে।

শ্রামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের ভিতরে দিবাশক্তি ও দেব-ভাবের পরিচয় ভক্তগণ পূর্ব্বোক্তরণে কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ

পৰ্বকালেই যে পাইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু সহসা

পর্ববিশেষ ভিন্ন অক্স সমরে ভক্তগণের ঠাকুর সম্বনীয় প্রভাকের দৃষ্টান্ত

যথন তথন তাঁহাতে ঐরপ ভাবের বিকাশ দেখিবার অবসর লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি তাহাদের দেবমানব বলিয়া বিখাস দিন দিন দৃঢ়ীভূত হইয়া-

ছিল। ঐ ভাবের ঘটনাসকল ইতিপূর্বে উল্লিখিড ঘটনাগুলির ভায় অনেক সময়ে সকলের সমক্ষে

উপস্থিত না হইলেও, ভক্তগণের মধ্যে বাহারা উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল অগ্রে তাহাদিগের প্রাণে এবং পরে তাহাদিগের নিকটে শুনিয়া অপর সকলের প্রাণে পূর্কোক্ত ফলের উদয় করিয়া-ছিল, তহিষয়ে সন্দেহ নাই। দৃষ্টাস্তত্বরূপে কয়েকটির এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠকের ঐ বিষয় বোধগায় হইবে—

### **ন্ত্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

বলরামের সম্বন্ধে কোন কোন কথা আমরা অক্সত্র উল্লেখ করিয়াছি। তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা-ভক্তি

করিতেন বলিয়া তাঁহার আত্মীয়দিগের মধ্যে কেহ ঠাকুরকে এজ-ভক্তি করার ভালাদিগের কারণও যথেষ্ট ছিল। প্রথমত:, বলরাদের আত্মীরবর্ণের তাঁহারা বৈষ্ণব বংশে জন্মগ্রহণ করায় প্রচলিত অপ্রদানতা শিক্ষা-দীক্ষাহ্নপারে তাঁহাদিগের ধর্মমত বে কতকট। একদেশী এবং অতিমান্রায় বাহাচারনিষ্ঠ হইবে ইহা

বিচিত্র নহে। স্থতবাং সকল প্রকার ধর্মমতের সত্যতায় স্থিরবিশ্বাসসম্পন্ন, বাহুচিহ্নমাত্র ধারণে পরাবা্ধ ঠাকুরের ভাব তাঁহারা
হলম্বন্দম করিতে পারিতেন না—ঐরপ করিবার প্রয়োজনীয়তাও
অফ্তব করিতেন না। অতএব ঠাকুরের সক্ষপ্তণে এবং রূপালাভে
বলরামের দিন দিন উদারভাবসম্পন্ন হওয়াটা তাঁহারা ধর্মহীনতার
পরিচায়ক বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। দিতীয়তঃ—ধন, মান,
আভিজাত্যাদি পার্থিব প্রাধান্ত মানবের অন্তরে প্রায় অভিমানঅহন্বাই পরিপৃষ্ট করে। পুণ্যকীর্তি ৺রুফরাম বহু যে কুল উচ্ছল
করিয়াছিলেন, সেই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারাও আপনাদিগকে
সমধিক মহিমান্বিত জ্ঞান করিতেন। ঐ বংশমর্য্যাদা বিশ্বত হইয়া
বলরাম ইতরসাধারণের ক্রায় দক্ষিণেশরে ঠাকুরের প্রীপদপ্রাম্থে
ধর্ম্মলাভের জন্ত বর্ধন তথন উপন্থিত হইতেছেন এবং আপন স্থীকন্তা প্রভৃতিকেও তথায় লইয়া ঘাইতে কৃষ্ঠিত হইতেছেন না
জানিতে পারিয়া ভাছাদিপের অভিমান যে বিষম প্রতিহভ
হইবে, একথা বলা বাহুলা। অভএব ঐ কার্যা হইতে ভাহাছে

প্রতিনিবৃত্ত করিতে তাঁহাদিগের বিষম আগ্রহ একণে উপস্থিত হুইয়াছিল।

সং উপায় অবলম্বনে কার্য্যসিদ্ধি না হইলে অহঙ্গুড মান্বকৈ অস্তুপায় গ্রহণ করিতে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়।

বলরামের ঠাকুরের নিকট গমন নিবারণে ভাহাদিগের চেষ্টা বলরামের আত্মীয়বর্গের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির প্রায় ঐক্পণ অবস্থা হইয়াছিল। কালনার ভগবান-দাসপ্রমুখ বৈষ্ণব বাবাজীদিগের নিষ্ঠা ও ভক্তি-প্রেমের আতিশয় কীর্ত্তন করিয়া এবং আপনা-দিগের বংশগৌরবের কথা পুন: পুন: শ্বরণ করাইয়া

দিয়াও যথন তাঁহারা বলরামের ঠাকুরের নিকটে গমন নিবারণ করিতে পারিলেন না, তথন ঠাকুরের প্রতি বিছেবভাবাপদ্ধ হইয়া তাঁহারা কথন কথন তাঁহার অযথা নিন্দাবাদ করিতেও কুঠাবোধ করিলেন না। অবশ্য, অপরের নিকট হইতে প্রবণ করিয়াই যে তাঁহারা ঠাকুরকে নিষ্ঠাপরিশ্যু, সদাচারবিরহিত, থাঘাথাখ্য-বিচার-বিহীন, কন্ধী তিলকাদি বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণের বিরোধী ইত্যাদি বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, একথা বলিতে হইবে। য়াহা হউক, উহাতেও কোন ফলোদ্ম হইল না দেখিয়া তাঁহারা অবশেষে ঠাকুরের ও বলরামের সম্বন্ধ নানা কথার বিক্বত আলোচনা তাঁহার খুল্লতাত প্রত্তিষয় ৺নিমাইচরণ ও ৺হরিবল্লভ বস্থর কর্পে উথাপিত করিতে লাগিলেন।

আমরা ইতিপূর্বে একস্থলে বলিয়াছি, বলরামের ভিতরে দয়া ও ত্যাগবৈরাগ্যের ভাব বিশেষ প্রবল ছিল। জমিদারী প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে অনেক সময় নির্মম হইয়া নানা হাকামা না করিলে

### শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

চলে না দেখিয়া, ডিনি নিজ বিষয়সম্পত্তির ভার নিমাই বাবুর উপরে সমর্পণপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে প্রতি মাসে আয়ত্বরূপে যাহা পাইতেন অনেক সময়ে উহা পর্য্যাপ্ত না বলরামের পূর্বজীবন হইলেও তাহাতেই কোনরূপে সংসার্যাত্রা নির্বাহ করিভেন। তাঁহার শরীরও ঐ সকল কর্ম করিবার

উপযোগী ছিল না। যৌবনে অজীর্ণ রোগে উহা এক সময়ে এভদ্র স্বাস্থাহীন হইয়াছিল যে, একাদিক্রমে দাদশ বংসর অল্প ত্যাগপূর্বক তাঁহাকে যবের মণ্ড ও ত্থা পান করিয়া কাটাইতে হইয়াছিল। ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্ম তিনি ঐ সময়ের অনেক কাল পুরীধামে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের নিত্য দর্শন, পূজা, জপ, ভাগবভাদি শাল্প প্রবণ এবং সাধুসঙ্গাদি কার্য্যেই তাহার তথন দিন কাটিত এবং ঐলপে তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতরে ভাল ও মন্দ যাহা কিছু ছিল সেই সকলের সহিত স্থপরিচিত হইবার বিশেষ অবসর ঐকালে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে কার্য্যান্থরোধে কলিকাতায় আসিবার কিছুকাল পরেই ঠাকুরের দর্শন ও পৃতসঙ্গে তাঁহার জীবন কিরপে দিন দিন পরিবর্জিত হয়, তির্বয়ের আভাস আমরা ইতিপ্রের প্রদান করিয়াছি।

প্রথমা কন্তার বিবাহ দানের কালে বলরামকে কয়েক সপ্তাহের জন্ত কলিকাভায় আসিতে হইয়াছিল। নতুবা ৺পুরীধামে অভিবাহিত পূর্ণ একাদশ বংসরের ভিতর তাঁহার জীবনে অন্ত কোন প্রকারে শান্তিভঙ্গ হয় নাই। ঐ ঘটনার কিছুকাল পরেই তাঁহার আভা হরিবল্লভ বস্থ রামকান্ত বস্থ ট্রাটস্থ ৫৭ নং ভবন ক্রয় করিয়াছিলেন এবং সাধুদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সহস্কবশভঃ পাছে বলরাম

সংসার পরিভ্যাগ করেন, এই ভয়ে তাঁহার পিতা ও আতৃগণ গোপনে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে ঐ বাটাতে বাস করিতে অনুরোধ

করিয়াছিলেন। ঐরপে সাধুদিগের পৃতস্ত ও বলরামের শ্রীশ্রীজগরাথদেবের নিতাদর্শনে বঞ্চিত হইয়া বলরাম কলিকাতার ক্রমনে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এখানে আগমৰ ও ঠাকুরকে দর্শন কিছদিন থাকিয়া পুনরায় পুরীধামে কোন প্রকারে চলিয়া যাইবেন, বোধ হয় পূর্বে তাঁহার এরপ অভিপ্রায় চিল, কিন্তু ঠাকুরের দর্শনলাভের পরে ঐ সম্বল্প এককালে পরিজ্ঞাগ করিয়া ভিনি ঠাকুরের নিকটে কলিকাভায় স্থায়িভাবে বসবাসের বন্দোবন্ত করিয়াছিলেন। স্থতরাং পাছে হরিবল্লভ বাবু তাঁহাকে উক্ত বাটী খালি করিয়া দিতে বলেন, অথবা নিমাই বাবু বিষয়সম্পত্তি ভত্তাবধান করিবার জন্ম তাঁহাকে কোঠারে আহ্বানপূর্বক ঠাকুরের পুণ্যসঙ্গে বঞ্চিত করেন, এই ভয়ে তাঁহার অন্তর এখন সময়ে সময়ে বিশেষ ব্যাকুল হইত।

অস্তরের চিস্তা সময়ে সময়ে ভবিশ্বৎ ঘটনার স্চনা করে। বলরামেরও এখন ঐরূপ হইয়াছিল। তিনি যাহা ভয় করিছে-

ভিলেন প্রায় তাহাই উপস্থিত হইল। আত্মীয়বর্গের
বলরামের আতা
হরিবরভের
কলিকাতা অসন্তই হইয়াছেন এইরূপ ইন্দিত করিয়া পত্ত
আগমন
গাঠাইলেন এবং হরিবরভ বাবু তাঁহার সহিত
পরামর্শে বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন বিবয় স্থির করিবার অভিপ্রায়ে
শীত্রই কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সহিত একজে করেক্দিন
অবস্থান করিবেন, এই সংবাদও অবিক্রম্বে তাঁহার নিকটে উপস্থিত

### <u> শ্রী</u>শ্রীরামকুফলীলাপ্রসক

হইল। অস্তায় কিছুই করেন নাই বলিয়া বলরামের অস্তরাত্মা উহাতে ক্রুনা হইলেও ঘটনাচক্র পাছে তাঁহাকে ঠাকুরের নিকট হইতে দ্রে লইয়া যায়, এই ভয়ে অবসন্ধ হইল। অনস্তর অশেষ চিস্তার পরে তিনি স্থির করিলেন, আতারা অপরের কথা শুনিয়া যদি তাঁহাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করেন তথাপি তিনি ঠাকুরের অস্তথের সময়ে তাঁহাকে ফেলিয়া অন্তর যাইবেন না। ইতিমধ্যে হরিবল্পত বাব্ও কলিকাভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত অবস্থানকালে আতাকে যাহাতে কোনদ্রপ কই বা অস্থবিধা ভোগ করিতে না হয়, এই রূপে সকল বিষয়ের স্থবন্দোবন্ত করিয়া বলরাম নিজ সক্ষয় দৃঢ় রাথিয়া নিশ্বিস্ত মনে অবস্থান করিতে এবং ঠাকুরের নিকটে প্রতিদিন যেভাবে যাতায়াত করিতেন, প্রকাশ্বভাবে তদ্রপ করিতে লাগিলেন।

মুখই মনের প্রকৃষ্ট দর্পণ। হরিবল্লভ বহুর কলিকাতায় আসিবার দিবসে বলরাম ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তাহার মুখ

বলরামের প্রতি কুপার ঠাকুরের হরিবলভকে মেথিবার সম্বন্ধ দেখিয়াই বৃঝিয়া লইলেন তাহার অস্তরে কি একটা
সংগ্রাম চলিয়াছে। বলরামকে তিনি বিশেষভাবে
আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেন; তাহার বেদনায়
ব্যথিত হইয়া তাহাকে নিদ্ধ সমীপে ডাকিয়া প্রশ্নপূর্বক সকল বিষয় জানিয়া লইলেন এবং বলিলেন,

"দে লোক কেমন? তাহাকে (হরিবল্পভ বস্থকে) একদিন এখানে আনিতে পার?" বলরাম বলিলেন, "লোক খুব ভাল, মশায়! বিদ্যান, বৃদ্ধিমান, সদাশয়, পরোপকারী, দান যথেষ্ট, ভক্তিমানও বটে—দোবের মধ্যে বড় লোকের যাহা অনেক সময়

হইয়া থাকে একটু 'কান পাতলা'—এ ক্ষেত্রে অপরের কথাতেই কি
একটা ঠাওরাইয়াছে। এথানে আসি বলিয়াই আমার উপরে
অসস্তোব, অতএব আমি বলিলে এথানে আসিবে কি ?" ঠাকুর
বলিলেন, "তবে থাক্, তোমার বলিয়া কাজ নাই; একবার গিরিশকে
ভাক দেখি।"

গিরিশচন্দ্র আসিয়া সানন্দে ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, "হরিবল্লভ ও আমি যৌবনের প্রারম্ভে কিছুকাল সহপাঠী ছিলাম, সেজ্ঞ কলিকাতায় আসিয়াছে শুনিলেই আমি তাহার সহিত দেখা করিয়া আসি; অতএব এই কান্ধ আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে, অভাই আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।"

পরদিন অপরাহে প্রায় ৫টার সময় গিরিশচন্দ্র হরিবল্পভ বার্কে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরের সহিত তাঁহাকে পরিচিড

করিবার মানসে বলিলেন, "ইনি আমার বাল্যবন্ধু,
গিরিশচন্দ্রের
কটকের সরকারী উকীল হরিবল্লভ বস্থ, আপনাকে
হরিবল্লভকে
আনরন ও
গাল্রের আচরণে
তাঁহাকে পরম সমাদরে নিজ সমীপে বসাইয়া
বলিলেন, "ভোমার কথা অনেকের নিকটে ওনিয়া
বিপরীত
ভাষাপল্ল হওরা
তাঁমাকে দেখিবার ইচ্ছা হইড, আবার মনে ভয়ও
হইত—যদি তোমার পাটোয়ারী বৃদ্ধি হয়।

হৃত—যাদ তোমার পাটোয়ারা বৃদ্ধ হয়!
(গিরিশকে লক্ষ্য করিয়া) কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা ত নয়,
(হরিবল্লভ বহুকে নির্দেশ করিয়া) এ যে বালকের ন্যায় সরল!
(গিরিশকে) কেমন চক্ষু দেখিয়াছ? ভক্তিপূর্ণ অন্তর না হইলে

#### ীরামকু**ফলীলাপ্রস**ক

ষ্মন চক্ষ্ কথন হয় না! (হরিবল্পভ বাবুকে সহসা স্পর্শ করিয়া) ইাগো, ভয় করা দ্রে থাকুক, ভোষাকে যেন কভ ষাত্মীয় বলিয়া মনে হইডেছে।" হরিবল্পভ বাবু প্রণাম ও পদধ্লী গ্রহণপূর্বক বলিলেন, "সেটা আপনার কুণা।"

গিরিশচন্দ্র এইবার বলিলেন, যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ভাহাতে উহার ত ভজিমান হইবারই কথা; পক্ষম্বাম বহুর ভক্তি ভাহাকে প্রাত্তংশ্বরণীয় করিয়া রাথিয়াছে, ভাঁহার কীর্ত্তিতে দেশ উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ভাঁহার বংশে বাঁহারা ক্রিয়াছেন ভাঁহারা উজ্জ্বিন হইবেন না ত হইবে কাহারা।"

ঐরপে ভগবন্ত জির প্রসদ উঠিল, এবং ঈশরে বিশ্বাস, ভজি ও ঐকান্তিক নির্ভরতাই মানবজীবনের চরম সার্থকতা—ঐ বিষয়ে নানা কথা উপন্থিত সকলকে বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। অনস্তর অর্ধবাহাদশ। প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর আমাদিগের একজনকে একটি ভজন সদীত গাহিতে বলিলেন এবং উহার মর্ম হরিবল্লভ বাব্কে মৃত্ররের ব্যাইয়া বলিতে বলিতে প্নরায় গভীর ভাবাবিট হইয়া পড়িলেন। সদীত সম্পূর্ণ হইলে দেখা গেল, তুই-তিনজন মৃত্রক ভত্তেরও ভাবাবেশ হইয়াছে এবং ঠাকুরের ভাবোজ্জল মৃত্তি ও মর্মান্দানী বাণীতে এককালে মৃত্ত হওয়ায় হরিবল্লভ বাব্র নয়নন্তরে প্রেমধারা বিগলিত হইতেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল পভ হইবার পরে হরিবল্লভ বাবু সেদিন ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশরে অবস্থানকালে আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাইডাম, আগস্তক কোন ব্যক্তি ঠাকুরের মডের বিরোধী হইয়া

ভাঁহার সহিত বাদাস্থাদ আরম্ভ করিলে অথবা কোন কারণে ভাঁহার প্রতি বিক্ষভাবাপর হইয়া কেহ উপস্থিত হইলে, ঠাকুর

কথা কহিতে কহিতে তাহাদিগকে কৌশলে স্পর্শ জালাণ করিবার করিতেন এবং ঐরপ করিবার পরমূহুর্ভ হইডে জালে ঠাকুরের জাপারকে স্পর্শের জাবান ও ফল অবশ্ব যাহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার মন প্রাসন্ধ হইড ভাহাদিপের সম্বন্ধই তিনি ঐরপ ব্যবহার করিতেন।

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি এক দিবদ আমাদিগের নিকটে ঐ বিষয়ের এইরূপ কারণ নির্দেশ করিয়াছিলেন। 'অহন্বারের বশবর্তী হইয়া অথবা আমি কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন নহি, এইরূপ ভাব লইয়াই লোকে কাহারও কথা দহদ্রে মানিয়া লইতে চাহে না। (আপনার শরীর নির্দেশ করিয়া) ইহার ভিতরে যে রহিয়াছে ভাহাকে স্পর্শমাত্র তাহার দিব্যশক্তিপ্রভাবে ভাহাদিগের ঐ ভাব আর মাথা উচু করিতে পারে না। দর্প যেমন ফণা ধরিবার কালে ওয়ধিস্পৃষ্ট হইয়া মাথা নীচু করে, ভাহাদিগের অস্তবের অহন্বারের অবস্থাও তথন ঠিক ঐরূপ হয়। ঐক্বগুই কথা কহিতে কহিতে কৌশলে তাহাদিগের অস্ব স্পর্শ করিয়া থাকি।"

হরিবল্লভ বাব্কে এদিন ঠাকুরের নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব লইয়া সম্রদ্ধ হদয়ে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আমাদিগের মনে ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথার উদয় হইয়াছিল। বলা বাহলা, বলরাম ঠাকুরের নিকটে যাতায়াত করায় অক্যায় করিতেছেন, এইক্লপ ভাব তাঁহার আভ্গদের হৃদয়ে এখন হইতে আর কথন দেখা দেয় নাই।

#### **শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

শ্রামপুক্রে অবস্থানকালে ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি থেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাঁহার পুণ্যদর্শন ও কুপালাভে সমাগত জনগণের

সংখ্যাও তেমনি দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছিল।
ভক্ত-সংখ্যার
বৃদ্ধি: সাধনপথ নির্দেশ— স্থায় শ্রীরামক্বফ-ভক্তসক্তেম যিনি পরে স্বামী
সাকার ও
নিরাকার চিন্তার
উপবোগী আসন শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন মিত্র, মণীক্রক্বফ গুপ্ত প্রত্

দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। অনেকে আবার ইতিপুর্ব্বে চুই-এক বার দক্ষিণেশ্বরে গতায়াত করিলেও এখানেই ঠাকুরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইবার স্থোগ লাভ করিয়াছিলেন। নবাগত এই সকল ব্যক্তিদিগের প্রকৃতি ও সংস্থার লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর ইহাদিগের প্রত্যেককে ভক্তিপ্রধান অথবা জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তিপ্রধান সাধনমার্গ নির্দেশ করিয়া দিতেন এবং স্থোগ পাইলেই নিভ্তে নানারূপ উপদেশ দিয়া ঐ পথে অগ্রসর করাইতেন। আমাদিগের জানা আছে, জনৈক যুবককে ঐরপে ঠাকুর একদিন সাকার ও নিরাকার ধ্যানের উপযোগী নানাপ্রকার আসন ও অক্সশংস্থান দেখাইতেভিলেন। পদ্মাদনে উপবিষ্ট হইয়া বাম করতলের উপরে

অনেক যুবক ভক্তেরাও এখানে ঠাকুরের প্রথম-

সারদাপ্রসয় ১৮৮৪ ৠ:-এর ডিসেম্বরের মধ্যে আসিয়াছিলেন—'কথায়ৃত'
 ২র ভাগ, ২১৫ পঃ এবং ১ম ভাগ, ৬ পঃ য়য়ৢয়। — য়ঃ

২ শ্রীরামকৃক্দেবের সহিত মণীত্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশরের প্রথম পরিচর হর এথানে।
ইহার ২০০ বংসর পূর্বের দক্ষিণেবরে করেকবার দর্শন করিরাছিলেন মাত্র—উাহার
লিখিত 'শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃক্দেবের পূণাশ্বতি', 'উলোধন', ৩৯শ বর্ব, ভাত্র-সংখ্যা
তাইবা। —প্র:

দক্ষিণ করপৃষ্ঠ সংস্থাপনপূর্বক ঐভাবে উভয়হন্ত বক্ষে ধারণ ও চক্ষু निशीलन कतिया विलितन, देशहे नकल क्षकांत्र माकात-शारनक প্রশন্ত আসন। পরে ঐ আসনেই উপবিষ্ট থাকিয়া বাম ও দক্ষিণ হস্তবয় বাম ও দক্ষিণ জামুর উপরে রক্ষাপূর্বক প্রত্যেক হস্তের অনুষ্ঠ ও তৰ্জনীর অগ্রভাগ সংযুক্ত ও অপর সকল অঙ্গুলী ঋজু রাখিয়া এবং क्षमर्था मृष्टि श्वित कतिया विनातन, हेहाहे निर्वाकात धारनव প্রশন্ত আসন। ঐকথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর সমাধিত্ব হইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরে বলপূর্বক মনকে দাধারণ জ্ঞানভূমিতে नामारेगा विलालन, "बाद तिथान रहेल ना; अक्राल उपविष्ठ रहेलारे উদ্দীপনা হইয়া মন তন্ময় ও সমাধিলীন হয় এবং বায়ু উৰ্দ্ধগামী হওয়ায় গ্লদেশের ক্ষতস্থানে আঘাত লাগে: ডাক্তার ঐক্ত সমাধি যাহাতে না হয় তাহা করিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া পিয়াছে।" যুবক তাহাতে কাতর হইয়া বলিল, "আপনি কেন ঐ সকল **(मथाहेटक याहेटलन, आर्मि क टमिथिटक ठाहि नाहे।"** किनि তদ্বত্তরে বলিলেন, "তা ত বটে, কিন্তু তোদের একটু-আধটু না বলিয়া, না দেখাইয়া থাকিতে পারি কৈ ?" যুবক ঐ কথায় বিস্মিত হইয়া ঠাকুরের অপার করুণা এবং তাঁহার মনের অলৌকিক সমাধিপ্রবণতার কথা ভাবিয়া শুদ্ধ হইয়া রহিল।

ঠাকুরের দৈনন্দিন ব্যবহারসকলের মধ্যেও এমন মাধ্যা ও অসাধারণত্বের পরিচয় পাওয়া ষাইত যে, নবাগত অনেক ব্যক্তি তাহা দেখিয়াই মৃথ হইয়া পড়িত। দৃষ্টাস্তব্বরূপে নিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ঘটনাটি আমরা মহাকবি গিরিশচক্রের ব্রুবৎসল কনিষ্ঠ সহোদর পরলোকগত অতুলচক্র ঘোষ মহাশয়ের

#### **बिबी** दागकुकनो ना श्रम

निकटि ध्रवन कतिशक्तिगा। वर्षामञ्चन छोहात्रहे ভाषात्र जायता উহা লিপিবৰ করিতে চেষ্টা করিব—"উপেক্ত? আমার বিশেষ বন্ধ ছিল, বিদেশে ডেপুটিগিরি চাকরি করিত। ঠাকরের ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার পরে ভাহাকে প্রতি কার্যের চিঠিতে লিখিয়াছিলাম, 'এবার যখন আসিবে माधर्या ও অসাধারণছ তথম তোমাকে এক অন্তত জিনিস দেখাব। দেখিয়া অনেকের বড়দিনের ছটিতে আসিয়া সে সেই কথা স্মরণ আকৃষ্ট হওয়া कताहेश मिन। आमि विननाम, 'मान करतिक्रिनाम তোমায় রামকৃষ্ণ পরমহংদদেবকে দেখাব—কিন্তু এখন তাঁর অম্বর্থ. খ্যামপুকুরে আছেন, কথা কহিতে ডাক্তারের বারণ-তুমি নৃতন লোক, তোমায় এখন কেমন করিয়া লইয়া যাই ?' সে দিন গেল। তাহার পর উপেন্দ্র আর একদিন 4818-উপেন্ত মুগেফ মেজদাদার ( গিরিশচন্দ্রের ) সঙ্গে দেখা করিতে व्यानियाद्य, ठाकुदवत कथा छिठिन এवः स्मामा ভাছাকে বলিলেন, 'ষাস্ না একদিন অতুলের সঙ্গে, তাঁকে দেখ তে।' উপেন বলিল, 'উনি ভো ছয় মাস (পূর্ব্ব) হইতে বলিতেছিলেন महेना बाहेर, किन्छ यथन এथान चानिया मिह कथा विननाम, छथन विलिय--- এখন इटेर्स ना। वामि अभिया स्मामारक विलिया. 'আষরাই এখন সব সময়ে চুকিছে পাই না, নৃতন লোককে কেমন कतिया नहेवा याहे।' स्मामा विमालन. 'ভाष्टा इछक, छत् এकतिन

শীগুড় উপেন্দ্রনাথ ঘোর, ইনি ক্তারবালারত প্রপ্রসিদ্ধ শীগুড় কুপেন্দ্রনাথ বহু
বহাপরের কোন আত্মীরাকে বিবাহ করেন এবং মুক্তেক ছিলেন।

লইয়া যাস্, তাহার পরে ওর অদৃষ্টে থাকে তিনি ওকে দর্শন দিবেন, আদর করিবেন।

"ভাহার পর একদিন অপরাত্নে উপেনকে লইয়া বাইলাম।
সেদিন ঠাকুরের ঘরে তাঁহার বিছানার নিকট হইতে কৃটি দপ্
বিছাইয়া একঘর লোক বসিয়া, আর নানারকম আজে-বাজে কথা
হইডেছে—বেমন, ছবি আঁকার কথা ( কারণ চিত্রবিদ্যাকুশল
অল্পা বাগ্টী দেদিন সেখানে ছিল ), দেক্রার দোকানে দোনারূপা

গলানর কথা ইত্যাদি। অনেককণ বসিয়া উপেল্রের থাকিলাম, (ঐরপ কথা ভিন্ন) একটিও ভাল কথা ভামপুক্রে হইল না! ভাবিতে লাগিলাম, আজ এই নৃতন ঠাকুরের সংশ্রম লোকটিকে লইয়া আসিলাম আর আজই যত আজেবাহারে বাজে কথা! ও (উপেন) ঠাকুরের সম্বন্ধ কিরূপ ভাব লইয়া যাইবে!—ভাবিয়া আমার মূধ শুক

হইতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে উপেনের দিকে ভয়ে ভয়ে ডাকাইয়া দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু যতবার দেখিলাম, দেখিলাম তাহার

স্ক্রাদিগের সোনারপা চুরি করিবার দক্ত সথকে ঠাকুর আনাদিগকে একটি মলার গল সমরে সকরে বলিতেন। অতুল বাবু এখানে ঐ গলটির ইলিভ করিয়াছেন। গলটি ইহাই—করেকজন বন্ধু সমতিবাহারে এক ব্যক্তি একথানি গছনা ক্রিক্রের জ্বন্ত এক বর্ণকারের লোকানে উপস্থিত হইরা দেখিল, তিলকাছিত্তকর্মাল বিখামালাধারী বৃদ্ধ বর্ণকার সম্পূত্র ব্যিরা গলীরভাবে হরিনাম করিতেছে এবং তাহার তিন-চারি জন সহকারী ঐরপ তিলকমালাদি বারণ করিলা গৃহবংশ্য নানাবিব অলভারগঠনে নিবৃত্ত আছে। বৃদ্ধ বর্ণকার ও তাহার সহকারীদিগের সান্ধিক বেশভূবা দেখিরা ঐ ব্যক্তি ও তাহার বন্ধুগণ তাহিল—ইহারা থালিক, আমাদিগকে ঠকাইবে না। পরে যে অলভারণনি ভাহারা বিক্রয় করিতে আসিরাছিল তাহা বৃদ্ধের সমুধ্য রাধিরা উহার গ্রহুত মূল্য বিশ্বারবার অভ অন্তরেশ

#### **ন্ত্রীন্ত্রীরামকুফলীলাপ্রস**ন্থ

মুখ বেশ প্রদয়—বেন ঐ সকল কথায় সে বেশ আনন্দ পাইতেছে।
তথন ইসারা করিয়া ভাহাকে উঠিতে বলিলাম, সে ভাহাতে আর
একটু বসিতে ইসারায় জানাইল। এরপে তুই-তিন বার ইসারা

করিল। বৃদ্ধও ভাহাদিগকে সাদরে বসাইরা একজন সহকারীকে ভাষাকু দিতে বলিল এবং কষ্টিপাথরে কবিলা অলম্বারের বর্ণের দাম বলিলা ভাহাদিগের অনুসতি গ্রহণপর্বেক উহা গলাইবার নিমিত্ত গৃহমধ্যস্থ এক সহকারীর হত্তে প্রদান করিল। মেও উহা তৎকণাৎ গলাইতে **আরম্ভ করিরা সহসা দেবতার শারণপূর্বক ব**লিরা উঠিল, 'কেশব, কেশব।' ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপনার বৃদ্ধও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, 'গোপাল, গোপাল।' গৃহমধ্যম্থ এক সহকারী উহার পরেই বলিরা উঠিল, 'হরি, হরি, হরি।' যে তামাকু আনিয়াছিল সে ইতিমধ্যে কলিকাটি আগন্তকদিগকে প্রদানপূর্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে বলিয়া উঠিল, 'হর, হর, হর।' ঐরূপ বলিবামাত্র প্রথমোক্ত সহকারী কতকটা গলিত বর্ণ সন্মুখন্থ বারিপূর্ণ পাত্রে দক্ষতার সহিত নিক্ষেপ করিয়া আত্মসাৎ করিল। স্বর্ণকার ও তাহার সহকারিগণ শ্রীভগবানের পূৰ্ব্বোক্ত নামসকল যে ভিন্নাৰ্থে ব্যবহার করিতেছে, অর্থাৎ 'কেশব' না বলিয়া 'কে সব'-ইহারা চতুর অথবা নির্বোধ, এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে এবং ঐ প্রয়ের উত্তরস্বরূপেই 'গোপাল' অথবা গরুর পালের স্থায় নির্কোধ, এই কথা বলিতেছে এবং 'হরি' ও 'হর' শব্দঘ্য 'অপহরণ করি' ও 'কর' এই অর্থে উচ্চারণ করিতেছে—একথা বুঝিতে না পারিয়া আগন্তক বাজিগণ ইহাদিপের ভক্তি ও ধর্মনিষ্ঠায় প্রীত হইয়া নিশ্চিত্তমনে তামাকু সেবন করিতে লাগিল। অনন্তর গলিত বর্ণ ওজন করাইরা উহার মূল্য লইয়া ভাহারা প্রসন্নমনে গুহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ঠাকুরের পরম ভক্ত অধরচন্দ্র সেনের ভবনে বঙ্গের স্থানিক উপস্থাসিক জীবুত বিদ্দিনন্দ্র সহিত বেদিন তাঁহার সাক্ষাৎ হইরাছিল, সেদিন বিদ্দিন বাব্ সন্দেহবাদীর পক্ষাবলহনপূর্বক ঠাকুরকে ধর্মাবিষয়ক নানা কৃট প্রশ্ন করিরাছিলেন। ঠাকুর ঐ সকলের যথাযথ উত্তর দিবার পরে বিদ্দিনকে পরিহাসপূর্বক বলিরাছিলেন, "কৃমিনামেও বিদ্দিন, কাজেও বিদ্দি।" প্রশ্নসকলের হৃদরশপাঁ উত্তর লাভে প্রীত হইরা বিদ্দিন বাব্ বলিরাছিলেন, "মহাশর, আপনাকে একদিন আমাদের কাঁঠালপাড়ার বাটিতে যাইতে হইবে, সেথানে ঠাকুরসেবার বন্দোবন্ত আছে এবং আমরা সকলেও হরিনাম করিয়া থাকি।" ঠাকুর ভাহাতে রহস্তপূর্বক বলিরাছিলেন, "কেমনতর হরিনাম বাা, সেক্রাদের মত নর ত?"—বলিরাই পূর্বোক্ত গরটি ব্যক্ষমন্দ্রক বলিরাছিলেন এবং সভামধ্যে হাস্তের রোল উঠিরাছিল।

করার পরে সে উঠিয়া আসিল। তথন তাহাকে বলিলাম, 'কি শুন্ছিলি এতক্ষণ? ঐসব কথায় শুনিবার কি আছে বল দেখি?— সাথে তোকে 'বাঙাল' বলি!' তাহার কপালে একটি উল্কির টিপ ছিল বলিয়া তাহাকে আমরা ঐরপ বলিতাম। দে বলিল, 'না হে, বেশ শুনিতেছিলাম। পূর্ব্বে universal love (সকলের প্রশ্তি সমান ভালবাসা) কথাটা শুনেছি, কিন্তু কাহাডেও উহার প্রকাশ দেখি নাই। সকল বিষয় লইয়া সকলের সঙ্গে উহাকে (ঠাকুরকে) আনন্দ করিতে দেখিয়া আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। কিন্তু আর একদিন আসিতে হইবে—আমার তিনটি প্রশ্ন আছে, জিজ্ঞাসা করিব।'

"তাহার পর একদিন প্রাতে উপেনকে লইয়া যাইলাম। তথন 
ঠাকুরের নিকটে বড় একটা কেহ নাই—কেবল, দেবকদিগের 
ত্ই-এক জন ও আমার ভগ্নীপতি 'মলিক মহাশয়' ছিলেন। যাইনার 
পূর্বের উপেনকে পৈ-পৈ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম, 'যাহা জিজ্ঞাদা 
করিবার স্বয়ং করিবি, তাহা হইলে মনের মত উত্তর পাইবি; 
কাহাকেও দিয়া প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাদা করাইবি না।' কিন্তু দে ম্পচোরা 
ছিল, যাহা বারণ করিয়াছিলাম এখানে আদিয়া তাহাই করিয়া 
বিদিল—মলিক মহাশয়ের ছারাপ্রশ্ন করাইল। ঠাকুর উত্তর করিলেন, 
কিন্তু উপেনের ম্থের ভাবে ব্রিলাম উত্তরটি তাহার মনের মত 
হইল না। তথন আমি তাহাকে পুনরায় চ্পি-চ্পি বলিলাম, 'এরপ ত হবেই, আমি যে তোকে বার বার বলে এলাম, যা 
জিজ্ঞাদা করবার আপনি কর্বি; নিজে জিজ্ঞাদা কর্ না, মোক্রার ধ্বেছিদ কেন?'

#### **এতিরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

"সাহস করিয়া সে এইবার স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার ? আর যদি তুই-ই হন, তাহা হলে একসঙ্গে শ্বরুগ সাকার নিরাকার তুই কেমন করিয়া করে সাকার হই-ই হইতে পারেন ?' ঠাকুর শুনিয়াই বলিলেন, 'তিনি বেমন জল (ঈশ্বর) সাকার নিরাকার তুই-ই—বেমন জল, আর বরক বরফ।' উপেন কলেজে বিজ্ঞান (Science course)

লইয়াছিল, তজ্জ্য ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত তাহার মনের মত হইল এবং উহার সহায়ে দে তাহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইয়া আনন্দিত হইল। ঐ প্রশ্নটি করিয়াই কিন্তু দে নিরন্ত হইল এবং কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। বাহিরে আদিয়া তাহাকে জিজ্ঞালা করিলাম, "উপেন, তুমি তিনটি প্রশ্নের কথা বিলায়ছিলে, একটি মাত্র জিজ্ঞালা করিয়াই উঠিয়া আদিলে কেন ?' দে তাহাতে বলিল, 'তাহা বুঝি বুঝ নাই—ঐ এক উত্তরে আমার তিনটি প্রশ্নেরই মীমাংলা হইয়া গিয়াছে।'

"তোমার মনে আছে বোধ হয়, রামদাদা" এই সময়ে প্রায়ই বাটাতে সকাল সকাল আহারাদি করিয়া আফিসের কাপড় চোপড় সক্ষে লইয়া ঠাকুরের নিকটে আসিডেন এবং ছুই-রামদাদার ক্থায় এক ঘণ্টা এথানে কাটাইয়া বেশপরিবর্ত্তনপূর্বক কর্মস্থলে চলিয়া যাইতেন। ঠাকুর যথন আজ উপেনের প্রশ্লের উত্তর দিতেছেন, তথন তিনি আফিসে যাইবার বেশ পরিতে পরিতে ঐ ঘরে সহসা আসিয়া ঠাকুরের কথাগুলি শুনিয়াছিলেন। আমরা যেমন বাহিরে আসিয়াছি অমনি রামদাদা

শীবৃক্ত রামচন্দ্র গত

বলিয়া উঠিলেন, 'অতুলদাদা, ওঁকে (উপেনকে) এদিকে নিয়ে এদ; ঠাকুর ওঁর প্রশ্নের উত্তরে বড় শক্ত কথা বলিয়াছেন, উনি ব্ঝিডে পারিবেন না। আমার এই বইখানা ওঁকে পড়িতে হইবে, তবে উনি ঠাকুরের ঐকথা ব্ঝিতে পারিবেন।' ঐকথা ভনিয়া আমার ভারি রাগ হইল, বলিয়া ফেলিলাম, 'রামদাদা, তৃমি না আমাদের চেয়ে লাভ বৎসর আগে ঠাকুরকে দেখেছ ও তার কাছে যাওয়া আসা কর্ছ? উনি (ঠাকুর) যা বল্লেন ভা ব্ঝ্তে পারবে না, আর ভোমার বই পড়ে উনি যা বোঝাতে পার্লেন না ভা ব্ঝ ভে পারবে! এটা ভোমার কেমনতর কথা? তবে উপেনকে ভোমার বইখানা পড়তে দেবে দাও—দেটা আলাদা কথা।' রামদাদা ঐকথায় একটু অপ্রস্তুত হইয়া পুত্তকথানি উপেনকে দিলেন।"

প্ৰীবামচল দৰ-প্ৰণীত 'তম্বপ্ৰকাশিক।'।

# দ্বাদশ অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

## ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

শ্রামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের এক দিবস এক অভুত দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার স্ক্রণরীর

ঠাকুরের নিজ
-কুন্দারীরে ক্ষত
ধর্শন—অপরের
গাপভার গ্রহণ-কারণ ঐরূপ
হওরা ও উহার
ফল স্থুলদেহের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া গৃহমধ্যে ইতন্তত: বিচরণ করিতেছে এবং তাঁহার গলার সংযোগস্থলে পৃষ্ঠদেশে কতকগুলি ক্ষত হইয়াছে। বিশ্বিত হইয়া তিনি ঐরপ ক্ষত হইবার কারণ কি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীশ্রীক্ষগদন্বা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, নানারূপ তৃদ্ধ করিয়া আদিয়া

লোকে তাঁহাকে স্পর্শপূর্কক পবিত্র হইয়াছে, তাহাদের পাপভার ঐরপে তাঁহাতে সংক্রমিত হওয়ায় তাঁহার শরীরে ক্ষতরোগ হইয়াছে। জীবের কল্যাণসাধনে তিনি লক্ষ লক্ষ বার জয় পরিগ্রহ-পূর্কক তৃঃখভোগ করিতে কাতর নহেন, একথা আমরা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে সময়ে সময়ে বলিতে তানিয়াছিলাম, স্বতরাং পূর্কোক্ত দর্শনে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আনন্দের সহিত তিনি যে এখন ঐ বিষয়ে আমাদিগকে বলিবেন, ইহা বিচিত্র বোধ হইল না এবং উহাতে তাঁহার অপার কক্ষণার কথা শর্মণ ও আলোচনা করিয়া আমরা মৃশ্ব হইলাম। কিন্তু ঠাকুরের শরীর পূর্কের লায় স্বন্থ না হওয়া পর্যন্ত যাহাতে কোন নৃতন লোক আদিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শপূর্কক প্রণাম না করে, তিষয়য় ভক্তদিগের—বিশেষতঃ যুবক-ভক্তদিগের

মধ্যে উহাতে বিশেষ প্রয়াদ উপস্থিত হইল এবং ভক্তপণের মধ্যে কেহ কেই আবার পূর্বজীবনের উচ্ছ্ খলভার কথা অরণপূর্ব্ধক এখন হইতে ঠাকুরের পবিত্র দেহ আর স্পর্শ করিবেন না, এইরপ সংকর করিয়া বদিলেন। আবার নরেক্র প্রমুখ বিরল কোন কোন ব্যক্তি উক্ত দর্শনের কথা শুনিয়া অন্তর্কুত কর্মের কল্প অন্তের বেছায় কলভোগ করারূপ যে মতবাদ খ্টান, বৈক্ষব প্রভৃতি কোন কোন ধর্মের মূলভিভিস্কর্প হইয়া রহিয়াছে, উহাতে ভাহারই সভ্যভার ইক্তিত প্রাপ্ত হইয়া, ঐ বিষয়ের চিন্তা ও গবেষণায় নিয়ুক্ত হইলেন।

ঠাকুরের নিকটে নৃতন লোকের গমনাগমন নিবারণের চেটা দেখিয়া গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "চেটা করিভেছ কর, কিন্ত উহা সম্ভবপর নহে—কারণ, উনি (ঠাকুর) যে ঐক্যুট

ভক্তগণের নবাগত নেহধারণ করিয়াছেন।" ফলে দেখা গেল, সম্পূর্ণ ব্যক্তিসকলের সম্বন্ধে নিয়ম্বন্ধন অপরিচিত লোকসকলকে নিষেধ করিতে পারিলেও ভক্তপণের পরিচিত নবাগত ব্যক্তিসকলকে নিবারণ

করা সম্ভবপর হইল না। স্থতরাং নিয়ম হইল, ভক্তগণের মধ্যে কাহারও সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকিলে নবাগত কাহাকেও ঠাকুরের নিকটে যাইতে দেওয়া হইবে না এবং ঐরপ ব্যক্তি-সকলকে পূর্বে হইতে বলিয়া দেওয়া হইবে, যাহাতে ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম না করেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত কাহার কাহারও ব্যক্তিকা দেওয়া মধ্যে মধ্যে উক্ত নিয়মেরও ব্যতিক্রম হইতে লাগিল।

ঐরণ নিরম লইয়া একদিন এক বন্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। গিরিলচন্দ্র পরিচালিত নাট্যশালায় ধর্মমূলক নাটক বিশেষের

#### **এতি**রামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

অভিনয় দর্শন করিতে ঠাকুর একদিবস দক্ষিণেখরে থাকিবার কালে গমন করিয়াছিলেন এবং নাটকের প্রধান ভূমিকা যে অভিনেত্তী

কালীপদের সাহায্যে অভিনেত্রীর ঠাকুরকে দর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার অভিনয় দক্ষতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। অভিনয়ান্তে ঐদিন উক্ত অভিনেত্রী ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের পাদ-বন্দনা করিবার সৌভাগ্যের

অধিকারিণী হইয়াছিল। তদবধি সে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া মনে মনে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত এবং আর এক দিবদ তাঁহার পুণ্যদর্শন লাভ করিবার স্থযোগ খুঁজিতেছিল। ঠাকুরের নিদারুণ পীড়ার কথা ভনিয়া সে এখন তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষের সহিত পরিচিত থাকাম বিশেষ অন্নয়-বিনয়প্রবাক ঐ বিষয়ের জন্ম তাঁহার শরণাপন্ন হইল। কালীপদ সকল বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের অন্ত্রগামী ছিলেন এবং ঠাকুরকে যুগাবতার ব্লিয়া ধারণা করায় চুদ্ধতকারী অমুতপ্ত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণস্পর্শ করিলে ভাঁহার রোগবৃদ্ধি হইবে-এ কথায় আস্থাবান ছিলেন না। স্বতরাং ঠাকুরের নিকটে উক্ত অভিনেত্রীকে আনয়ন করিতে তাঁহার মনে কোনরপ হিধা বা ভয় আদিল না। গোপনে পরামর্শ স্থির করিয়া একদিবদ সন্ধার প্রাক্তালে তিনি তাহাকে পুরুষের স্থায় 'হাট-কোটে' সজ্জিত করিয়া শ্রামপুকুরের বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং निक वसु विनया आमानिरभव निकटि পविषय প्रमानभूक्षक ठीकूरदव मशील नहेशा शहेशा जाहात यथार्थ পরिहा প্রদান করিলেন। ঠাকুরের ঘরে তথন আমরা কেহই ছিলাম না, স্থতরাং ঐরূপ করিবার পথে তাঁছাকে কোন বাধাই পাইতে হইল না। আমাদিগের

চক্ষে খৃলি দিবার জন্মই অভিনেত্রী ঐরপ বেশে আসিয়াছে জানিয়া রক্ষপ্রিয় ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন এবং ভাহার সাহস ও দক্ষভার প্রশংসাপূর্বক ভাহার ভক্তি-শ্রদা দেখিয়া সম্ভষ্ট হইলেন। অনস্তর ঈশবে বিশ্বাসবভী ও ভাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকিবার জন্ম ভাহাকে তুই-চারিটি তত্ত-কথা বলিয়া অল্পকণ পরে বিদায় দিলেন। সেও অশ্ববিসর্জ্জন করিতে করিতে ভাঁহার শ্রীচরণে মন্তক স্পর্শপূর্বক কালীপদের সহিত চলিয়া যাইল। ঠাকুরের নিকট হইতে আমরা পরে একথা জানিতে পারিলাম এবং আমরা প্রভারিত হওয়ায় তিনি হাস্ত-পরিহাস ও আনন্দ করিতেছেন দেখিয়া কালীপদের উপরে বিশেষ ক্রোধ করিতে পারিলাম না।

ঠাকুরের সঙ্গগুণে এবং তাঁহার সেবা করিবার ফলে ভক্তগণের জন্মরে ভক্তি-বিশ্বাস দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিলেও, এক বিষয়ে

ভাহাদিগের মনের গতির বিপদসঙ্কুল বিপরীত পথে

ভক্তগণের মধ্যে ভাব্কতা বৃদ্ধির কারণ যাইবার সম্ভাবনা এখন উপস্থিত হইয়াছিল। কঠোর ত্যাগ এবং ক্ট্রসাধ্য সংযমের আদর্শ অপেকা

সাময়িক ভাবের উচ্ছাসই তাহাদিগের নিকটে

এক্ষণে অধিকতর প্রিয় হইতেছিল। ত্যাগ ও সংযমকে ভিত্তিশ্বরূপ
অবলম্বনপূর্বক উদিত না হইলে ঐ প্রকার ভাবোচ্ছাসসকল ধর্মমূলক হইলেও যে মানবকে কাম-ক্রোধাদি রিপুর সহিত সংগ্রামে
অমী হইবার সামর্থ্য দিতে পারে না, একথা ভাহারা বুঝিডে
পারিতেছিল না। ঐরূপ হইবার অনেকগুলি কারণ একে একে
উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমে সহজ বা স্থসাধ্য পথ ও বিষয়কে
অবলম্বন করিতে যাওয়াই মানবের সাধারণ প্রকৃতি। ধর্মামুঠান

#### **बि**बेशमङ्ख्लोनाथमङ

করিতে বাইয়াও দে ঐক্ত সংসার ও ঈশর—ভোগ ও ত্যাগ উভয় দিক বন্ধা করিয়া চলিতে চাহে। ভাগাবান কোন কোন ব্যক্তিই ভত্তমকে আলোক ও অন্ধকারের ন্তাম বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া श्वादमा कदा धवः विश्वदार्थं नर्ववष्ठाागद्रभ जामर्नदक काणिया-हाँ छिया चातको। क्याहेश ना चानित्न त्य के छेख्यत मामक्ष रखश चमस्त्र, একথা ব্রিয়া ঐরপ ভ্রমে পতিত হয় না। ঐরপে উভয় দিক্ রকা করিয়া যাহারা চলিতে চাহে, তাহারা শীঘ্রই ত্যাগাদর্শের দিকে এডটা পর্যন্ত অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য ভাবিয়া দীমা নির্দেশপূর্বক চিরকালের নিমিত্ত সংসারে নোঙর ফেলিয়া বসে। ঠাকুর ঐক্ত কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তাহাকে নানারপে পরীক্ষা ক্রিয়া দেখিতেন, সে ঐরপে নোঙর ফেলিয়া নিশ্চিম্ভ হইয়া বসিয়াছে কি না এবং এরপ করিয়াছে বুঝিলে ঈশবার্থে সর্ব্বস্বত্যাগ-রূপ আদর্শের সে যতটা লইতে পারিবে ততটা মাত্র প্রথমে তাহার নিকটে প্রকাশ করিতেন। এজক্তই দেখা যাইত, অধিকারিভেদে তাঁহার উপদেশ বিভিন্ন প্রকারের হইতেছে অথবা তাঁহার গৃহী ও যুবক-ভক্তদিগকে তিনি সাধন সম্বন্ধে ভিন্ন প্রকারের শিক্ষা দিতেছেন। ঐজন্তই আবার সর্বসাধারণকে উপদেশ দিবার কালে জিনি বলিতেন, 'কলিতে কেবলমাত্র শ্রীহরির নামসন্বীর্ত্তন ও নারদীয়-ভক্তি।" সাধারণের মধ্যে তথন ধর্ম ও শাস্ত্র-চর্চ্চা এতটা লুপ্ত হইয়াছিল বে, 'নারদীয়-ভক্তি' কথার অর্থণ্ড শতের মধ্যে একজন বুঝিত কিনা সন্দেহ। উহাতেও যে ঈশর-প্রেমে সর্বস্থ-फार्मित क्या छेनिष्ठि इहेबाहि, अक्या लाक्ति इत्यक्त इहेछ ना। মুজরাং ঠাকুরের অনভিজ ভক্তগণ বে চুর্বল প্রকৃতির বশবর্ত্তী

হইয়া সময়ে সময়ে সংসার ও ধর্ম উভয় বজায় রাখিবার শ্রমে পভিত হইবেন এবং স্থাসাধ্য ভাব্কভার বৃদ্ধিটাকেই ধর্মলাভের চূড়াও বলিয়া ধরিয়া লইবেন, একথা বিচিত্র নহে।

আবার ঠাকুরের কঠোর সংযম ও তপস্তাদি আমরা ভাছার নিকটে যাইবার পূর্বে অহষ্টিত হওয়ায়, তাঁহার অলৌকিক ভাবুকতা কোন স্বদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত বহিয়াছে, তাহা দেখিতে না পাওয়া ভক্তগণের ঐরপ ভ্রমে পতিত হইবার অন্ততম কারণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্ত ঐ বিষয়ে চূড়ান্ত কারণ উপস্থিত হইল, যথন গিরিশচন্দ্র ঠাকুরের আশ্রয় লাভ এবং তাঁহাকে যুগাবভার বলিয়া স্থির ধারণাপূর্বক প্রাণের উল্লাসে সাধারণের সন্মুখে ঐ কথা হাঁকিয়া ডাকিয়া বলিয়া বেডাইতে লাগিলেন। ঠাকুরের সম্বন্ধ ঐরপ ধারণা ইতিপূর্ব্বে অনেকের প্রাণে উপস্থিত হুইলেও তাহারা नकल छोड़ोत निरुष मानिया थे विषय खालित मर्सा मुकायिक রাথিয়াচিল-কারণ ঠাকুর চিরকাল একথা বলিয়া আসিতেছিলেন. তাঁহার দেহরক্ষার অনতিকাল পূর্ব্বেই বছলোকে তাঁহাকে ঈশবাবভার বলিয়া জানিতে পারিবে: গিরিশচক্রের মনের গঠন অক্তরণ ছিল. তিনি চুন্ধ্য বা স্থক্ষ যাহা কিছু করিয়াছেন আজীবন ক্থনও লুকাইয়া করিতে পারেন নাই, স্নতরাং ঐ বিষয়েও ঠাকুরের নিষেধ মানিয়া চলিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রথর বৃদ্ধি, উচ্চাবচ ঘটনা-वनीपूर्व दिविज कीवन अवः आत्मत्र क्रमीय छेरमाह ६ विदासहे त्य তাঁহাকে ঠাকুরের দিব্যশক্তির অনস্ত প্রভাবের কথা ব্ঝাইয়া তাঁহার হল্ডে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে সহায়তা করিয়াছে, একথা ভূলিয়া বাইয়া তিনি স্বয়ং যাহা করিয়াছেন তাহাই করিবার স্বস্ত

#### **শ্রীশ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

দকলকে মৃক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ফলে আন্তরিকভার পরিবর্ত্তে লোকে মৃথে বকল্মা দিয়াছি, আত্মসমর্পণ করিয়াছি ইত্যাদি বলিয়া সাধন, ভজন, ত্যাগ ও তপস্থাদির প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষাপূর্বক ধর্মলাভ ব্যাপারটাকে স্থখসাধ্য করিয়া লইল। ঠাকুরের প্রতি গিরিশচন্দ্রের অসীম ভালবাসা ঐ বিষয় প্রচারের পথে অন্তরায় হইতে পারিত, কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধি তাঁহাকে ব্যাইয়া দিল যুগ্যুগান্তের মানি দ্রপূর্বক অভিনব ধর্মচক্র প্রবর্তনের জন্ম বাহার দেহধারণ এবং ক্রিভাপে ভাপিত, জীবকুলকে আশ্রয় দিবার জন্মই যিনি জন্মজরাদি তৃঃখ-কষ্ট স্বেচ্ছায় বহন করিতেছেন, অভীষ্ট কার্য্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্বের তাঁহার দেহাবসান কথন সম্ভবপর নহে। স্থতরাং ঠাকুরের আশ্রয় লাভপূর্বক লোকে তাঁহার ন্যায় শান্তি ও দিযোজাসের অধিকারী হইবে বলিয়া তিনি যে তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন তাহাতে দুষণীয় কিছুই নাই।

গিরিশচন্দ্রের প্রথম বৃদ্ধি ও যুক্তিতর্কের সম্মুথে রামচন্দ্র প্রমুথ আনেক প্রবীণ গৃহী ভক্তের বৃদ্ধি তথন ভাদিয়া গিয়াছিল। আমরা ইতিপূর্বের বিলিয়াছি, রামচন্দ্র বৈফববংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, মুভরাং দিবাশক্তির বিকাশ দেখিয়া তিনি যে ঠাকুরকে শ্রীকৃষ্ণ ও ছদার বৃদ্ধি শ্রীগোরাক বলিয়া বিশাস করিবেন, ইহা বিচিত্র বিবরে নহে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের প্রচারের পূর্বের তিনি গিরিশের উহা অনেকটা রাখিয়া-ঢাকিয়া লোকসমক্ষে প্রকাশ রামচন্দ্রের চেটা করিভেন। এখন গিরিশচন্দ্রের সহায়তা পাইয়া তাহার উৎসাহ ঐ বিবরে সমাক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তিনি এখন ঠাকুরকে অবতার বলিয়া নির্দ্ধেশ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না,

কিছ তাঁহার ভক্তগণ শ্রীগোরাক ও শ্রীক্ষাবভারে কে কোন্ দাকোপাকরণে আবিভূতি হইয়াছিল, দময়ে দময়ে ভবিষরের করনাও করিতে লাগিলেন এবং বলা বাছল্য, দাময়িক ভাব্কভার উচ্ছাদে যাহাদিগের এখন শারীরিক বিক্লতি এবং কখন কখন বাহসংজ্ঞার লোপ হইতেছিল, ভাহারা ভৎক্লত দিলান্তে উচ্চত্মান লাভ করিতে থাকিল।

ঠাকুরের যুগাবভারত্বে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক ভক্তগণের অনেকে যথন এরপে ভাবুকভার উচ্ছাদে অঙ্গ ঢালিডেছিল, তথন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ঢাকা হইতে আগমন এবং বিজয়কক ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়া সকলের সমক্ষে গোস্বামীর ঐ বিবরে সহায়তা মৃক্তকণ্ঠে ঘোষণা করা যে, তিনি ঢাকায় গৃহমধ্যে বসিয়া ধ্যান করিবার কালে ঠাকুর তথায় সশরীরে আবিভৃতি হইয়াছিলেন এবং তিনি (বিজয়) তাঁহার অকপ্রতাক স্বহত্তে স্পর্ণ করিয়া দেখিয়াছিলেন - অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগের জায় ফলদ হইয়াছিল। এক্সপে নানা প্রকারে ভাবুকভার বৃদ্ধিতে ভক্তগণের মধ্যে পাঁচ-সাত জনের তথন ভজন-সঙ্গীতাদি শুনিবামাত্র বাহুসংক্ষার আংশিক লোপ ও শারীরিক বিকৃতি উপস্থিত হইতেছিল এবং আনেকেই সহজ-বৃদ্ধি ও জ্ঞান-বিচারের প্রশন্ত পথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ঠাকুরের দৈবশক্তি প্রভাবে কথন কি অঘটন ঘটিয়া বদিবে, , এইরূপ একটা ভাব লইয়া সর্বানা উদ্গ্রীব হইয়া থাকিতে অভ্যন্ত इइएजिइन।

<sup>&</sup>gt; 'নীনাপ্রসক-ভক্তাব', উত্তরার্ছ, ৫ম অধ্যার দ্রইব্য ।

#### **এ**প্রিরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

ঐরূপে ভাবৃক্তার বৃদ্ধিই যথন ধর্মের চূড়ান্ত বলিয়া ভক্তগণের মধ্যে পরিগণিত হইডেছিল, তথন ভ্যাগ, সংবম ও নিষ্ঠাধির তুলনায়

উহা যে অতি অকিঞ্ছিৎকর বন্ধ এবং উহার নির্বাধ নরেন্দ্রের ঐবিষর পর্বাধ বিষয় ও প্রাথম বিশাদের সন্তাবনা আছে— একথা ঠাকুর বাঁহাকে ভক্তগণের মধ্যে সর্বাপেকা তাগ-সংকাদি বৃদ্ধির চেষ্টা— ঠাকুর ঐ চেষ্টা করেন নাই কেল বিষয় বৃশ্বাইয়া উহার হন্ত হইতে ভাহাদিগকে রক্ষা করিতে বিশেব প্রশ্নাস পাইয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতে

পারে, ভক্তগণের ঐরপে বিপথে ঘাইবার সম্ভাবনা দেখিয়াও ঠাকুর নিশ্চেট ছিলেন কেন ? উত্তরে বলা যায় তিনি নিশ্চেট ছিলেন না, কিছু যে ভাবৃকতায় কোনরূপ ক্লিমতা নাই, তাহাকে ঈশরলাভের অক্ততম পথ জানিয়া ঐসকল ভক্তগণের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি ঐপথের যথার্থ অধিকারী তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে ঐ পথে চালিভ করিবার সময় ও স্থযোগ অহেষণ করিভেছিলেন—কারণ, তাঁহাকে আমরা বারংবার বলিভে ভনিয়াছি, 'ইচ্ছা করিলেই সহসা কোন বিষয় সংসিছ হয় না, কালে হইয়া থাকে', অথবা ঐ বিষয়ের সিছি উপযুক্ত কালের আসমন প্রতীক্ষা করে। হইভেও পারে, ভক্তগণের ঐ শ্রম দূর করিভে নরেক্রনাথকে বছপরিকর দেখিয়া ঠাকুর উহার কলাকল লক্ষ্য করিভেছিলেন, অথবা নরেক্রনাথকে বছসরাণ করিয়া ঐ বিষয় সংসিছ করাই তাঁহার অভীক্তিভ ভিল।

দৃঢ়বন্ধ শরীর এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ মন-বিশিষ্ট যুবক ভক্তমগুলীই তাঁহার কথা সহজে ধরিতে-বৃত্তিতে পারিবে ভাবিষা নরেন্দ্রনাথ

নানা বৃক্তিভৰ্ক নহাৰে তাহাদিগকে সৰ্বাদা বলিতে লাগিলেন, "বে ভাবোচ্ছাদ মানব জীবনে স্থায়ী পরিবর্ত্তন উপস্থিত না করে, বাহার

প্রভাব মানবকে এইক্ষণে ঈশ্বরলাভের জন্ম ব্যাকৃল লীবনে হারী পরিবর্ত্তন আনে না বলিরা ইইডে নিবৃত্ত করিছে পারে না, ডাহার পভীরতা ভাব্কতার মূল্য নাই, স্তরাং তাহার মূল্যও অভি অল্প। উহার প্রভাবে কাহারও শারীবিক বিকৃতি যথা অঞ্চ-

পুলকাদি, অথবা কিছুক্ষণের জভ বাহ্নসংজ্ঞার আংশিক লোপ হইলেও ভাঁহার নিশ্চয় ধারণা, উহা স্বায়বিক দৌর্বলাপ্রস্ত; মানসিক শক্তিবলে উহাকে দমন করিতে না পারিলে পুষ্টিকর খাদ্য এবং চিকিৎসকের সহায়তা গ্রহণ করা মানবের অবশু কর্ত্বা।"

নবেল বলিতেন, "ঐরপ অন্ববিকার এবং বাহাসংজ্ঞা লোপের ভিতর অনেকটা কুত্রিমতা আছে। সংঘ্যের বাঁধ অশ্ৰপ্তকাদি যত উচ্চ এবং দঢ হইবে মানসিক ভাব তত গভীক শারীরিক বিকৃতির হইতে থাকিবে, এবং বিরল কোন কোন ব্যক্তির मध्या व्ययनक ममन्न কুত্রিমতা থাকে জীবনেই আধ্যান্থিক ভাবরাশি প্রবলতায় উদ্ধান ভর্জের জাকার ধারণ করিয়া ঐরপ সংঘমের বাঁধকেও অভিক্রম-পূর্বক অন্ববিকার এবং বাহুসংজ্ঞার বিলোপরণে প্রকাশিত হয়। নিৰ্কোধ মানব ঐকথা বুঝিতে না পারিয়া বিপরীত ভাবিয়া বলে ৷ দে মনে করে, ঐক্নপ অন্ববিকৃতি ও সংজ্ঞাবিলুপ্তির ফলেই বৃক্তি ভাবের গভীরতা সম্পাদিত হয় এবং তজন্ম ঐ সকল যাহাতে ভাছার শীত্র শীত্র উপস্থিত হয়, তহিষয়ে ইচ্ছাপূর্বক চেষ্টা করিতে থাকে। ঐক্তাে বেচ্চাপ্রশােদিত চেষ্টা ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয় এবং

#### <u> बिबीदामकृष्णनीलाश्चनक</u>

ভাহার সায়ুদকল দিন দিন ত্র্বল হইয়া ঈষন্মাত্র ভাবের উদয়েও তাহাতে ঐ বিক্লভিদকল উপস্থিত করে। ফলে উহার অবাধ প্রশ্রের মানব চরমে চিরক্লয় অথবা বাতৃল হইয়া যায়। ধর্মসাধনে অগ্রসর হইয়া শতকরা আশী জন জ্যাচোর এবং পনর জন আন্দাজ উন্মাদ হইয়া যায়। অবশিষ্ট পাঁচজন মাত্র পূর্ণ সভ্যের সাক্ষাৎকারে ধক্ত হইয়া থাকে। অভএব সাবধান।"

নরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বোক্ত কথাসকল সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমর। প্রথম প্রথম বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। কিন্তু অনতিকাল পরে

ঘটনাচক্তে যখন জানিতে পারা গেল নির্জ্জনে বসিয়া ভাবোদ্দীপক পদাবলী গাহিতে গাহিতে অমুরূপ ভজের আচরণ क्षिया नदरसद অঙ্গবিক্ষতিসকল আনয়নের জন্ম জনৈক ভক্ত চেষ্টা কথার বিশাস করিয়া থাকে-ভাবাবেশে বাহুদংজ্ঞার আংশিক বিলোপ হইলে অপর জনৈক ভক্ত যেরূপ মধুর নৃত্য করে, দেইরূপ নৃত্য দে পূর্বে অভ্যাদ করিয়াছিল—এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নৃত্য দেখিবার স্বল্পকাল পরে অপর এক ব্যক্তিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তদ্মুরূপ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, তথন তাঁহার ( নরেন্দ্রনাথের ) কথার मजाजा जामामिर्गत जातको। अमग्रकम रहेन। जातात, जातिक ভক্তের পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন ঘন ভাবাবেশ হইতে দেখিয়া ষেদিন তিনি ভাছাকে বিরলে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া ভাবসংখম অভ্যাস ও অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর খাছা ভোজন করিতে অমুরোধ করিলেন এবং এক পক্ষকাল এরপ করিবার ফলে সে যখন অনেকটা স্বস্থ ও সংষ্ঠ ছইতে পারিল, তথন নরেন্দ্রনাথের কথায় অনেকে বিশাস স্থাপন-পূর্ব্বক ভাহাদিগের ক্রায় ভাবাবেশে অঙ্গবিকৃতি ও বাহুসংজ্ঞাবিলুপ্তি

হয় নাই বলিয়া আপনাদিগকে অভাগ্যবান্ বলিয়া আর ধারণা করিতে পারিল না।

যুক্তিতর্ক অবলম্বনে ঐবিষয় প্রচার করিয়াই নরেন্দ্র কাম্ব হন নাই, কিন্তু কাহারও ভাবুকতায় কিছুমাত্র কৃত্রিমভার সন্ধান পাইলে ঐ বিষয় লইয়া দকলের দমক্ষে ব্যক্ত পরিহাদে ভাহাকে দময়ে সময়ে বিশেষ অপ্রতিভ করিতেন। আবার, পুরুষের স্ত্রীঞ্চনোচিত ভাবামুকরণ, যথা—বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রচলিত স্থীভাবাদি সাধনাভ্যাস কথন কথন কিরূপ হাস্তাম্পদ আকার ধারণ করে, ভাবকতা লইয়া ভবিষয়ে প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি ভক্তদিগের মধ্যে নরেন্দ্রের বাঙ্গ কথন কপন হাস্তের রোল তুলিতেন এবং পরিছাস---লানা ও সধী আমাদিগের মধ্যে যাহাদিগের ঐরপ ভাবপ্রবণতা ছিল, তাহাদিগকে দখী-শ্রেণীভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়া পরিহাদ করিতেন। ফলকথা, ধর্মদাধনে অগ্রদর হইয়াছে বলিয়া পুরুষ নিজ পুরুষকার, তত্তামুসন্ধানপ্রবৃত্তি, ওছস্বিতাদি বিসর্জন দিয়া দ্বীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিবে এবং স্ত্রীজনোচিত ভাবাফুকরণ, বৈষ্ণবপদাবলী ও রোদনমাত্র অবলম্বন করিবে ইহা —পুরুষসিংহ নরেজ্রনাথ একেবারেই সহা করিতে পারিতেন না— তজ্জন্ত ঠাকুরের পুরুষভাবাশ্রমী জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বিশিষ্ট ভক্তদিগকে 'শিবের ভূত অথবা দানা-শ্রেণীভূক্ত' বলিয়া পরিহাসপূর্বকে নির্দেশ করিতেন এবং ভ্রন্থিপরীত সকলকে পূর্কোক্তরণে 'স্থী-শ্রেণীভূক্ত' বলিতেন।

ঐরপে যুক্তিতকে এবং ব্যঙ্গ পরিহাদ সহায়ে ভাবুকভার গণ্ডী ভগ্ন করিয়াই নরেন্দ্রনাথ নিশ্চিত্ত হন নাই। কাহারও কোনরুপ

#### **এত্রিরামকুফলীলাপ্রসক্ষ**

ভাব ভক্ করিয়া তাহার স্থলে অবলমনম্বরূপে অন্ত ভাব যডকণ না প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়, তডকণ প্রচার-কার্যা স্থলভায় ও ফলয়

ভাবুকভার স্থলে বধার্থ বৈরাপ্য ও ঈশবপ্রেম প্রতিষ্ঠা করিবার চেই। হয় না—একথা ভিনি সম্প্রিপে হার্যক্ষ করিতেন এবং ভজ্জা ঐ বিষয়ে এখন হইতে বিশেষ প্রয়াদ পাইয়াছিলেন। অবসরকালে যুবক-ভক্তনকলকে দলবদ্ধ করিয়া ভিনি সংসাবের অনিভ্যভা, বৈরাগ্য এবং ঈশ্রভক্তিয়লক সদীভদকল ভাহাদিগের

সহিত মিলিত হইয়া গাহিয়া তাহাদিগের প্রাণে ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং ভক্তিভাব অফুক্ষণ প্রদীপ্ত রাখিতেন। ঠাকুরকে দর্শন করিতে আদিয়া অনেকে তথন তাঁহার মধুর স্বরলহরী উৎক্ষিপ্ত 'কেয়া দেলমান তামিল পেয়ারা আথের মাট্টিমে মিল যানা', অথবা—'জীবন মধুময় তব নামগানে হয় হে, অমৃতসিক্ত চিদানন্দঘন হে', অথবা—

মনোবৃদ্ধ্যহদারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্তজিহের ন চ খ্রাণনেত্তে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুশিচ্চানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম॥

প্রভৃতি দক্ষীত ও ন্তবাদি শ্রবণে বৈরাগ্য ও ঈশর-প্রেমের উত্তেজনায় অশ্রু বিদর্জন করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ঠাকুরের

জীবনের গভীর ঈশবাহরাগপ্রস্ত সাধন-কথাসকল

ঠাকুরকে ভালবাসিলে ভাহার সদৃশ জীবন হইবে

বিবৃত করিয়া কখন বা ভিনি ভাহাদিগকে তাঁহার মহিমাজ্ঞাপনে মৃদ্ধ ও স্তম্ভিত করিতেন এবং 'ঈশাছ-

দরণ' গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেন,

'প্রস্থুকে বে যথার্থ ভালবাদিবে তাহার জীবন দর্বভোভাবে শ্রীপ্রভূব

জীবনের অন্থারী হইয়া গঠিত হইয়া উঠিবে,—অভএব ঠাকুরকে আমরা ঠিক ঠিক ভালবাসি কি-না ভাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ উহা হইতেই পাওয়া যাইবে।' আবার 'অবৈত-জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যাহা ইচ্ছা ভাহা কর্'—ঠাকুরের ঐকথা ভাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া ব্রাইয়া দিতেন, তাঁহার সকলপ্রকার ভাবুকভা ঐ জ্ঞানকে ভিত্তিস্করণে অবলম্বন করিয়া উথিত হইয়া থাকে—অভএব ঐ জ্ঞান যাহাতে সর্ব্বাথোঁ লাভ করিতে পারা যায় ভজ্জন্ম ভাহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

ন্তন তত্ত্বসকলের পরীক্ষাপূর্বক গ্রহণে ডিনি তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে প্রোৎসাহিত করিতেন। আমাদের শ্বরণ আছে,

ধ্যান বা চিত্তৈকাগ্রতা সহায়ে আপনার ও অপরের ভক্তসণকে নৃত্ন শারীরিক ব্যাধি দ্ব করা যাইতে পারে, ঐকথা তত্তসকল পরীক্ষাপূর্বক শুনিয়া তিনি একদিন আমাদিগকে একত্র মিলিত গ্রহণ করাইবার করিয়া ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি দ্ব করিবার চেষ্টা

নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐরপ আবার, অযুক্তিকর বিষয়দকল হইতে ভক্তগণ যাহাতে দ্বে অবস্থান করে, তদ্বিশ্বেও তিনি দর্বদা প্রয়াদ পাইতেন। দৃষ্টাস্কস্বরূপ নিম্নলিধিত ঘটনাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে—

মতিঝিলের দক্ষিণাংশ যথায় কাশীপুরের রান্তার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, ভাহারই সমুখে রান্তার অপর পার্বে মহিমাচরণ চক্রবর্তীর বাদী ছিল। নানা সদ্গুণভূষিত হইলেও চক্রবর্তী মহাশয় লোক্মান্তের জন্ত নিরস্তর লালায়িত ছিলেন। বোধ হয়

#### <u> बिवीदामक्रक्मीमाश्रमक</u>

মিখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে যদি লোকমান্ত পাওয়া যাইত ভাষা হইলে তাহা করিতেও তিনি কুঠিত হইতেন না। কিনে লোকে

মহিম চক্রবন্তীর লোক্মান্তলাভের লাল্সা তাঁহাকে ধনী, বিদান, বৃদ্ধিমান, ধার্মিক, দানশীল ইত্যাদি ঘাবতীয় সদ্গুণশালী বলিবে, এই ভাবনা তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্যা নিয়মিত করিয়া

সময়ে সময়ে তাঁহাকে লোকের নিকটে হাস্তাম্পদ করিয়াও তুলিত। চক্রবর্তী মহাশয় কোন সময়ে এক অবৈতনিক বিভালয় খুলিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন, 'প্রাচ্য-আর্য্য-শিক্ষা-কাণ্ড-পরিষৎ', তাহার একমাত্র পুত্রের নাম রাথিয়াছিলেন, 'মুগাঙ্ক-মৌলী পুততৃত্তী,' বাটীতে একটি হরিণ ছিল তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন, 'কপিঞ্চল'। কারণ তাঁহার ক্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির ছোটথাট দরল নাম রাখা কি শোভা পায় ? তাঁহার ইংরাজী. সংস্কৃত নানা গ্রন্থ সংগ্রহ ছিল। আলাপ হইবার পরে একদিন নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বাটীতে যাইয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'চক্রবর্তী মহাশয়, আপনি এত গ্রন্থ সব পডিয়াছেন ?' উত্তরে তিনি স্বিনয়ে উহা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই নরেন্দ্র উহার মধ্যন্থিত কতকগুলি গ্রন্থ বাহির করিয়া উহাদিগের পাতা কাটা নাই দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন. 'কি জান ভায়া, লোকে আমার পড়া পুস্তকগুলি লইয়া ঘাইয়া আর ফিরাইয়া দেয় নাই, তাহার স্থলে এই পুস্তবগুলি পুনরায় কিনিয়া রাখিয়াছি, এখন আর কাহাকেও পুস্তক লইয়া যাইতে দিই না।' নরেন্দ্রনাথ কিন্তু স্বল্প দিনেই আবিকার করিয়াছিলেন, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সংগৃহীত যাবতীয় পুত্তকেরই পাতা কাটা নাই! স্থতরাং

ঐ সকল গ্রন্থ যে ডিনি কেবলমাত্র লোকমান্তলাভ ও গৃহলোভা বর্জনের জন্ত রাখিয়াছেন, ভবিষয়ে নরেন্দ্রের একরপ দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল।

আমাদের সহিত আলাপ হইবার কালে ধর্মদাধনার কথাপ্রসকে চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপনাকে জ্ঞানমার্গের সাধক বলিয়া পরিচয় দিয়া-ছিলেন। কলিকাতাবাদী ভক্তসকলের ঠাকুরের জ্ঞানী মহিমের নিকট যাইবার বহু বৎসর পূর্বে হইতে মহিমাচরণ বাাদ্রাজিন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন এবং কোন কোন পর্বাদিবদে পঞ্চবটীতলে ব্যাঘ্রচর্ম বিছাইয়া গেরুয়াবস্থ পরিধান. কুল্রাক্ষ ধারণ ও একতারা গ্রহণপূর্বক আড়ম্বর করিয়া দাধনায় বসিভেন। গৃহে ফিরিবার কালে ব্যাম্রাজিনথানি ঠাকুরের ঘরের এক কোণে দেয়ালের গায়ে ঝুলাইয়া রাথিয়া যাইতেন। ঠাকুর তাঁহাকে 'এক আঁচডেই' চিনিয়া লইয়াছিলেন। কারণ ঐ ব্যাঘ্রাজিন-থানি কাহার, একথা আমাদিগের একজন এক দিবস প্রশ্ন করিলে বলিয়াছিলেন, "ওখানি মহিম চক্রবর্ত্তী রাখিয়া গিছাছে। কেন জান ? লোকে উহা দেখিয়া জিজ্ঞাদা করিবে ওথানি কার এবং আমি তাহার নাম করিলে ধারণা করিবে মহিম চক্রণভী একটা মন্ত সাধক।"

দীক্ষাসম্বন্ধে কথা উঠিলে মহিম বাবু কথন বলিতেন, "আমার গুরুদেবের নাম আগমাচার্যা ডমকবলভ।" আবার কথন বলিতেন, "ঠাকুরের স্থায় তিনিও পরমহংস পরিব্রাক্তক শ্রীযুক্ত মহিমের গুরু তোভাপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন। পশ্চিমে তীর্থপর্যাটনকালে এক স্থানে তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম

#### **এ**প্রামকুক্কনীলাপ্রসক

এবং দীক্ষিত হইরাছিলাম, ঠাকুরকে তিনি ভক্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে বলিয়াছেন এবং আমাকে জ্ঞানমার্গের সাধক হইরা সংসারে থাকিতে উপদেশ করিয়াছেন।" বলা বাছল্য ঐকথা কতদ্র সভ্য ভাহা তিনি অরং এবং সর্বান্তব্যামী পুরুষই জ্ঞানিতেন।

সাধনার মধ্যে দেখা ঘাইত মহিম বাবু যখন তথন এবং বেখানে সেখানে একতারার হুরের সহিত পলা মিলাইয়া প্রণবোচ্চারণ, মধ্যে

মধ্যে এক-আধটি উত্তরগীতাদি পুস্তকের শ্লোক পাঠ মহিম বাবুর ধর্ম-সাধনা ও হ'ঙ্কারধ্বনি করিতেন। তিনি বলিতেন, উহাই স্নাতন জ্ঞানমার্গের সাধনা, উহা করিলে অন্ত

কোনও সাধনা করিবার প্রয়োজন নাই। উহাতেই কুলকুগুলিনী জাগরিতা হইয়া উঠিবে এবং ঈশরদর্শন হইবে। মহিম বার্র বাটাতে শ্রীশ্রীজনপূর্ণামৃত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বোধ হয় প্রতি বংসর ৺লগজাত্রীপূজাও হইত—উহা হইতে জহুমিত হয় তিনি শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষজীবনে ইনি শাক্ত-সাধনপ্রণালীই অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ তথন ইহাকে একথানি ছোট বিগি-গাড়ীতে করিয়া ইভন্ততঃ পরিভ্রমণ করিবার কালে মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতে তনা যাইত, 'তারা তত্তমদি, ত্মদি তৎ।' চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জন্ধনারী ছিল, ভাহার আয় হইতেই উাহার সংসার নির্কাহ হইত।

ঠাকুরের স্থামপুকুরে অবস্থান করিবার কালে মহিম বাবু ছই-ভিন বার তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তথন ঠাকুরের ক্রিড কুশল-প্রশ্লাদি করিবার পরে ভিনি সাধারণের নিমিত্ত বে

ঘর নির্দিষ্ট ছিল, তাহাতে আদিয়া বসিতেন এবং একডারা-সংযোগে
মন্ত্রসাধনে এবং উহারই ভিতর মধ্যে মধ্যে অপন্নের সহিত্ত
ধর্মালাপে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার গৈরিকপরিহিত
জ্ঞানপুক্রে
মহিমাচরণ
অনেকে তথন তাঁহাকে আধ্যাত্মিক নানা প্রশ্ন
করিতে থাকিত। ঠাকুরও কথন কথন তাঁহাকে বলিতেন, "তুমি
পণ্ডিত, (উপন্থিত সকলকে দেখাইয়া) ইহাদিগকে কিছু উপদেশ
দাও গে।" কারণ কতকগুলি শিশ্য সংগ্রহপূর্বক ধর্মোপদেষ্টা
বলিয়া নিজ নাম জাহির করাটা যে তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা, একথা
তাঁহার জানিতে বাকি ছিল না।

শ্রামপুকুরে আসিয়া মহিম বাবু একদিন ঐরপে নানা কথা কহিতে লাগিলেন এবং অন্ত সকলপ্রকার সাধনোপায়কে হীন করিয়া তাঁহার অবলম্বিত সাধনপথই শ্রেষ্ঠ এবং সহন্ধ, ইহা মহিম ও প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের যুবকভক্ত-সকলে তাঁহার ঐ কথাসকল বিনা প্রতিবাদে ভনিতেছে দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের আর সহ্ন হইল না। তিনি বিপরীত তর্ক উত্থাপিত করিয়া মহিম বাবুর কথা অযুক্তিকর দেখাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 'আপনার ন্তায় একতারা বাঙ্কাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিলেই যে ঈশ্বর-দর্শন উপস্থিত হইবে তাহার প্রমাণ কি?' উত্তরে মহিম বাবু বলিলেন, 'নাদই ব্রন্ধ, ঐ স্বরশংযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণের প্রভাবে ঈশ্বরকে দেখা দিতেই হইবে, অন্ত আর কিছু করিবার আবশ্রক নাই।' নরেন্দ্র বলিলেন, 'ঈশ্বর আপনার সহিত ঐরপ লেখা-পড়া করিয়াছেন না কি ? অথবা ঈশ্বর

#### শ্রী শ্রীরামকুষ্ণদীলাপ্রসম্

মদ্রৌষধিবশ সর্পের জায়—হার চড়াইয়া হয়-হায় করিলেই অবশ হইয়া স্থান্ত করিয়া সম্প্র নামিয়া আসিবেন। বলা বাছল্য, নরেজনাথের ভর্কের জন্ম মহিম বাব্র প্রচার কার্যটা সেদিন বিশেষ জ্মিল না এবং ভিনি ঐ দিবস শীষ্ত্র শীষ্ম বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ভিন্ন সম্প্রানায়ভূক্ত বথার্থ সাধকসকলে বাহাতে ঠাকুরের ভক্ত-দিগের নিকটে বিশেষ সন্মান পায়, ভবিষয়েও নরেন্দ্রনাথের বিশেষ

দৃষ্টি ছিল। তিনি বলিতেন, সাধারণে বেরূপে

মরেক্রের যথার্থ
অপর সকলের নিন্দা এবং কেবলমাত্র নিক্ত সম্প্রদায়ের
সাধকসকলকে
সমান জান
করিতে শিকা
করিতে শিকা
বেওরা

অত্যাং ঠাকুরের উপরেই অপ্রান্ধ প্রক্রপ একটি

ঘটনার কথা আমাদিগের স্মরণ হইতেছে—

প্রভাগ মিশ্র নামক জনৈক গৃষ্টান ধর্ম্মবাজক ঠাকুরকে দর্শন
করিবার জন্ম একদিন উপস্থিত হইলেন। গেরুয়া পরিহিত
দেখিয়া আমরা তাঁহাকে প্রথমে খৃষ্টান বলিয়া
গৃষ্টান ব্রিতে পারি নাই। পরে কথাপ্রসঙ্গে তিনি যথন
ধর্মবাজক
প্রভাগ নিশ্র তাঁহার অরপ পরিচয় প্রদান ক্রিলেন, তথন
তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল, তিনি খৃষ্টান হইয়া গৈরিক
কন্ম ব্যবহার করেন কেন? তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন,
"প্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ভাগ্যক্রমে ঈশামসির উপর
বিশাস স্থাপনপূর্বক তাঁহাকে নিজ ইইদেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছি
বলিয়াই কি আমাকে আমার পিতৃপিভামহাগত চালচকনাদি

ছাড়িয়া দিতে হইবে ? আমি যোগশাল্তে বিশ্বাস এবং উলাকে ইউদেবতারণে অবলম্বনইক্রিয়া নিতা যোগাভাান ক্রিয়া থাকি। জাতিভেদে আমার বিশ্বাস না থাকিলেও যাহার-ভাহার হত্তে ভোজনে যোগাভ্যাদের হানি হয়, এ কথায় আমি বিশ্বাস করি এবং নিতা অপাকে হবিকার খাইরা থাকি। উহার ফলে খুটান हरेल ६ (यात्राङ्यात्मद कन-यथा, (क्यां डि: पर्ननामि श्रामाद अरक একে উপস্থিত হইতেছে। ভারতের ঈশবপ্রেমিক যোগীরা সনাভন-কাল হইতে গৈরিক পরিধান করিয়া আদিয়াছেন, স্বভরাৎ উহাপেকা আমার নিকটে অন্ত কোন প্রকার বদন কি প্রিয়তর হইতে পারে ?" প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁচার প্রাণের কথাসকল ঐরূপে একে একে বাহির করিয়া লইয়াছিলেন এবং সাধু ও যোগী জ্বনিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আমাদিগকেও এরূপ করিছে শিক্ষাপ্রদান করিয়াছিলেন। আমাদিগের অনেকেও উহাতে তাঁহার পাদস্পর্শপ্রক প্রণাম ও তাঁহার সহিত একতে ঠাকুরের প্রসাদী মিষ্টান্নাদি ভোজন করিয়াছিল। ঠাকুরকে ইনি সাক্ষাৎ ক্লা বলিয়া নিজ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ক্রপে নবেজনাথ যথন ঠাকুরের ভক্তগণকে স্থপথে পরিচালিভ করিতে নিযুক্ত ছিলেন, তথন ঠাকুরের শারীরিক ঠাকুরের বাাধির বাধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইভেছিল। ভাক্তার সরকার গাহাকে কালিপুর পূর্বে যে-সকল ঔরধপ্রয়োগে স্বল্লাধিক ফল পাইয়া-ছিলেন, ঐ সকল ঔরধে এগন আর কোন উপকার হইভেছে না দেখিয়া চিন্তিভ হইয়া পড়িলেন এবং কলিকাভার দ্যিত বায়ুর কন্ত ঐরপ হইভেছে স্থিব করিয়া সহরের

#### <u>শীশীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

বাহিরে কোন বাগানবাটীতে ঠাকুরকে রাখিবার জন্ত পরামর্শ প্রদান করিলেন। তখন অগ্রহায়ণের অর্দ্ধেক অতীত হইরাছে। পৌষ মাসে ঠাকুর বাটী পরিবর্ত্তন করিতে চাহিবেন না জানিয়া ভক্তগণ এখন উঠিয়া পড়িয়া ঐরপ বাগানবাটীর অফুসন্ধানে লাগিয়া যাইলেন এবং অনতিকালের মধ্যেই কাশীপুরস্থ মতিঝিলের উত্তরাংশ বেখানে বরাহনগর-বাজারে যাইবার বড় রান্তার সহিত সংযুক্ত হইরাছে, তাহারই সম্মুখে রান্তার অপর (পূর্ব্ব) পার্শ্বে অবস্থিত ৺রাণী কাত্যায়নীর জামাতা ৺গোপালচন্দ্র ঘোষের উত্তানবাটী ৮০০ টাকা মাসিক ভাড়ায় ঠাকুরের বাসের জন্ত ভাড়া করিয়া লইলেন। ঠাকুরের পরমভক্ত কলিকাতার সিম্লিয়া পল্লীনিবাসী স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় উক্ত বাটীভাড়ার সমস্ত ব্যয়বহনে অক্লীকার করিয়াভিলেন।

বাটী স্থির হইলে শুভদিন দেখিয়া শ্রামপুকুর হইতে দ্রব্যাদি
লইয়া যাইয়া উক্ত বাটীতে থাকিবার বন্দোবন্ত হইতে লাগিল।
পরিশেষে অগ্রহায়ণ মাদের সংক্রান্তির এক দিবস পূর্ব্বে অপরাত্তে
ভক্তগণ শ্রামপুকুরের বাসা হইতে ঠাকুরকে কাশীপুরের উভানবাটীতে
আনয়ন করিলেন এবং ফলপুষ্পসমন্থিত বৃক্ষরান্ধিশোভিত ঐস্থানের
মৃক্তবায়ু, নির্জ্জনতা প্রভৃতি দর্শনে ঠাকুরকে আনন্দিত দেখিয়া
পরম চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন।

# পরিশিষ্ট

## কাশীপুরের উন্থান-বাটী

কলিকাতার উত্তরাংশে যে প্রশন্ত রাস্তাটি প্রায় তিন মাইল দ্বে অবস্থিত বরাহনগরকে বাগবাজার পল্লীর সহিত সংযুক্ত রাথিয়াছে তাহার উপরেই কাশীপুরের উত্তান-বাটী বিভযান।

বাগবাজার পুলের উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত উচ্চানের কিছুদূর দক্ষিণে অবস্থিত কাশীপুরের চৌরান্তা পর্যস্ত ঐ রান্ডার প্রায় উভয় পর্যেই দরিস্ত মৃটেমজুর-শ্রেণীর লোকসমৃহের থাকিবার कृष्टीत এवः जाशामित्रवह देमनिक्तन कीवननिक्तात्वत उपयात्री দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপণিসকল দেখিতে পাওয়া যায়, উহার मस्य हेज्छण: विकिश करम्कथानि हेर्रेकानम-यथा, करमकि भारतेत গাঁট বাঁধিবার কুঠি, দাস কোম্পানির লৌহের কারখানা, রেলির কুঠি, তুই-একথানি উত্থান বা বাদভবন ও কাশীপুরের চৌরাস্তার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত পুলিসের ও অগ্নিভয়নিবারক ইঞ্জিনাদি রক্ষার কুঠি এবং উহারই পশ্চিমে অনভিদ্বে ৺সর্বমঙ্গলা দেবীর স্প্রসিদ্ধ মন্দির—যেন মানবদিগের মধ্যে বিষম অবস্থাভেদের সাক্ষাপ্রদান করিবার জন্মই দণ্ডায়মান। শিয়ালদহ বেলওয়ের উন্নতি ও বিস্তৃতি হওয়ায় অধুনা আবার উক্ত রাস্তার ধারে অনেকগুলি টিনের ছাদসংযুক্ত গুদাম ইত্যাদি নির্মিত হইয়া কয়েক বংসর পূর্বে উহার যাহা কিছু সৌন্দর্য ছিল তাহারও অধিকাংশের বিলোপদাধন করিয়াছে। ঐরপে ঐ প্রাচীন রাম্বাটি নয়নপ্রীতিকর

#### **শ্রিশ্রামক্ষণীলাপ্রসঙ্গ**

না হইলেও ঐতিহাসিকের চক্ষে উহার কিছু মূল্য আছে। কারণ শুনা যায়, এই পথ দিয়া অগ্রসর হইয়াই নবাব সিরাজ গোবিন্দপুরের বুটিশ তুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন এবং বাগবান্ধার হইতে কিঞ্চিদধিক व्यक्त मारेन উত্তরে উহারই একাংশে মদীমুখ নবাব মীর্জাফরের এক প্রাসাদ এককালে অবস্থিত ছিল। ঐরপে বাগবাজার হইতে কাশীপুরের চৌমাথা পর্যান্ত পথটি মনোজ্ঞদর্শন না হইলেও উহার পর হইতে বরাহনগরের বাজার পর্যাস্ত বিষ্কৃত উহার অংশটি দেখিতে মন্দ ছিল না। উক্ত চৌমাথা হইতে উত্তরে স্বল্পর অগ্রসর হইলেই মডিঝিলের দক্ষিণাংশ এবং উহার বিপরীতে রান্ডার পূর্ব্ব পার্বে আমাদিগের পরিচিত ৺মহিমাচরণ চক্রবর্তীর স্থন্দর বাসভবন তৎকালে দেখা ঘাইত। রেল কোম্পানি অধুনা উক্ত বাটীর চতু:পার্যস্থ উভানের অধিকাংশ ক্রয় করিয়া উহার ভিতর দিয়া বেলের এক শাখা গলাতীর পর্যন্ত বিস্তুত করিয়া উহাকে এককালে শ্রীন করিয়াছে। ঐস্থান হইতে আরও কিছু দূর উত্তরে অগ্রসর ছইলে বামে মভিঝিলের উত্তরাংশ এবং ভদিপরীতে রাস্তার পূর্ব পার্ষে কাশীপুর উত্থানের উচ্চ প্রাচীর ও লোহময় ফটক নয়নগোচর হয়। মতিঝিলের পশ্চিমাংশের পশ্চিমে অবস্থিত রান্ডার ধারে কয়েকখানি স্থন্মর উত্থান-বাটী গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল, তরাধ্যে ৺মতিলাল শীলের উত্থানই—যাহা এখন কলিকাতা ইলেক্ট্রিক কোম্পানির হন্তগভ হইয়া ইভিপুর্কের বিরাম ও দৌন্দর্য্যের ভাব ছারাইয়া কর্ম ও ব্যবসায়ের ব্যক্তভা ও উচ্চ ধ্বনিতে সর্বাদা মুখরিত বহিয়াছে-প্রশন্ত ও বিশেষ মনোজ্ঞ ছিল। মতি শীলের উত্যানের উত্তরে তথন বসাক্ষিপের একখানি ভয় বাসভ্বন গলাভীরে

## কাশীপুরের উন্থান-বাটী

অবস্থিত ছিল। রাজা হইতে উক্ত জীর্ণ ভবনে বাইবার বে পথ ছিল তাহার উভয় পার্ষে বৃহৎ ঝাউগাছের শ্রেণী বিভয়ান থাকার **छथन এक অপূর্ব্ব শোভা ও দিবাধ্বনি সর্বাদা নয়ন ও প্রাবণের স্থ**ধ সম্পাদন করিত। কাশীপুরের উত্থান-বাটীতে ঠাকুরের নিকটে ধাকিবার কালে আমরা উক্ত শীলমহাশয়দিগের উত্থানে অনেক সময়ে পদাম্বানার্থ পমন করিতাম এবং ঠাকুর ভালবাসিতেন বলিয়া ঘাটের ধারে অবস্থিত বৃহং গুলচি পুষ্পের গাছ হইতে কুমুম চয়ন করিয়া আনিয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিতাম। অনেক সময় আবার অপূর্ব্ব ঝাউবুক্ষরাজিশোভিত পথ দিয়া অগ্রসর হইয়া বসাকদিগের জনমানবশৃক্ত উল্ভানভবনে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া থাকিতাম। ঐ উন্থানের কিঞ্চিং উত্তরে প্রাণনাথ চৌধুরীর প্রশন্ত স্থানের ঘাট এবং তত্ত্ত্তরে হার্প্রসিদ্ধ লালাবাবুর পত্নী রাণী কাত্যায়নীর বিচিত্র গোপাল-মন্দির। ঐ **স্থানেও আমরা কখন কখন স্থান এবং ৮গোপালজীর দর্শন জন্ম গমন** করিতাম। রাণী কাত্যায়নীর জামাতা ৺গোপালচন্দ্র ঘোষ কাশীপুর উভানবাটীর স্থাধিকারী ছিলেন। ভক্তপণ তাঁহারই নিকট হইতে উহা ঠাকুরের বাদের জন্ম মাদিক ৮০২ টাকা হার নিরূপণ করিয়া প্রথমে ছয় মাদের এবং পরে আরও তিন মাদের অঙ্গীকার-পত্র প্রদানে ভাড়া লইয়াছিল। ঠাকুরের পরমভক্ত শিমলাপরী-নিবাসী হুবেজনাথ মিত্রই উক্ত অদীকারপত্তে সচি করিয়া ঐ বাহভার প্রতণ করিয়াছিলেন।

বৃহৎ না হইলেও কাশীপুরের উন্থান-বাটাটি বেশ রমণীয়। পরিমাণে উহা চৌক বিঘা আন্দান্ধ হইবে। উত্তর-দক্ষিণে অপেকা

#### <u> এী এীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঞ্চ</u>

ঐ চতুছোণ ভূমির প্রদার পূর্ব্ব-পশ্চিমে কিছু অধিক ছিল এবং উহার চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। উদ্যানের উত্তর সীমার প্রায় মধাভাগে প্রাচীরসংলয় পাশাপাশি তিন চারিখানি ছোট ছোট कुठेति तक्षत ও ভাঁড়ারের জন্ত নির্দিষ্ট ছিল। ঐ ঘরগুলির সন্মুখে উত্তানপথের অপর পার্ষে একথানি দ্বিতল বাসবাটী; উহার নীচে চারথানি এবং উপরে তুইথানি ঘর ছিল। নিমের ঘরগুলির ভিতর মধ্যভাগের ঘরধানিই প্রশস্ত হলের ক্রায় ছিল। উহার উত্তরে পাশাপাশি তুইথানি ছোট ঘর, তরুধ্যে পশ্চিমের ঘর্থানি হইতে কাষ্ঠনিন্মিত সোপানপরম্পরায় দ্বিতলে উঠা যাইত এবং পূর্ব্বের ঘরখানি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্ম নির্দিষ্ট ছিল। পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত পূর্ব্বোক্ত প্রশন্ত হলঘর ও তাহার দক্ষিণের ঘরখানি—যাহার পূর্ববিদকে একটি ক্ষুদ্র বারাণ্ডা ছিল-সেবক ও ভক্তগণের শয়ন-উপবেশনাদির নিমিত্ত বাবহৃত হইত। নিমের হলঘর্থানির উপরে দ্বিতলে সমপ্রিদর একথানি ঘর, উহাতেই ঠাকুর থাকিতেন। উহার দক্ষিণে প্রাচীরবেষ্টিত স্বল্পবিদর ছাদ, উহাতে ঠাকুর কথন ক্থন পাদচারণ ও উপবেশন করিতেন এবং উত্তরে সিঁডির ঘরের উপবের ছাদ এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিমিত্ত নির্দিষ্ট ঘরখানির উপরে অবস্থিত সমপরিসর একখানি ক্ষুদ্র ঘর, উহা ঠাকুরের স্থানাদির এবং তুই-একন্ধন দেবকের রাত্রিবাদের জন্ম ব্যবহৃত হইত।

বসতবাটীর পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কয়েকটি সোপান বাহিয়া নিম্নের হলঘরে প্রবেশ করা যাইত এবং উহার চতুর্দ্দিকে ইটকনির্মিত স্থলর উত্যানপথ প্রায় গোলাকারে প্রসারিত ছিল। উত্যানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উহার পশ্চিম দিকের প্রাচীরসংলগ্ন ঘারবানের নিমিন্ত

## কাশীপুরের উভান-বাটী

নিৰ্দিষ্ট কৃত্ৰ ঘর এবং ভছত্তবে লোহময় ফটক। ঐ ফটক হইডে আরম্ভ হইয়া গাড়ি যাইবার প্রশস্ত উত্থানপথ পূর্বেরান্তরে আর্থ্ব-চন্দ্রাকারে অগ্রসর হইয়া বসতবাটীর চতুর্দ্দিকের গোলাকার পথের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। বসতবাটার পশ্চিমে একটি কুদ্র ভোবা ছিল। হলঘরে প্রবেশ করিবার পশ্চিমের দোপানপ্রেণীর বিপরীতে উত্তানপথের অপর পারে উক্ত ডোবাতে নামিবার সোপানাবলী বিশ্বমান ছিল। উত্থানের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে উক্ত ডোবা অপেকা একটি চারি-পাঁচগুণ বড় ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ও তাহার উত্তর-পশ্চিম কোণে ছই-ভিনখানি একতলা ঘর ছিল। ভদ্তির উত্থানের উত্তর-পশ্চিম কোণে পূর্ব্বোক্ত কৃত্র ডোবার পশ্চিমে আন্তাবল ঘর এবং উভানের দক্ষিণ সীমার প্রাচীরের মধ্যভাগের সম্মুখেই মালীদিগের নিমিত্ত নিদিষ্ট চুইখানি পাশাপাশি অবস্থিত জীৰ্ণ ইষ্টকনিশ্মিত ঘর ছিল। উত্থানের অন্ত সর্বত্ত আয়, পনস, লিচ প্রভৃতি ফলবৃক্ষসমূহ ও উত্থানপথসকলের উভয় পার্য পুষ্পবৃক্ষরাঞ্চিডে শোভিত ছিল এবং ডোবা ও পুষ্কবিণীর পার্ষের ভূমির অনেক স্থল নিত্য আবশুকীয় শাক্ষজী উৎপাদনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। আবার, বৃহৎ বৃক্ষকলের অন্তরালে মধ্যে মধ্যে ভামলতৃণাচ্ছাদিত ভূমিথণ্ড বিভামান থাকিয়া উভানের রমণীয়ত্ত অধিকতর বন্ধিত করিয়াছিল।

এই উন্থানেই ঠাকুর অগ্রহায়ণের শেষে আগমনপূর্বক দন ১২৯১ দালের শীত ও বদস্ককাল এবং দন ১২৯২ দালের গ্রীম ও বর্বা ঋতু অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ঐ আট মাদ কাল বাাধি যেমন প্রতিনিয়ত প্রবৃদ্ধ হইয়া তাঁহার দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীরকে জীর্ণ ভগ্ন করিয়া

#### <u> এরীরামকুফলীলাপ্রসক্ষ</u>

😙 কলালে পরিণত করিয়াছিল, তাঁহার সংযমসিদ্ধ মনও তেমনি উচার প্রকোপ ও যন্ত্রণা এককালে অগ্রাছা করিয়া তিনি ব্যক্তিগত এবং মণ্ডলীপতভাবে ভক্তদংঘের মধ্যে যে কার্য্য ইভিপূর্ব্বে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভাহার পরিসমাপ্তির জন্ম নিরম্ভর নিযুক্ত থাকিয়া প্রয়োজনমত ভাহাদিগকে শিক্ষাদীক্ষাদি-প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। শুদ্ধ ভাহাই নহে, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে নিজ সম্বন্ধে যে-मकन ভবিশৃৎ कथा ভক্তগণকে অনেক সময়ে বলিয়াছিলেন, यथा-"ঘাইবার ( সংসার পরিত্যাগ করিবার ) আগে হাটে হাঁডি ভাকিয়া দিব ( অর্থাৎ নিজ দেব-মানবত্ব সকলের সমক্ষে প্রকাশিত করিব )": "যথন অধিক লোকে ( তাঁহার দিব্য মহিমার বিষয় ) জানিতে পারিবে, কানাকানি করিবে তথন (নিজ্ঞারীর দেখাইয়া) এই খোলটা আর থাকিবে না, মা'র (জগনাভার) ইচ্ছায় ভালিয়া ৰাইবে"; "(ভক্তগণের মধ্যে) কাহারা অন্তরত্ব ও কাহারা বহিরত্ব তাহা এই সময়ে ( তাঁহার শারীরিক অফুস্থতার সময়ে ) নিরূপিত হইবে" ইত্যাদি—এই দকল কথার সাফল্য আমরা এখানে প্রতি-নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। নরেজনাথ প্রমুখ ভক্তগণসম্বন্ধী তাঁহার ভবিশ্বংবাণীসকলের সফলতাও আমরা এই স্থানে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যথা---"মা ভোকে (নরেন্রকে) তার কাজ করিবার জন্ম সংসারে টানিয়া আনিয়াছেন," "আমার পশ্চাতে ভোকে ফিরিতেই হইবে, তুই যাইবি কোথায়," "এরা সব ( বালক ভক্তগণ ) যেন হোমা পাখীর শাবকের দ্যায়: হোমা পাখী আকাশে বছ উচ্চে উঠিয়া অণ্ড প্রস্ব করে, স্থতরাং প্রস্বের পরে উহার অওসকল প্রবলবেগে পৃথিবীর দিকে নামিতে থাকে—ভন্ন হয় মাটিতে

## কাশীপুরের উচ্চান-বাটী

পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া য়াইবে; কিন্তু তাহা হয় না, ভূমি ক্পর্না করিবার পূর্বেই অণ্ড বিদীর্ণ করিয়া শাবক নির্গত হয় এবং পক্ষ প্রশারিত করিয়া প্রয়ায় উর্জে আকাশে উড়িয়া য়ায়; ইহারাও সেইরূপ সংসারে আবদ্ধ হইবার পূর্বেই সংসার ছাড়িয়া ঈশবের দিকে অগ্রসর হইবে।" তদ্ভিয় নরেক্রনাথের জীবনগঠন পূর্বেক তাঁহার উপরে নিজ ভক্তমণ্ডলীর, বিশেষতঃ বালক-ভক্তসকলের ভারার্পণ করা ও তাহাদিগকে কির্নেপ পরিচালনা করিতে হইবে তদ্বিয়ে শিক্ষা দেওয়া ঠাকুর এই স্থানেই করিয়াছিলেন। স্ক্তরাং কাশীপুরের উদ্ভানে সংসাধিত ঠাকুরের কার্যাসকলের যে বিশেষ শুরুজ ছিল তাহা বলিতে হইবে না।

ঠাকুরের জীবনের ঐ সকল গুরুগন্তীর কাণ্য যেখানে দংসাধিত হইয়াছিল, সেই স্থানটি যাহাতে তাঁহার পূণা-শ্বতি বক্ষে ধারণপূর্বক চিরকাল মানবকে ঐ সকল কথা শ্বরণ করাইয়া বিমল আনন্দের অধিকারী করে তবিষয়ে সকলের মনেই প্রবল ইচ্ছা শ্বতঃ জাগ্রত হইয়া উঠে। কিন্তু হায়, ঐ বিষয়ে বিশেষ বিদ্ধ অধুনা উদিত হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, উক্ত উচ্চান-বাটা রেল কোম্পানি হস্তগত করিছে অগ্রসর হইয়াছে। স্কতরাং ঠাকুরের এই অপূর্বর লীলাম্বল যে শীম্রই রূপান্তবিত হইয়া পাটের গুলাম বা অন্য কোনরপ শ্রীহীন পদার্থে পরিণত হইবে তাহা বলিতে হইবে না। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা মদি ঐক্বপ হয় ভাহা হইলে তুর্বল মানব আমরা আর কি করিতে পারি? শুত্রবং বিদ্বিধ্বর্মনিসি শ্বিত্রম্'বলিয়া ঐ কথার এখানে উপসংহার করি।

১ আনন্দের বিবর এই বে, বেল্ড় খ্রীরামকৃষ্ণ মঠের কর্তৃপক্ষ এই উন্তানবাটা ক্রয় করিয়া নিজেদের অধিকারে আনিয়াছেন। খ্রীখ্রীয়াকুরের শ্বৃতি এইয়ানে ধ্বোচিত রক্ষিত হইবে।—গ্রঃ

# কাশীপুরে দেবাব্রত

षामदा है। छशुर्द्य विनेशाहि, त्रीय मारम याजा निविद्य विनेशा ঠাকুর অগ্রহায়ণ মাস সম্পূর্ণ হইবার তুই দিন পূর্ব্বে খ্রামপুকুর হইতে কাশীপুর উত্থানে চলিয়া আদিয়াছিলেন। কলিকাতায় জনকোলাহল-পূর্ণ রান্তার পার্যে অবস্থিত খ্যামপুকুরের বাটী অপেক্ষা উচ্চানের বসতবাটীখানি অনেক অধিক প্রশন্ত ও নির্জ্জন ছিল এবং উহার মধ্য হইতে যে দিকেই দেখ না কেন, বৃক্ষরাজির হরিৎপত্ত, কুস্থমের উচ্ছল বর্ণ এবং তুণ ও শব্দসকলের স্থামলতা নয়নগোচর হইত। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের তুলনায় উত্থানের ঐ শোভা অকিঞ্চিৎকর হইলেও নিরম্ভর চারি মাস কাল কলিকাতা-বাসের পরে ঠাকুরের নিকটে উহা রম্ণীয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। উত্থানের মুক্ত বায়তে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি প্রফুল্ল হইয়া উহার চারিদিক লক্ষা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আবার, দ্বিভলে তাঁচার বাসের জন্ম নির্দিষ্ট প্রশন্ত ঘরখানিতে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে তিনি উহার দক্ষিণে অবস্থিত ছাদে উপস্থিত হইয়া ঐস্থান হইতেও কিছুক্ষণ উত্থানের শোভা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রামপুকুরের বাটীতে যেরপ রুদ্ধ, সৃষ্কৃচিতভাবে থাকিতে হইয়াছিল এখানে সেইভাবে থাকিতে হইবে না অথচ ঠাকুরের সেবা পূর্ব্বের ন্তায়ই করিতে পারিবেন এই কথা ভাবিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও ষে আনন্দিতা হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। অতএব তাঁহাদিগের উভয়ের আনন্দে দেবকগণের মন প্রফুল হইয়াছিল একথাও বলা বাছলা।

## কাশীপুরে দেবাত্রত

উত্থান-বাটীতে বাস করিতে উপস্থিত হইয়া যে-সকল কৃদ্র বৃহৎ षञ्चितिथा প্रथम প্रथम नवनत्त्राहत हहेत्छ नातिन त्महे नकन मृद क्तिएक क्रायकिन कंछिया त्राम । के मकरनद आलाहनाय नारवस-नाथ महस्क्टे व्विटिं भावितन, ठीकूद्वत दमवात नाशिष गैहाता ষেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন. তাঁহাদিগকেও চিকিৎস্কগণের আবাদ হইতে দূরে অবস্থিত এই উত্থান-বাটীতে থাকিতে হইলে লোকবল এবং অর্থবল উভয়েরই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। প্রথম হইতে ঐ তুই বিষয়ে লক্ষ্য রাথিয়া কার্য্যে অগ্রসর না হইলে সেবার ফ্রটি হওয়া অবশ্রম্ভাবী। বলরাম, হুরেন্দ্র, রাম, গিরিশ, মহেন্দ্র প্রভৃতি বাঁহারা অর্থবলের কথা এ পগান্ত চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা ঐ বিষয় ভাবিয়া চিস্তিয়া কোন এক উপায় নিশ্চয় স্থির করিবেন। কিন্তু লোকবলসংগ্রহে তাঁহাকেই ইতিপূর্বে চেষ্টা করিতে হইয়াছে এবং এখনও হইবে। ঐজন্য কাশীপুর উত্থানে এখন হইতে তাঁহাকে অধিকাংশ সময় অভিবাহিত করিতে হইবে। তিনি এরপে পথ না দেখাইলে অভিভাবকদিগের অসম্ভোষ এবং চাকরি ও পাঠহানির আশস্কায় যুবক-ভক্তদিগের অনেকে ঐরপ করিতে পারিবে না। কারণ, ঠাকুরের খ্যামপুকুরে থাকিবার কালে ভাহারা যেরূপে নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি করিয়া আদিয়া তাঁহার দেবায় নিযুক্ত হুইতেছিল এখান হুইতে সেইরূপ করা ক্থনই সম্ভব্পর নহে।

আইন (বি.এল্.) পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত নরেক্স ঐ বংসর প্রস্তুত হইতেছিলেন। উক্ত পরীক্ষার ও জ্ঞাতিদিগের শক্ষতাচরণে বাস্তুতিটার বিভাগ লইয়া হাইকোর্টে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়া-ছিল ততুভয়ের নিমিত্ত তাঁহার কলিকাতায় থাকা এখন একাস্ত

#### **ত্রী**ত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

প্রয়োজনীয় হইলেও তিনি প্রীঞ্জর সেবার নিমিত্ত ঐ অভিপ্রায় মন হইতে এককালে পরিত্যাগপূর্বক আইন-সংক্রাম্ভ গ্রন্থণীল কাশীপুর-উত্তানে আনয়ন ও অবসরকালে যতদুর সম্ভব অধ্যয়ন করিবেন. এইরপ সংকল্প স্থির করিলেন। এরপে সর্বাত্তে ঠাকুরের সেবা করিবার সংকল্পের সহিত স্থবিধামত ঐ বংসর আইন-পরীক্ষা দিবার সংকল্পও নরেজ্রনাথের মনে এখন পর্যান্ত দৃঢ় রহিল। কারণ, অন্ত কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া তিনি ইতিপুর্কে স্থির করিয়া-ছিলেন আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েকটা বৎসরের পরিশ্রমে মাতা ও ভাতাগণের জন্ত মোটামুটি গ্রাসাচ্চাদনের একটা সংস্থান করিয়া দিয়াই সংসার হইতে অবসর গ্রহণপূর্বক ঈশ্বরসাধনায় ডুবিয়া যাইবেন। কিন্তু হায়, এরপ শুভ সংকল্প ত আমরা অনেকেই করিয়া থাকি—সংসারের পশ্চাদাকর্ষণে এতদুর মাত্র গাত্র ঢালিয়াই বিক্রম প্রকাশপূর্বক সম্মুখে শ্রেয়ঃমার্গে অগ্রসর হইব এইরূপ ভাবিয়া কার্যাারম্ভ আমরা অনেকেই করি, কিন্তু আবর্ত্তে না পড়িয়া পরিণামে কয়জন এরপ করিতে সমর্থ হই ? উত্তমাধিকারিগণের অগ্রণী হইয়া ঠাকুরের অশেষ রূপালাভে সমর্থ হইলেও নরেন্দ্রনাথের ঐ সংকল্প শংসার-সংঘর্ষে বিধ্বস্ত ও বিপর্যান্ত হইয়া কালে অক্ত আকার ধারণ করিবে না ত ?—হে পাঠক, ধৈর্যা ধর, ঠাকুরের অমোঘ ইচ্ছাশক্তি নরেন্দ্রনাথকে কোথা দিয়া কি ভাবে লক্ষ্যে পৌছাইয়াছিল ভাষা আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব।

ঠাকুরের দেবার জন্ম ভক্তগণ যাহা করিতেছিলেন দেই সকল কথাই আমরা এ পর্যন্ত বলিয়া আদিয়াছি। স্বভরাং প্রশ্ন হইছে পারে, দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে বাঁহাকে আমরা বেদ-বেদান্তের

## কাশীপুরে সেবাব্রভ

পারের জন্তবদকলের সাক্ষাৎ উপলব্ধির সহিত একবােগে ক্তু কুক্র দৈনন্দিন বিষয়সকলে এবং প্রত্যেক ভক্তের সাংসারিক ও আধ্যান্ত্রিক অবস্থার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে দেখিয়াছি, সেই ঠাকুর কি এইকালে নিজ সম্বন্ধে কোন চিস্তা না করিয়া সকল বিষয়ে সর্বাদা ভক্তগণের ম্থাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন ? উত্তরে বলিতে হয়, তিনি চিরকাল বাঁহার ম্থাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন সেই জগন্মাভার উপরেষ্ট্ দৃষ্টি নিবন্ধ ও একান্ত নির্ভৱ করিয়া এখনও ছিলেন এবং ভক্তগণের প্রত্যেকের নিকট হইতে বে প্রকারের যতটুকু সেবা গ্রহণ করিয়া-ছিলেন ভাহা লওয়া শুশ্বি হইতে জানিয়াই লইভেছিলেন। ভাঁহার জীবনের আধ্যায়িকা বলিতে আমরা যতই অগ্রসর হইব ভতই ঐ বিষয়ের পরিচয় পাইব।

আবার ভক্তগণকৃত যে-সকল বন্দোবন্ত তাঁহার মন:পৃত হইভ না সেই সকল তিনি তাহাদিগের জ্ঞাতসারে এবং যেখানে বৃধিতেন ভাহারা মনে কট পাইবে দেখানে অজ্ঞাতসারে পরিবর্ত্তন করিয়া লইভেন। চিকিৎসার্থ কলিকাভায় আসিবার কালে ঐজ্ঞ বলরামকে ভাকিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ, দশজনে চাঁদা করিয়া আমার দৈনন্দিন ভোজনের বন্দোবন্ত করিবে এটা আমার নিভাল্ড ক্লিচিবিক্লম, কারণ কথন ঐরপ করি নাই। যদি বল, তবে দক্ষিণেশব্র কালীবাটীতে ঐরপ করিভেছি কিরপে, কর্তৃপক্ষেরা ত এখন নানা সরিকে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং সকলে মিলিয়া দেবসেবা চালাইভেছে ?—ভাহাতে বলি এখানেও আমায় চাঁদায় খাইভে হইতেছে না; কারণ রাসমণির সময় হইভেই বন্দোবন্ত করা ছইয়াছে,

#### **এত্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ**

পূজা করিবার কালে 🦴 টাকা করিয়া মাসে মাসে যে মাহিনা পাইতাম তাহা এবং যতদিন এখানে থাকিব ততদিন দেবতার প্রসাদ আমাকে দেওয়া হইবে। সেজগু এথানে আমি একরপ পেন্সনে<sup>২</sup> খাইতেছি বলা যাইতে পারে। অতএব চিকিৎসার জন্ম ্যতদিন দক্ষিণেশরের বাহিরে থাকিব ততদিন আমার খাবারের খরচটা তুমিই দিও।" ঐরপে কাশীপুরের উত্তান-বাটী যথন তাঁহার নিমিত্ত ভাড়া লওয়া হইল তখন উহার মাসিক ভাড়া অনেক টাকা (৮০১) জানিতে পারিয়া তাঁহার 'ছাপোষা' ভক্তগণ উহা কেমন कतिया वहन कतिरव এই कथा ভाবিতে नाशितनः পরিশেষে ডষ্ট কোম্পানির মুৎস্থদি পরম ভক্ত স্থরেক্সনাথকে নিকটে ডাকিয়া विलिन, "त्नथ ऋरवन्तव, এवा मव (कवानी-स्मवानी ছाপোষা লোক, এরা অত টাকা টাদায় তুলিতে কেমন করিয়া পারিবে, অতএব ভাড়ার টাকাটা সব তুমিই দিও।" স্থরেন্দ্রনাথও করজোড়ে 'যাহা আজ্ঞা বলিয়া এরপ করিতে সানন্দে স্বীরুত হইলেন। এরুপে পরে আবার একদিন তিনি হুর্বলতার জন্ম গৃহের বাহিরে শৌচাদি করিতে যাওয়া শীঘ্র অসম্ভব হইবে আমাদিগকে বলিতেছিলেন। -যুবক ভক্ত লাটু<sup>২</sup> ঐদিন তাঁহার ঐ কথায় ব্যথিত হইয়া সহসা করজোড়ে সরলগন্তীর ভাবে "যে আজ্ঞা মশায়, হামি ত আপন্কার মেন্তর (মেথর) হাজির আছি" বলিয়া তাঁহাকে ও আমাদিগকে

- ১ পেন্সৰে না বলিৱা ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "পেন্সিলে থাইতেছি।"
- ২ স্বামী অভুতানন্দ নামে অধুনা ভক্তসংঘে প্রপরিচিত। ইনি ছাপরানিবাসী ছিলেন। বাঙ্গালা বুঝিতে সমর্থ হইলেও ঐ ভাষার কথা কহিতে ই'হার নানাপ্রকার বিশেষভ প্রকাশ পাইরা বালকের কথার ভার প্রমিষ্ট গুনাইত।

## কাশীপুরে: সেবারভ

দ্বংশের ভিভরেও হাদাইরাছিল। যাহা হউক, ঐরপে কৃত্র জনেক বিষয়ে ঠাকুর নিজ বন্দোবত যথাবোগ্যভাবে নিজেই করিয়া লইয়া ভজ্পণের স্থবিধা করিয়া দিতেন।

करम नकन विवस्त्रत स्वतन्त्रावेख इहेर्ड नानिन अवः यूवक ভক্তেরা সকলেই এখানে একে একে উপন্থিত হইল। ঠাকুরের দেবাকাল ভিন্ন অস্তা সময়ে নরেজ ভাহাদিগকে ধ্যান, ভল্লন, পাঠ, সদালাপ, শাস্ত্রচর্চা ইত্যাদিতে এমনভাবে নিযুক্ত রাখিতে माशितम (य. भवम जानत्म (काथा निया नित्व भव निन याहेरक লাগিল ভাহা ভাহাদিগের বোধগমা হইতে লাগিল না! একদিকে ठोकूरतत ७६ निःचार्थ ভागवामात श्रवन पाकर्यन, प्रग्रामिक नरतन्त्र-নাথের অপূর্ব্ব সথ্যভাব ও উন্নত সঙ্গ একতা মিণিত হইয়া ভাহাদিগকে ললিত-কর্কণ এমন এক মধুর বন্ধনে আবন্ধ করিল যে এক পরিবার-মধ্যগত ব্যক্তিসকল অপেকাও ভাহারা পরস্পরকে আপনার বলিয়া সভাসভা জান করিতে লাগিল। স্থভরাং নিভাস্ত আবশ্যকে কেহ কোনদিন বাটীতে ফিরিলেও ঐ দিন সন্ধায় অথবা প্রদিন প্রাতে তাহার এথানে আদা এককালে অনিবার্য হইয়া উঠিল। ঐরপে শেষ পর্যান্ত এখানে থাকিয়া বাছারা সংসারভাারে मिवाञ्च उत्राभन कतिशाहित मःशायः छाहाता वानम<sup>े</sup> करनव অধিক না হইলেও প্রত্যেকে গুরুগতপ্রাণ ও অসামায় কর্মকুলন हिन।

সাঠকের কোঁতুহল নিবারণের অন্ত ঐ বাদশ কবের নাম এবানে দেউরা পেলা বথা—মরেল, রাখাল, বাবুরাম; নিরয়ন, বেণীলে, লাটু, তরিক, মোণালিনারা ( ঘুখকতকদিনের মধ্যে ইনিই একমাজ বৃথ হিলেন), কালী, দবি, দরিব এবং ( হুট্কো ) গোণাল। সারদা শিভার নির্বাতকৈ দব্যৈ মধ্যে আলিয়া ছুই-এক নিন

## **এ** প্রামকুফলীলাপ্রসক

কাশীপুরে আসিবার কয়েক দিন মধ্যেই ঠাকুর একদিন উপর হইতে নীচে নামিয়া বাটীর চতুংপার্যন্থ উত্থানপথে অল্পন্ধণ পাদচারণ করিয়াছিলেন। নিত্য ঐরপ করিতে পারিলে শীব্র স্থন্থ ও সবল হইবেন ভাবিয়া ভক্তগণ উহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু বাহিরের শীতল বায়ুম্পর্শে ঠাগু। লাগিয়া বা অক্স কারণে পরদিন অধিকতর তুর্বল বোধ করায় কিছুদিন পর্যন্ত আর ঐরপ করিতে পারেন নাই। শৈত্যের ভাবটা তুই-ভিন দিনেই কাটিয়া যাইল, কিন্তু তুর্বলতা-বোধ দ্র না হওয়ায় ভাল্ডারেরা তাঁহাকে কচি পাঁঠার মাংসের স্থক্রয়া থাইতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। উহা ব্যবহারে কয়েক দিনেই পুর্ব্বোক্ত তুর্বলতা অনেকটা ব্লান হইয়া ভিনি পূর্ব্বাপেক্ষা স্থন্থ বোধ করিয়াছিলেন। ঐরপ্রণে এখানে আসিয়া কিঞ্চিদিধিক একপক্ষকাল পর্যন্ত তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। ভাক্তার মহেন্দ্রলালও এই সময়ে একদিন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া ঐ বিষয় লক্ষ্য করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের স্বাস্থ্যের সংবাদ চিকিৎসককে প্রদান করিতে এবং পথোর জন্ম মাংস আনিতে যুবক সেবকদিগকে নিত্য কলিকাতাঃ যাইতে হইত। একজনের উপরে উক্ত তুই কার্য্যের ভার প্রথমে অর্পণ করা হইয়াছিল। তাহাতে প্রায়ই বিশেষ অস্ববিধা হইত

মাত্র থাকিতে সমর্থ হইত। ছরিশের করেক দিন আদিবার পরে গৃহে কিরিরা মন্তিক্ষের বিকার জন্ম। হরি, তুলসী ও গলাধর বাটীতে থাকিরা তপস্তা ও করে; মধ্যে আসা-বাওরা করিত; তত্তির অক্ত ছইজন অর্লাদন পরে মহিমাচরণ চক্রবর্তীর সহিত বিলিত হইরা তাঁহার বাটীতেই থাকিরা গিরাছিল।

## কাশীপুরে সেবাত্রভ

দেখিয়া এখন হইতে নিয়ম করা হইয়াছিল, নিড্য প্রয়োজনীয় ঐ তুই কার্য্যের জন্ম চুইজনকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। কলিকাডায় অন্থ কোন প্রয়োজন থাকিলে ঐ তুইজন ডিন্ন অপর একব্যক্তি যাইবে। ভদ্ভিন্ন বাটী ঘর পরিষ্ণার রাখা, বরাহনগর হইতে নিড্য বাজার করিয়া আনা, দিবাভাগে ও রাত্রে ঠাকুরের নিকটে থাকিয়া তাঁহার আবশ্রকীয় দকল বিষয় করিয়া দেওয়া প্রভৃতি দকল কার্য্য পালাক্রমে যুবক-ভক্তেরা সম্পাদন করিতে লাগিল এবং নরেক্রনাথ ভাহাদিগের প্রভ্যেকের কার্য্যের ভত্তাবধান এবং সহসা উপস্থিত বিষয়সকলের বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত রহিলেন।

ঠাকুরের পথ্য প্রস্তুত করিবার ভার কিন্তু পূর্ব্বের শ্রায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর হন্তেই রহিল। সাধারণ পথ্য ভিন্ন বিশেষ কোনরপ থাত্য ঠাকুরের জন্ত ব্যবস্থা করিলে চিকিৎসকের নিকট হইতে উহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিশেষরপে জ্ঞাত হইয়া গোপালদাদা প্রমুথ তুই-এক জন, যাহাদের সহিত তিনি নিঃসংকাচে বাক্যালাপ করিতেন তাহারা যাইয়া তাঁহাকে উক্ত প্রণালীতে পাক করিতে ব্রাইয়া দিত। পথ্য প্রস্তুত করা ভিন্ন শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী মধ্যাহ্রের কিছু পূর্বের এবং সন্ধ্যার কিছু পরে ঠাকুর যাহা আহার করিতেন তাহা স্বয়ং লইয়া যাইয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়া আসিতেন। রন্ধনাদি সকল কার্য্যে তাঁহাকে সহায়তা করিতে এবং তাঁহার সন্ধিনীর অভাব দূর করিবার জন্ম ঠাকুরের আতুস্থীর শ্রীমতী লন্ধীদেবীকে এই সময়ে আনাইয়া শ্রীশ্রীমাতাটাকুরাণীর নিকটে রাথা হইয়াছিল। ভদ্তির দক্ষিণেশরে ঠাকুরের নিকটে বাহারা সর্বলা যাতায়াত করিতেন সেই সকল আছেজগণের কেছ

#### ত্রী জীরামকুফলীলা প্রসক

কেহ মধ্যে মধ্যে এথানে আসিয়া শ্রীশ্রমাতাঠাকুরাণীর সহিত কয়েক কটা হইতে কথম কথন তুই-এক দিবস পর্যন্ত থাকিয়া মাইতে লাগিলেন। এক্সপে কিঞ্চিদ্যিক সপ্তাহকালের মধ্যেই সুকল বিষয় অ্পুন্ধানে সম্পাদিত হইতে লাগিল।

গৃহী ভক্তেরাও ঐকালে নিশ্চিম্ন রহেন নাই। কিছ রামচক্র অথবা গিরিশচন্দ্রের বাটাতে স্থবিধামত দশ্মিলিত হইয়া ঠাকুরের সেকায় কে কোন্ বিষয়ে কতটা অবসরকাল কাটাইতে এবং অর্থ-সাহায়্য প্রদান করিতে পারিবেন তাহা ছির করিয়া তদম্পারে কায়্য করিতে লাগিলেন। সকল মাসে সকলের সমভাবে সাহায়্য প্রদান করা স্ববিধান্ধনক না হইতে পারে ভাবিয়া তাহায়া প্রতি মাসেই তুই একবার ঐরপে একত্রে মিলিত হইয়া সকল বিষয় পূর্ব্ব হইতে ছির করিবার সময়ও এই সময়ে করিয়াছিলেন।

যুবক-ভক্তদিগের অনেকেই সকল কার্য্যের শৃদ্ধলা না হওয়া পর্যন্ত নিজ নিজ বাটাতে স্বল্পলারে জ্লাও গমন করে নাই। নিজাক্ত আবশ্যকে যাহাদিগকে যাইতে হইলাছিল তাহারা কয়েক ফটা বাদেই ফিরিয়াছিল এবং বাটাতে সংবাদটাও কোনরূপে দিয়াছিল যে, ঠাকুর স্কৃত্ব না হওয়া পর্যন্ত তাহারা পূর্কের জায় নিয়মিভভাবে বাটাতে আসিতে ও থাকিতে পারিবে না। কাহারও অভিভাবক যে ঐ কথা জানিয়া প্রসম্মচিতে ঐ বিষয়ে অমুমতি প্রস্থাক, করেন নাই, ইহা বলিতে হইবে না। কিন্তু কি করিবেন, ছেলেকের মাথা বিগড়াইরাছে, ধীরে ধীরে তাহাদিগকে না ফিরাইলে হিন্ত করিতে বিপরীত হইবার সন্তাবনা—এইরূপ ভাবিয়া তাহাদিগের কিন্তু কিন্ত

## কাশীপুরে সেবাব্রভ

ফিরাইবার উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত রহিলেন। ঐশ্বণে গৃহী একং বন্দচারী ঠাকুরের উভয় প্রকারের ভক্ত সকলেই যথন একবোলে দুচ্নিষ্ঠায় সেবাত্রতে যোগদান করিল এবং স্থবন্দোবত হইয়া সকল কার্য্য যথন স্বশুম্বলার সহিত ষম্রপরিচালিতের ন্যায় নিত্য সম্পাদিত व्हेर्ड नाशिन, उथन नरतकनाथ जानकी निकिस व्हेश निरमत বিষয় চিস্তা করিবার অবসর পাইলেন এবং শীঘ্রই তুই-এক দিনের জন্ম নিজবাটীতে বাইবার সংকল্প করিলেন। রাত্তিকালে আমাদিগের সকলকে ঐ কথা জানাইয়া তিনি শয়ন করিলেন, কিছ নিদ্রা চইল না। কিছুক্ষণ পরেই উঠিয়া পড়িলেন এবং গোপাল প্রমুখ আমা-দিগের তুই একজনকে জাগ্রত দেখিয়া বলিলেন, "চল, বাহিলে উভানপথে পাদচারণ ও ভাষাক দেবন করি।" বেডাইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুরের যে ভীষণ বাাধি, তিনি দেহরকার সংকল্প করিয়াছেন কিনা কে বলিতে পারে ? সময় থাকিতে তাঁহার भाव- छक्त कतिया य य**ण्डे**। भावित **याधायिक উवछि** कतिया तन, नज्या जिनि मतिया याहेल शक्ताखारभत व्यवधि शाकित्व না। এটা করিবার পরে ভগবানকে ডাকিব, ওটা করা হইয়া যাইকে माधन-एक्टा मागिय, এইक्टल्ये उ मिनल्या यारेएउए अवर বাদনাজালে জড়াইয়া পড়িতেছি। ঐ বাদনাতেই দর্কনাশ, মৃত্যু — বাসনা ভ্যাগ কর, ভ্যাগ কর।"

পৌষের শীতের রাত্রি নীরবতার ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। উপক্ষে
অনন্ত নীলিমা শত সহত্র নক্ষতকে ধরার দিকে ছিরদৃষ্টি নিবছ করিয়া রহিয়াছে। নীচে স্বর্গের প্রথম কিরণসম্পাতে উর্জানের বুক্ষতলসকল শুদ্ধ এবং সম্প্রতি স্বশংশ্বত হওয়ায় উপবেশনধার্গ্য

#### গ্রীপ্রীরামকুফলীলাপ্রসক

इहेबा वहिवादह । नद्यत्क्षत देवताशाक्ष्यवर, शानभवावर मन द्यन বাহিরের ঐ নীরবতা অন্তরে উপলব্ধি করিয়া আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাইতে লাগিল। আর পাদচারণ না করিয়া তিনি এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে তৃণপল্লব ও ভগ্ন বৃক্ষ-শাখাসমূহের একটি শুদ্ধ सূপ নিকটেই বহিয়াছে দেখিয়া বলিলেন, "দে উহাতে অগ্নি লাগাইয়া, সাধুরা এই সময়ে বৃক্ষতলে ধুনি জালাইয়া থাকে, আর আমরাও এক্রপে ধুনি জালাইয়া অন্তরের নিভৃত বাসনাসকল দগ্ধ করি।" অগ্নি প্রজলিত হইল এবং চতুর্দিকে অবস্থিত পূৰ্বেকাক্ত শুক্ষ ইন্ধনন্ত পুসমূহ টানিয়া আনিয়া আমরা উহাতে আছতি প্রদানপূর্ব্বক অন্তরের বাসনাসমূহ হোম করিতেছি এই চিস্তায় নিযুক্ত থাকিয়া অপূর্ব্ব উল্লাস অমূভব করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল যেন সত্যসত্যই পার্থিব বাসনাসমূহ ভস্মীভৃত হইয়া মন প্রাসন্ন নির্মাণ হইতেছে ও প্রীভগবানের নিকটবর্ত্তী হইতেছি! ভাবিলাম তাই ত কেন পূর্বে এইরূপ করি নাই, ইহাতে এত আনন্দ! এখন হইতে স্থবিধা পাইলেই এইরূপে ধুনি জালাইব। ঐব্ধপে তুই-তিন ঘণ্টা কাল কাটিবার পরে, যথন আর ইন্ধন পাওয়া গেল না তখন অগ্নিকে শাস্ত করিয়া আমরা গৃহে ফিরিয়া পুনরায় শয়ন করিলাম। রাত্রি তথন ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। যাহারা আমাদিগের ঐ কার্য্যে যোগদান করিতে পারে নাই প্রভাতে উঠিয়া তাহারা যথন ঐ কথা শুনিল তথন তাহাদিগকে छाका इम्र नारे विनम्न पृथ्य श्राम क्रिए मानिन। नदब्दनाथ তাহাতে তাহাদিগকে সাম্বনা প্রদান করিবার জক্ত বলিলেন "আমরা ত পূর্ব্ব হইতে অভিপ্রায় করিয়া ঐ কার্য্য করি নাই এবং

#### কাশীপুরে সেবাত্রভ

অত আনন্দ পাইব তাহাও জানিতাম না, এখন হ**ইতে অবসর** পাইলেই সকলে মিলিয়া ধুনি জালাইব, ভাবনা কি।"

পূর্বকথামত প্রাতেই নরেজনাথ কলিকাতায় চলিয়া ঘাইলেন এবং একদিন পরেই কয়েকথানি আইনপুত্তক লইয়া পুনরায় কাশীপুরে ফিরিয়া আদিলেন।

#### আত্মপ্রকাশে অন্তয়-প্রদান

কাশীপুরের উদ্বানে আদিবার করেক দিন পরে ঠাকুর বেরূপে একদিন নিজ কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া উন্থানপথে স্বল্পকণের জয় পাদচারণা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠককে ইভিপূর্কে বলিয়াছি। উহাতে তুর্বল বোধ করায় প্রায় এক পক্ষকাল তিনি আর ঐরপ করিতে সাহস করেন নাই। ঐ কালের মধ্যে তাঁহার চিকিৎসার না হইলেও চিকিৎসকের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। কলিকাডার বছবাজার-পল্লীনিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী অক্রুর দত্তের বংশে জাত বাজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আলোচনায় ও উহা সহরে প্রচলনে ইতিপূর্বে যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছিলেন। স্থপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ইহার সহিত মিলিত হইয়াই হোমিও-মতের দাফল্য ও উপকারিতা হৃদয়কমপূর্ব্বক ঐ প্রণালী-অবলম্বনে চিকিৎসায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঠাকুরের ব্যাধির কথা বাজেজ বাবু লোকমুখে প্রবণ করিয়া এবং তাঁহাকে আরোগ্য করিতে পারিলে হোমিওপ্যাথির স্থনাম অনেকের নিকটে স্প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া চিস্তা ও অধ্যয়নাদিসহায়ে ঐ ব্যাধির ঔষধও নির্বাচন করিয়া বাখিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের কনিষ্ঠ প্রাতা অতুলক্তফের সহিত ইনি পরিচিত ছিলেন। আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, অতুলক্লফকে একদিন এই সময়ে কোন স্থানে দেখিতে পাইয়া তিনি সহসা ঠাকুরের শারীরিক অস্থভার কথা জিজাসাপুর্বক তাঁহাকে চিকিৎসা করিবার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত

#### আত্মপ্রকাশে অভযু-প্রদান

করেন এবং বলেন, "মহেন্দ্রকে বলিও আমি অনেক ছাবিরা চিছিরা একটা ঔবধ নির্বাচন করিরা রাখিরাছি, সেইটা প্ররোগ করিলে বিশেষ উপকার পাইবার আশা রাখি, তাহার মন্ত থাকিলে নেইটা আমি একবার দিয়া দেখি।" অতুলক্ষক ভক্তগণকে এবং ডান্ডনার মহেন্দ্রলালকে ঐ বিষয় জানাইলে উহাতে কাহারও আপত্তি না হওয়ায় করেকদিন পরেই রাজেন্দ্র বাবু ঠাকুরকে দেখিতে আদেন-এবং ব্যাধির আত্যোপান্ত বিবরণ প্রবণপূর্বক লাইকোপোভিয়াম্ (২০০) প্রয়োগ করেন। ঠাকুর উহাতে এক পক্ষেরও অধিককার বিশেষ উপকার অহুভব করিয়াছিলেন। ভক্তগণের উহাতে মনে হইয়াছিল, তিনি বোধ হয় এইবার অল্পদিনেই পূর্বের স্থায় ক্ষম্ব ও সবল হইয়া উঠিবেন।

ক্রমে পৌষমাসের অর্জেক অতীত হইয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জায়য়ারী উপস্থিত হইল। ঠাকুর ঐ দিন বিশেষ স্থস্থ বোধ করায় কিছুক্ষণ উত্থানে বেড়াইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অবকাশের দিন বলিয়া দেদিন গৃহস্থ ভক্তগণ মধ্যাহ্ন অতীত হইবার কিছু পরেই একে একে অথবা দলবন্ধ হইয়া উত্থানে আদিয়া উপস্থিত হইজে লাগিল। ঐরপে অপরাত্ন তটার সময় ঠাকুর যথন উত্থানে বেড়াইবার ক্রম্ম উপর হইতে নীচে নামিলেন তখন ত্রিশ জনেরও অধিক ব্যক্তিগৃহমধ্যে অথবা উত্থানম্থ বৃক্ষসকলের তলে বিদিয়া গরক্ষণেরের লহিছ বাক্সালাপে নিযুক্ত ছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই সকলে সময়মে উথিত হইয়া প্রণাম করিল এবং তিনি নিয়ের হলখরের পশ্চিমের বার দিয়য় উত্থানপথে নামিয়া দক্ষিণমুখে কটকের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসয় হইলে পশ্চাতে কিঞ্চিং দূরে থাকিয়া ওাঁহাকে অম্বরণ করিছে

#### <u> এত্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ</u>

লাগিল। এরপে বসতবাটী ও ফটকের মধান্তলে উপন্থিত হইয়া চাকুর গিরিশ, রাম, অতুল প্রভৃতি কয়েকজনকে পশ্চিমের বুক্ষতলে দেখিতে পাইলেন। তাহারাও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তথা इटें खिशा कतिया मानत्म जाहात निकर्त छेशकिक इटेन। কেহ কোন কথা কহিবার পূর্কেই ঠাকুর সহসা গিরিশচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গিরিশ, তুমি যে সকলকে এত কথা (আমার অবভারত্ব সহজে ) বলিয়া বেড়াও, তুমি ( আমার সহজে ) কি দেখিয়াছ ও বুঝিয়াছ?" গিরিশ উহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে ভূমিতে জাতু সংলগ্ন করিয়া উপবিষ্ট হইয়া উর্দ্ধাথে করজোড়ে গদগদ স্বরে বলিয়া উঠিল, "ব্যাদ-বান্মীকি যাঁহার ইয়তা করিতে পারেন নাই. আমি তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কি আর বলিতে পারি।" গিরিশের অন্তরের সরল বিশ্বাদ প্রতি কথায় ব্যক্ত হওয়ায় ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাকে উপলক্ষ করিয়া ममर्वि एक गर्न विलिन, "र्जामार्ग्य कि चात्र विनिद, चामीर्काम করি তোমাদের চৈততা হউক !" ভক্তগণের প্রতি প্রেম ও করুণায় আত্মহারা হইয়া তিনি 🖨 কথাগুলি মাত্র বলিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। স্বার্থগন্ধহীন তাঁহার দেই গভীর আশীর্কাণী প্রত্যেকের অন্তরে প্রবল আঘাত প্রদানপূর্বক আনন্দস্পন্দনে উদ্বেল করিয়া जुनिन। जाहादा तम-कान जुनिन, ठाकूदाद वाधि जुनिन, वाधि আরোগ্য না হওয়া পর্যান্ত তাঁহাকে স্পর্শ না করিবার তাহাদের ইতিপূর্বের প্রতিজ্ঞা ভূলিল এবং সাক্ষাৎ অমূভব করিতে লাগিল যেন ভাহাদের তু:খে ব্যথিত হইয়া কোন এক অপূর্ব্ব দেবতা হৃদয়ে অনস্ত যাতনা ও কৰণা পোষণপূৰ্বক বিন্দুমাত্ৰ নিজ প্ৰয়োজন না

#### আত্মপ্রকাশে অভয়-প্রদান

থাকিলেও মাতার তায় তাহাদিগের স্বেহাঞ্লে আভায় প্রদান করিতে ত্রিদিব হইতে সম্মূধে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে সম্লেহে আহ্বান করিতেছেন! তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার পদ্ধৃলি গ্রহণের জ্বত্য তাহারা তথন ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং জ্বয়বে দিক্ মুখরিড করিয়া একে একে আসিয়া প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল। ঐরপে প্রণাম করিবার কালে ঠাকুরের করুণান্ধি আজি বেলাভূমি অভিক্রম করিয়া এক অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার উপস্থিত করিল। কোন কোন ভক্তের প্রতি করুণায় ও প্রসন্নতায় আত্মহারা হইয়া দিব্য শক্তিপৃত স্পর্শে তাহাকে কৃতার্থ করিতে আমরা ইতিপূর্ব্বে দক্ষিণেশরে ঠাকুরকে প্রায় নিভাই দেখিয়াছিলাম, অগু অর্দ্ধবাহাদশায় তিনি সমবেত প্রত্যেক ভক্তকে ঐ ভাবে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার ঐরপ আচরণে ভক্তগণের আনন্দের অবধি রহিল না। তাহারা বুঝিল আজি হইতে তিনি নিজ দেবতের কথা ৩% তাহাদিগের নিকট নহে কিন্তু সংসারে কাহারও নিকটে আর লুকায়িত রাখিবেন না এবং পাপী ভাপী সকলে এখন হইতে সমভাবে তাঁহার অভয়পদে আশ্রয় লাভ করিবে—নিজ নিজ ফটি, অভাব ও অসামর্থ্য-বোধ হইতে তদিষয়েও তাহাদিগের বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। স্থতরাং ঐ অপূর্ব্ব ঘটনায় কেহবা বাঙ্নিপত্তি করিতে অক্ষম হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবং তাহাকে কেবলমাত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, **टक्ट्या श्रह्मधाञ्च मकलारक ठाक्रावत क्रुशालार्ड ध्या इहेयाव** জন্ম চীৎকার করিয়া আহ্বান করিতে লাগিল, আবার কেহবা পুষ্পাচয়নপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ঠাকুরের অংক উহা নিকেপ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল। কিছুক্রণ এরপ

#### গ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদীলাপ্রদক্ষ

হুইবার পরে ঠাকুরের ভাব শাস্ত হুইতে দেখিয়া ভক্তগণও পূর্বের ন্থায় প্রকৃতিস্থ হুইল এবং অগুকার উত্থান-ভ্রমণ ঐরপে পরিসমান্ত করিয়া ভিনি বাটার মধ্যে নিজ ককে যাইয়া উপবিষ্ট হুইলেন।

বামচক্র প্রমুখ কোন কোন ভক্ত অগুকার এই ঘটনাটিকে ঠাকুরের 'কল্পডরু' হওয়া বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমা-দিগের বোধ হয়, উহাকে ঠাকুরের অভয়-প্রকাশ অথবা আত্ম-প্রকাশপূর্বক সকলকে অভয়-প্রদান বলিয়া অভিহিত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। প্রসিদ্ধি আছে, ভাল বা মন্দ যে যাহা প্রার্থনা করে কল্পতক তাহাকে তাহাই প্রদান করে। কিন্তু ঠাকুর ত ঐক্নপ करत्रन नारे. निक एनव-मानवर्ष्ट्रत धवः क्रमाधात्रगरक निर्स्तिहास्त অভয়াশ্রমপ্রদানের পরিচয়ই ঐ ঘটনায় স্থব্যক্ত করিয়াছিলেন। সে ষাহা হউক, যে-সকল ব্যক্তি অগু তাঁহার কুপালাভে ধলু হইয়াচিল ভাহাদিগের ভিতর হারাণচক্র দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, হারাণ প্রণাম করিবামাত্র ভাবাবিষ্ট ঠাকুর তাহার মন্তকে নিজ পাদপদ্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। এরপে রুপা করিতে আমরা তাঁহাকে অল্পই দেথিয়াছি। > ঠাকুরের ভাতৃত্যুত্ত শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় ঐদিন ঐশ্বানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার কুপালাভে ধক্ত হইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাদিগকে বলিয়া-ছিলেন, "ইভিপূর্বেইট্ট-মূর্তির ধ্যান করিতে বদিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গের কতকটা মাত্র মান্স নয়নে দেখিতে পাইতাম, যখন পাদপদ্ধ

১ বেলিরাঘাটানিবাসী হারাণচক্র কলিকাতার ফিন্লে নিওর কোম্পানীর আফিসে কর্ম করিতেন। ঠাকুরের কুপার অরণার্থ তিনি ইলানীং প্রতি বংসর মহোৎসব করিতেন। স্বর্লনি হইল দেহরকাপুর্বক তিনি অভ্যাধানে প্রারণ করিরাছেন।

#### আত্মপ্রকাশে অভয়-প্রদান

দেখিতেছি তথন মুখখানি দেখিতে পাইতাম না, আবার মুখ হইতে কটিলেশ পর্যন্তই হয়ত দেখিতে পাইতাম, ঐচরণ দেখিতে পাইতাম না, ঐরণে যাহা দেখিতাম তাহাকে সঞ্জীব বলিয়াও মনে হইত না, অভ ঠাকুর স্পান্দ করিবামাত্র সর্বান্ধসম্পূর্ণ ইটম্ভি হলয়পল্লে সহসা আবিভূতি হইয়া এককালে নড়িয়া চড়িয়া ঝলমল করিয়া উঠিল!"

অভকার ঘটনাস্থলে বাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগের আট-দশ জনের নামই মাত্র আমাদিগের শ্বরণ হইতেছে, ষথা—গিরিশ, অতুল, রাম, নবগোপাল, হরমোহন, বৈকুণ্ঠ, কিশোরী (রায়), হারাণ, রামলাল, অক্ষয়। 'কথামৃত'-লেথক মহেক্রনাথও বােধ হয় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঠাকুরের সয়্যাসী ভক্তনণের একজনও ঐদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। নরেক্রনাথ প্রমুথ তাঁহাদিগের অনেকে ঠাকুরের সেবাদি ভিন্ন পূর্ববাত্রে অধিকক্ষণ লাধন-ভজনে নিযুক্ত থাকায় ক্লান্ত হইয়া গৃহমধ্যে নিজা ঘাইতেছিলেন। লাটু ও শরৎ জাগ্রত থাকিলেও এবং ঠাকুরের কক্ষের দক্ষিণে অবস্থিত ঘিতলের ছাদ হইতে ঐ ঘটনা দেখিতে পাইলেও স্বেক্তায় ঘটনাস্থলে গমন করে নাই। কারণ, ঠাকুর উত্থানে পাদচারণ করিতে নীচে নামিবামাত্র তাহারা ঐ অবকাশে তাহার শ্ব্যাদি রোজে দিয়া ঘরণানির সংস্কারে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং কর্ত্বিয় কার্য্য অর্ক্রনিম্পন্ন করিয়া ফেলিয়া যাইলে ঠাকুরের অস্থবিধা হইতে পারে ভাবিয়া ভাহাদিগের ঘটনাস্থলে যাইতে প্রস্তুতি হয় নাই।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আরও অনেক কনকে আমরা অস্তকার অমুভবের কথা জিজাসা করিয়াছিলাম। ভন্মধ্যে বৈকুঠ-

#### <u> এত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ</u>

নাথ আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া আমরঃ এই বিষয়ের উপদংহার করিব। বৈকুণ্ঠনাথ আমাদিগের সমসাময়িক कारन ठाकुरत्रत भूगा-मर्भननाज कतियाहिन। जनविध ठाकुत ভাহাকে উপদেশাদি প্রদানপূর্বক যে ভাবে গড়িয়া তুলিভেছিলেন ভিষিয়ের কোন কোন কথা আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গের' স্থলে স্থলে পাঠককে বলিয়াছি। মন্ত্রদীক্ষাপ্রদানে ঠাকুর বৈকুণ্ঠনাথের জীবন ধক্ত করিয়াছিলেন। তদবধি সে সাধন-ভদ্ধনে নিযুক্ত থাকিয়া যাহাতে ইষ্টদেবতার দর্শনলাভ হয় তদ্বিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে-ছিল। ঠাকুরের কুপা ভিন্ন ঐ বিষয়ে সফলকাম হওয়া অসম্ভব ব্রিয়া সে তাঁহার নিকটেও মধ্যে মধ্যে কাতর প্রার্থনা করিতেছিল। এমন সময়ে ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি হইয়া চিকিৎসার্থ কলিকাভায় আগমন এবং পরে কাশীপুরে গমনরূপ ঘটনা উপস্থিত হইল। ঐ কালের মধ্যেও বৈকুণ্ঠনাথ অবসর পাইয়া তুই-তিন বার ঠাকুরকে নিজ মনোগত বাসনা নিবেদন করিয়াছিল। ঠাকুর তাহাতে প্রসন্নহান্তে তাহাকে শাস্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "রোস না, আমার অস্বর্থটা ভাল হউক, তাহার পর তোর সব করিয়া দিব।"

অত্যকার ঘটনান্থলে বৈকুঠনাথ উপস্থিত ছিল। ঠাকুর ভক্তদিগের মধ্যে ত্ই-তিন জনকে দিবাশক্তিপুত স্পর্লে ক্তার্থ করিবামাত্র
সে তাঁহার সম্থীন হইয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণামপুরঃসর বলিল,
"মহাশয়, আমায় রূপা করুন।" ঠাকুর বলিলেন, "তোমার ত সব
হইয়া গিয়াছে।" বৈকুঠ বলিল, "আপনি যখন বলিতেছেন
হইয়াছে তখন নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি যাহাতে উহা
অল্পবিতর ব্বিতে পারি তাহা করিয়া দিন। ঠাকুর তাহাতে

#### আত্মপ্রকাশে অভয়-প্রদান

'আজ্ঞা' বলিয়া কণেকের জন্ম সামান্ত ভাবে আমার বক্ষংস্থল স্পর্শ করিলেন মাত্র। উহার প্রভাবে কিন্তু আমার অন্তরে অপুর্ব্ধ ভাষাম্বর উপস্থিত হইল। আকাশ, বাড়ী, গাছপালা, মাহুষ ইত্যাদি মেদিকে যাহা কিছ দেখিতে লাগিলাম তাহারই ভিতরে ঠাকুরের প্রসন্ন হাস্তদীপ্ত মৃতি দেখিতে লাগিলাম। প্রবল আনন্দে এককালে উল্লাসিত হইয়া উঠিলাম এবং ঐ সময়ে তোমাদের ছাদে দেখিতে পাইয়া 'কে কোথায় আছিদ এই বেলা চলে আয়' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে থাকিলাম। কয়েক দিন পর্যান্ত আমার ঐরূপ ভাব ও দর্শন জাগ্রভকালের সর্বাক্ষণ উপস্থিত রহিল। সকল পদার্থের ভিতর ঠাকুরের পুণাদর্শনলাভে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। অফিনে বা কর্মান্তরে অন্তত্ত যথায় যাইতে লাগিলাম তথায়ই ঐরপ হইতে থাকিল। উহাতে উপস্থিত কর্মে মনোনিবেশ করিতে না পারায় ক্ষতি হইতে লাগিল এবং কর্মের ক্ষতি হইতেচে एरिया উक्त मर्भनरक किছुकारनंद क्रम क्विवाद (be) क्विया क ত্ররপ করিতে পারিলাম না। অর্জ্জন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া ভয় পাইয়া কেন উহা প্রতিদংহারের জন্ম তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিদাভাদ হৃদয়ক্ষম হইল। মুক্ত পুরুষের। সর্ব্রদা একর্ম হইয়া থাকেন ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য শ্বরণ হওয়ায় কডটা নির্বাসনা হইলে মন উক্ত একরদাবস্থায় থাকিবার সামর্থ্য লাভ করে ভাহার কিঞ্চিদাভাষও এই ঘটনায় ব্বিতে পারিলাম। কারণ, ক্ষেক দিন যাইতে না যাইতে একপে একই ভাবে একই দৰ্শন ও চিতাপ্রবাহ লইয়া থাকা কটকর বোধ হইল। কখন কখন মনে इहेट नार्शिन, भागन इहेर ना कि? उथन होकदात निक्दी

## <u> विविद्यागक्यमीमाञ्चनक</u>

ভাষার পভরে প্রার্থনা করিছে লাগিলার, প্রভু, আমি এই ভাষারণে সক্ষ হই তেছি না, বাহাতে ইহার উপশ্য হয় ভাষা করিয়া দাও।' হায়, মানবের হর্বলভা ও বৃদ্ধিহীনভা! এখন ভাষি কেন ঐরণ প্রার্থনা করিয়াছিলাম—কেন তাঁহার উপর বিখাদ হিন্দ্র রাখিয়া ঐ ভাবের চরম পরিণতি দেখিবার জক্ত হৈর্যাধারণ করিয়া থাকি নাই ?—না হয় উন্নাদ হই ভাম, অথবা দেহের পতন হই ভ। কিন্তু ঐরণ প্রার্থনা করিবার পরেই উক্ত দর্শন ও ভাবের সহসা এক দিবস বিরাম হইয়া গেল! আমার দৃঢ় ধারণা, বাহা হই তে ঐ ভাব প্রাপ্ত হই য়াছিলাম তাঁহার ঘারাই উহা শান্ত হয় নাই বিলয়েই বেগধ হয় তিনি রূপা করিয়া উহার এই টুকু অবশেষ মাত্র রাখিয়াছিলেন যে, দিবসের মধ্যে যখন-তখন কয়েকবার তাঁহার দাই দিবাভাবোদীপ্ত প্রসর মৃত্তির অহেতৃক দর্শনলাভে আনন্দে ভিত্তিত ও কৃতকৃতার্থ হই তাম।"

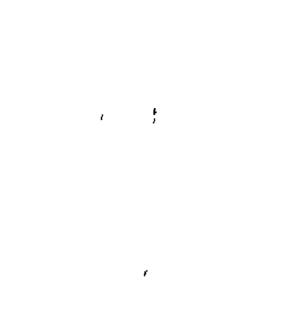

1 <del>-</del>